

ইাকুর প্রীপ্রী জিতেন্দ্র নাথ

### ঠাকুর জীল্লাজিতেক্স বাথের জ্রামুখবিঃস্ফত

# অয়ত বাণী

### প্রথম ভাগ

( তৃতীয় সংস্করণ )



ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ তত্ত্বজ্ঞানাৎ পরং নাস্তি তত্ত্বৈ শ্রীগুরুবে নমঃ

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত ] (এই পুস্তকের বর্তমান মূল্য : ৬॥০ মাত্র

The right of Translation, Reproduction, Adoptation, Publication and all other rights are reserved by Sri Anath Nath Basus, the only authorised publisher and an humble devotee of Sri Sri Thakur Jitendranath, or his (the Publisher's) authorised Committee or Person.

## ঠাকুর প্রীপ্রীজিতেন্দ্রনাথের প্রীমুখনিঃস্থত অমৃত বাণী

প্রথম ভাগ

প্রকাশক—

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বস্ত্র

৬৫এ বাগৰাজার খ্রীট,

কলিকাডা

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃস্থত এই পুস্তকের সকল স্বত্ত্ব শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ অহ্যায়ী প্রকাশক কর্তৃকি সর্বভোভাবে সংরক্ষিত

প্রার্থিস্থান— 'অমৃতবাণী কার্য্যালয়' ৬৫এ, বাগবাজার ব্লীট ও 'বস্থমতী সাহিত্য-মন্দির' ১৬৬ বৌবাজার ব্লীট

নুদ্রাকর— প্রীপ্নীলকুমার বস্থ "**অমৃতবাণী প্রেস**" ৬৫এ, বাগবাজার **দ্রী**ট

## ओओठाकूरतत जनान

প্রেমাবতাব ঠাকুব শ্রীশ্রীজিতেক্সনাথেব শ্রীমুথ নিঃস্ত বাণীব যে অংশ এ প্যান্ত ছাপা হইষাছে তৎ সম্বন্ধে নিমে নিবেদন কবিতেছি। অমৃত বাণী চাবিভাগ মধ্যে ১ম ও ২ম ভাগ ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালে লিপিবদ্ধ কবেন আমাদেব প্রম প্রিয় অজাত শক্র ব্রহ্মচাবী শুরু ভাই ৮৮৩ তাক্ত নাগ কুণ্ড। অমৃত নাণী ২ম ভাগে ক্রিংশ হইতে শেষ অধ্যাম্ম পর্যান্ত প্রম ত্যাগী, সংঘ্যী ও আদশ ভক্ত জীবনের প্রভাক্ষ মূর্ত্তি, জীবশ্বুক্ত-সাধু ও প্রম ভাগবত আমাদেব প্রিম শিবুদা (খিদিবপুর্বেব সাধু শিবক্ষ্ণ বাষ) স্বয়ং লিপিবদ্ধ কবেন।

আমৃত বাণী ১ম ভাগটী মোট ৪০৪ পৃষ্কায় সম্পূর্ণ। ইহাতে মধুর স্থব, প্রাণপশী ৫৫টী গান, জীবন গঠনেব বিশেষ সহায়ক স্বস উপদেশ পূর্ণ ১৪টী গল্প এবং সংসাবীব জাগতিক ও আধ্যাত্মিক আদশ জীবন-গঠনমূলক ধবল সহজ ভাষায় বহু উপদেশাবলীতে পূর্ণ।

**অমৃত বাণী ২য় ভাগ** ৪৮৬ পৃষ্ঠায় বহু গল্প গান ও মনপ্রাণ আক**র্যণ** কাবি বিশিষ্ট ও তত্ত্বপূর্ণ উপদেশে ভবা।

অমৃত বাণী ৩য় (ও ৪র্থ ভাগ) শ্রীশ্রীঠাকুবেব নিষ্ঠাপবায়ণ সেবক ও আমাদেব অতি প্রিয় মান অভিমান শৃষ্ঠ অমাষিক গুলু ভাই শ্রীযুক্ত অভ্যকালী ঘোষ, এম্, এম্, সি, লিপিবদ্ধ কবেন। শ্রীশ্রীঠাকুবেব শ্রীমুথ নিংস্ত অমৃত বাণী ৩য় ভাগ ৫১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই ভাগে তত্ত্বপূর্ণ ৩৩টী গল্প, ৬৮টী অমৃত মধুব সঙ্গীত ও প্রত্যক্ষ আদর্শ জীবন গঠন উপযোগী অমৃতময় সরল উপদেশাবলী বদ্ধ সংসারীকে পবিত্র, সাধককে সিদ্ধ এবং সিদ্ধকে জীবমুক্ত অবস্থা লাভার্থে শক্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ প্রেবণা দানে সক্ষম।

আনৃত বাণী ৪০ ভাগ অতুলনীয় অমৃত উপদেশে পূর্ণ। বর্তমানে যদ্রন্থ। ছই মানের মধ্যে প্রকাশিত ছইবে আশা কবি। আমুত গীতি ১ম ও ২য় তাগ প্রীপ্রীঠাকুব জিতেক্স নাথেব স্বর্রচিত ২০২ খানি অতুলনীয় অমৃতে তবা গানে পবিপূর্ণ। তাতুড়ী লেনস্থ প্রীপ্রীমায়ের প্রীক্সামপুর মঠে বর্ত্তমানে মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও ববিবাব শ্রীপ্রীঠাকুবের স্মৃতিত এই সকল অমৃত মধুর সঙ্গীত দ্বাবা স্থা কণ্ঠ ভক্তবৃন্দ পূজা আবাধনা করিয়া থাকেন। ৬৫এ বাগবাজার ষ্ট্রাটে প্রতি শুক্রবাব সন্ধ্যায় ভক্তগণ প্রীপ্রীঠাকুরেব এই সমুদ্দ সঙ্গীত দ্বাবা পূজার্চ্চনা ও আবাধনায় সংসঙ্গ কবিষা থাকেন। সজ্জন সাধকগণ শ্রীপ্রীঠাকুবেব এই সকল গালেব স্থব এই কুই স্থান হইতে শিথিবার স্বযোগ পাইতে পারেন।

বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত তিন স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুবেব মঠ ও ছইটী স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুবেব আসন ও নিত্য সেবাব ব্যবস্থা আছে। যথা:—

- (>) শ্রীশ্রীচাকুব জিতেক্সনাথ মঠ— ৭০।১ ছবিশ মুধার্জ্জী বোড। এই মঠেব ভারপ্রাপ্ত সেবক—শ্রীঅভয়কালী ঘোষ।
- (২) শ্রীশ্রীঠাকুব জিতেক্সনাথ মঠ—ভার্ডী লেন, শ্রীবামপুর। শ্রীশ্রী মা ও দিদি এই স্থানে আছেন। শ্রীকৃষ্ণবিহাবী শীল ও শ্রীমৃত্যুপ্তয় শীল এখানের ভাবপ্রাপ্ত সেবক।
- (৩) এীশ্রীঠাকুন জিতেক্সনাথ মঠ—অমূত কুটীন, ভূতেখন, কাশীধান। শ্রীঅপূর্বচক্ষ ভট্টাচার্য্য এখানেব ভাবপ্রাপ্ত সেবক।
- (৪) এীপ্রীঠাকুবেব আশ্রম—সিদ্ধেশ্বীতলা, বাণাঘাট। শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য্য এখানেব আশ্রম সেবক।
- (৫) শ্রীশ্রীঠাকুবেব আসন—পশুপতি ভবন। "অমৃত সঙ্গ'। ৬৫এ বাগবান্ধার ব্রীট, কলিকাতা।

## রীরীর্চাক্র ভরদা "প্রকাশক-প্রদক্ত"

পূর্ণপ্রকা সনাতন ভজাবংসল ভগবান শ্রীশ্রীরামক্ষ ও তাঁর "কথামৃতের" সদৃশ সকলেব পরম আপন প্রেমপ্রকা জগৎগুরু ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্র নাথ ও তাঁর শ্রীমুখনিঃস্ত "অমৃত বানী"।

'অমৃত বাণী' অমৃতে ওরে দিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। অমরত্ব অভিসাধী মর জগতেব মাত্ম্ব 'অমৃত বাণী'তে তা পাবেন।

মাস্থুবের মনেব মোড ঘুরিষে, জ্ঞান-ভক্তির অধিকারী করার সঠিক সহজ সিদ্ধাস্ত পূর্ণ তত্ত্ব 'অমৃত বাণী'তে আছে।

ঠিক পথিকেব পক্ষে 'অমৃত বাণী'ই প্রত্যক্ষ পথ ও পথের সহায়ক।
মনেব,—সহ্য-শাস্ত-বিবেকি-ত্যাগী-নিম্পৃহ-নির্লীপ্ত-নিশ্চিস্ত-অবিচল অবস্থা লাভেত্র
সহজ্ঞ উপায় 'অমৃত বাণী'তে আছে। আরো আছে সদগুরুব অপূর্ব আপনত্ত ও সংস্কেব বিশুদ্ধ মাধুরী।

ব্ৰহ্মতত্ত্ব ও আদর্শ সংসার তত্ত্বেব, অধৈত-বিশিষ্টাবৈত তত্ত্বের, বছ সংসারী—জীবশুক্ত তত্ত্বের, প্রবর্ত্তক-সিদ্ধেরসিদ্ধ তত্ত্বে সমন্থ্যে 'অমুড বাণী'ব অমৃত উপদেশ সর্ব্ধ সজ্জন বুন্দেব প্রাণপ্রিয় সামগ্রী।

জীবাত্মাকে আত্মন্থ, সংসারীকে সাধু, বার্ধপথকে মৃক্ত হন্ত, মায়াবন্ধকে চৈতন্ত্রের অধিকারী কোরতে, এবারেও ব্বয়ং পুরুষোক্তম জিতেক্রগণের নাণ এলেন। ১৯৪৪ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী মানী পূর্ণীমা তিথিতে সহজ্ঞ জাবে তাঁর শ্রীমৃতীর অদর্শন ঘটলেও, তাঁর নিত্য, সঙ্গ ও অমৃত পর্শ অনক্ষ কাল ধ'রে অস্থ্রক ভাবে তান ক্ষরণাগত প্রার্থীদের ঈশ্বর লাভের গড়িতে, পাথেয় অমৃত ধারায় প্রদান ক'য়বে শ্রীশ্রীক্ররের শ্রীমৃথ নিঃস্ত 'অমৃত বাণী'।'

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'মেছে ও ভবিষ্যতে ইঁকে ভার সভাংশ আমার অথবা শ্রীশ্রীঠাকুরের কোনো শিশ্ব ভক্তের নিজন পাধিব সক্ষার পূর্ব সমস্কই শ্রীশ্রীঠাকুরের। শ্রীশ্রীঠাকুবেব বিশেষ ভক্ত ও মদিয় আপন ৺ক্ষেমেক্র মোহন ঠাকুবেব কনিষ্ঠ সহোদৰ আমাদেৰ পৰ্য প্রিয় শ্রীশ্রীঠাকুবেব ভক্তি প্রায়ণ সেবক মহারাজা প্রবীবেক্র মোহন ঠাকুৰ এবং শ্রীশ্রীঠাকুবেব শিষ্যসেবক মধ্যে শ্রীষুক্ত অভ্যকালী ঘোন (ভবানীপুব), শ্রীযুক্ত রক্ষ বিহাবী শীল (শ্রীবামপুব), শ্রীযুক্ত থীবেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় (ঢাকা), শ্রীযুক্ত অপূর্ব্ব রক্ষ ভট্টাচার্য্য (কাশী), শ্রীযুক্ত অমৃল্যচবন দে (ভবানীপুব) ও শ্রীশাঠাকুবেব ভক্ত দেবকগণেব মধ্যে শ্রীমান স্মান কুমান বস্থ (জ্ব) ও শ্রীমান স্মান কুমান বস্থ (জ্ব) মোট এই আট জন সদস্ত সহ শ্রীশ্রীঠাকুবেব শ্রীচনণ স্মানৰ প্রায় বিষ্যাত্ত ও প্রক্তাদি প্রকাশের মুদ্রন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য নিষ্যাত্ত ও স্থাক রূপে নির্বাহনাধ্যে 'অয়ুক্ত সঙ্ঘ' গঠন কবিলাম।

এই সভ্যেব থাৰতীয় পৰিচাল-। ক'ব্য ও শ্রাশ্রীঠাকুবেব শ্রামুথ নিঃস্ত বাণী ও পুস্তকাদি মুদ্রন প্রকাশ ও তৎসমুদ্দেষৰ সর্ব্ব সংবক্ষণেৰ সর্ব্বপ্রকাব ভাব উক্ত সভ্যেব সদস্যদেব উপব অর্পন কবিলাম।

উক্ত সংজ্ঞাব কার্য্য নির্মাহক সমিতিগৃহ ৬৫এ, বাগবাজাব দ্বীটে শ্রীশ্রীঠাকুবেব শ্রীচবণ ভবসায সংস্থাপন কবা হ'ল। সদশ্য পবিবর্ত্তন, পবিবর্ধন প্রভৃতিব ক্ষমতা উক্ত সজ্ম সদস্যদেব উপব ক্রস্ত কবিলাম। সদস্য সমিতিব আন্তত সভাষ উক্ত উপান্থত সদস্যদেব অবিকাণ শব অভিমত অন্ধ্যদাবে শ্রীশ্রীঠাকুবেব এই সমূত সংজ্ঞাব যাবতীয় কাল্য স্থিবিক্ত ও স্থপবিচালিত হ'তে থাকবে।

শ্রীশীগুক কুপাছি কেবলম।

বিনীত

#### 'প্ৰকাশক'

[সাক্ষ্য--- শ্ৰীজনাথ নাথ বস্তু (কালী ) ]

বাং ২৬।৩।৫৬

हैं > ०।१।८३

### **ओओ**ोकूत्वत निर्ह्म्भ

"অমৃতবাণী কার্য্যালর্ম" ৬৫এ বাগবাজার ব্লীট, : কলিকাতা—৩

পরম আরাধাা স্পেহময়ী মা জননী,

শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃস্থত বাণী যাহা পুস্তকে প্রকাশিত ও বর্ত্তমানে অপ্রকাশিত আছে তৎ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ আপনার স্থাগোচরার্থে পুনঃ নিবেদন করিলাম।

- (১) 'অমৃত গীতি ১ম ও ২য় খণ্ডের বিক্রেয়লব্দ আর্থে প্রতিবার ১ হাজার কোরে বই ছাপান হবে এবং খরচ খরচা বাদে উদ্বৃত্ত আংশ থেকে ১ হাজার বই ছাপানর খরচ রেখে বাকী অর্থ দ্বারা মঠের ঘে সব মেয়েরা আমাব নির্দেশ মত নিয়ম অনুসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন কোরবে তাদের প্রয়োজনে ঐশ্টাকা বায় করা হবে।'
  - (২) 'অমৃতবাণী বই-এর অর্থ দিয়ে অমৃতবাণীই ছাপান হবে।'
- (৩) 'অক্সান্স যে সব বই আছে তার বিক্রয়লব্ধ **অর্থ থেকে** প্রয়োষ্ট্রন মত বই ছাপান ও বাকী টাকা বই-এর প্রচার কাজেই লাগবে।'
- (৪) 'কালী—তোমার ওপর এ সব কাজের ভার রইল।'—
  (নিজেকে এই গুরুভার বহন করিবার অযোগ্য ভাবিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে
  নিবেদন করি—ঠাকুর, আমি একা পারবো ত ? শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুগন্তীর স্বরে বলিলেন) "যারা গুরুগত প্রাণ প্রয়োজন মত তারা গ স্বাই তোমায় সাহায্য কোর্বে। তুমি স্থির বিশ্বাস রেখো। গ্রার কাজ তিনি ঠিক করিয়ে নেবেন ও তোমায় সেইমত শক্তি ও বৃদ্ধি যোগাবেন। স্থির জেনো গুরু আজ্ঞা পালন করার নামই

ইতি---

সেবকাধম 'কালী' ১৫ই আবাত ১৩৫৬ সন।

#### শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা

'শ্রীরামপুব মঠ'

्रे**स्ट**रंत्र कानीवाव-

্রি শ্রীশ্রীমায়েব আশীর্কাদ-পত্ত এই সাথে দিলাম। মা, আমার ও মঠের ্রসকলের যে কি আনন্দ এই 'অমৃতবাণী' প্রকাশেব কথা শুনে তা লিখে জানাতে পারছি না। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনাকে খুব শক্তি ও উদ্যম দিন তাঁর শ্রীচবণে এই নিবেদন।

> আপনার চির ঙ্গেছের দিদি 'অন্নপূর্ণা'

#### 'घारव्रत वाशीर्वाफ'

শ্ৰীশ্ৰীঠাকুৰ ভবসা

\*শীরামপুব মঠ' ১৭ই আযাত, ১৩৫৬

পরম স্লেছেব বাবা কালী ও আমাব সস্তানগণ---

শ্রীশ্রীঠাকুবের ও আমাব সম্ভানদের আশীর্বাদ কবি। কালীব উপব ঠাকুর তাঁর শ্রীমূথ নিঃস্ত সম্বন্ত পৃস্তকেব ও তাঁর বাণী প্রকাশ ও প্রচাবের সকল ভার দিরেছেন। এই কাজে বাবা কালীকে তোমবা সবাই সহায়তা কোর্ন্ত্রে। ইহা কাহারও নিজের সম্পত্তি নয়। ইহার উদ্দেশ্র শ্রীপ্রীঠাকুরের 'অমৃতবাণী' প্রকাশ ও প্রচার।

এই 'অমৃতবাণী' ভবিষ্যতে ঘরে ঘরে বিশেষ শান্তি দেবে। প্রীপ্রীয়কুর ইহা
প্রীমূপে বলেছেন। প্রীপ্রীয়কুরই সর্বস্থ এইভাবে যে যড ভালবেসে তাঁকে আপন
কোরতে পারবে তাব মানব জীবন তত পূর্ণ ও সহজে বছা হরে। এর চেয়ে সহজ
উপায় এ বুগে আর কিছু আছে বোলে আমার জানা নেই। এই কাছেই ভোই
ভগবছা ভক্ত বৎসঙ্গ রূপ ধ'রে প্রীপ্রীশুরুরুরেপ নিরুপায় অসহায় সন্তানদের জ্বভ্রি
এলোন।

বাবা, তোমাদের সকলের ঠাকুরের চরণে ধূব ভান্ধি বিধাদ ও নির্জিটিটি হোক, তার প্রচরণে একান্ত প্রার্থনা করি। 'অনুভবানী প্রেটের' সকলকে আমিরিটি গ্রেড আমীর্কাদ দিও। ইতি—

#### শ্রীশ্রীঠাকুর ভরসা ওঁ তৎ সং

পরম প্রিয় ভাই কালীদা (শ্রীঅনাথনাথ বস্থ) সমীপেয়ু—

৬৫এ, বাগবীজার ব্লীট, কলিকাতা।

চিत्रचाপन ভाই कालीमा,

শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃত্যায়ী 'অমৃত্বাণী ৪র্থ ভাগ' (নৃত্ন) ও প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ভাগ—(মোট ৪ থণ্ডে) প্রকাশ করছ শুনে কত আনল যে হ'লো তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। বাগবাজার মঠে ১৯৪৪ সালে বসস্ত পঞ্চামীর আগের দিনের কথা আমার মনে আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন তাঁর শ্রীমুথ নিঃস্ত সমস্ত পৃস্তকের ভার তোমাকে দিয়ে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন "এখন আর আমার ও সম্বন্ধে কোন চিস্তাই নেই, কালী যা হয় ব্যবস্থা করবে"। এই শুরুদায়িত্ব বছন করাসপ্রে ভূমি কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাকে যে ক্রপা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা আমার শ্বরণে আছে যথা:—

- (১) 'অমৃতগীতিব' (১ম ও ২র ভাগের) বিক্রম্বলন্ধ অর্থে প্রতিবার এক হাজার ক'রে বই ছাপান হবে এবং ধরচ ধরচা বাদে উদ্বৃত্ত অংশ থেকে এক হাজার বই ছাপানর ধরচ রেখে বাকি অর্থ দারা মঠের যে সব মেয়েরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ মত নির্মান্থসারে প্রকৃত ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন করবে তাদের প্রয়োজনে ঐ টাকা ব্যয় করা হবে।
  - (২) 'অমৃতবাণী' বইএর অর্থ দিয়ে 'অমৃতবাণীই' ছাপান হবে।
- (৩) অস্তাম্ব যে সব বই আছে তার বিক্রয়লন অর্থ থেকে প্রয়োজন মত বই ছাপান ও বাকি টাকা বইএর প্রচার কার্য্যে লাগবে। শ্রীশ্রীঠাকুর আরো বলেছিলেন তোমার ওপর এইসব কার্য্যের ভার রইল \* \* \* \*

শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণী ঘরে ঘরে পঠিত হবে, কত সংসারীর তাপদ**ও হাদরে** শাস্তি এনে দেবে।

শীশীঠাকুর কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার নির্দেশ দিলেন লা। উন্ধ অভুশনীর অমৃতবাণী, অমৃতগীতি এখনও তাঁর প্রত্যক্ষ সঙ্গ দান করছে ও চির্দ্ধিন করবে। তাঁর ভাবধারায় মঠ ঘরে ঘরে গড়ে উঠবে, প্রকাকারে তাঁর অমৃতধারা বাণী প্রচারের শুক্তভার তিনি তোমাকে দিয়ে গেলেন। ভাই তুমি ধয়া।

তাঁর পরম আপনদের ভিতর পরম প্রিয় একজন তৃমি। তাই আমাদের কাছে তাঁর অমৃতবাণী মন্ত্র, প্রত্যেক দিনের ঘটনা যথন পড়ি ধ্যানের কাজ হয়ে, যায়। কি আশ্চর্যা! আধ্যাত্মিক পথের এমন কোন জটিল সংশয় নেই য়া ঐ চারিঃ থক্ত অমৃতবাণী সহজে দূর করতে না পারে। একথা ভাবার্তা বা অতিরঞ্জিত উল্লিটি নয়। শানি বচকে দেখেছি—একনাত্র পুত্রের শোকে সন্থপ্তা জননী অমুতবাণী
গ্রিতি শান্তি পেরেছে। যথন সংসারের নিপেবণে মাছ্ম চতুর্দিক অন্ধকাব দেখছে,
ক্রুক্ত বায়ু যার কাছে বিষিষে উঠেছে অমৃতবাণীব মধ্যে সে পেরেছে আশা ও
শান্তির আলো, অমৃতেব সন্ধান, দাঁডাবাব ভিত্তি। হবে নাই বা কেন ? এবার
ভিনি এসেছিলেন কাল-প্রশীডিত তাঁব শরণাগত সংসাবীদেব উদ্ধার কববাব জন্ত।
শান্তিনি এসেছিলেন কাল-প্রশীডিত তাঁব শরণাগত সংসাবীদেব উদ্ধার কববাব জন্ত।
শান্তিনি এবের মৃত শীল সাধন, যোগ, প্রোণাযাম বা পৃথক কঠোব তপন্তাব ব্যবস্থা
শিতিনি কবেন নি। বল্তেন "গুক্ততে বিশ্বাস রেখে ঠিক ঠিক তাঁকে ভালবাসলে
শিক্তিনি নিজে তাব সকল ভাব বহন করেন। এই ঘোব কলিমুগে মানব জীবন ধন্ত
করার সবচেয়ে সহজ উপায গুরুনিষ্ঠাব শ্বাবা তাঁকে আপন ভাবা ও তাঁব হওয়া।
সাক্ষেক্তকে সন্দেশ থাওয়ালে বা অর্থ সম্পদ ভেট দিলে গুরুসেবা হয় না।
দেহ-মন-প্রোণে, ভালবাসাব টানে, তাঁকে প্রম্ আপন-সর্ক্ত্ম জ্ঞানে গুরুআজ্ঞা
পালন কবাব নামই গুরুসেবা"।

তিনি নিজেই আমাদেব ভালবেসে গেলেন। যো সো করে যে-ই তাঁব সঙ্গ করেছে সেই তাঁব রূপা পেযেছে। এখনও তাঁব আশ্রিতবা দৈনন্দিন জীবনে তাঁর পবণ পাছে। এতো আব কথাব কথা নম ভাই এ প্রত্যক্ষ সত্য। আমরা যখন তাঁর সঙ্গ কবেছি কত ভাবেব কতকথাই না হয়েছে, আব কি স্কুলব সহজ্জ ভাবেই না তার মীমাংসা তিনি কবেছেন ও অস্তবে তা গেঁপে দিষে গেছেন। অতি সাধারণ বদ্ধ সংসারীর দৈনন্দিন জীবনের সমস্থাব কথা থেকে এ মুগে ঈশ্বর লাভের সহজ্জ উপায সম্বন্ধে তাঁব মীমাংসা ও নির্দেশ অতুলনীয়। একমাত্র মুগাবতার ভগবান শ্রীবামকক্ষেব যে গোপনে ধবায় পুনবাবির্ভাব হযেছিল যাবা শ্রীক্রিক্রেব সঙ্গ লাভ কবেছে—তাদের আব এ সম্বন্ধ কোন সংশ্র নেই।

ৰছ ভাগ্যে তাঁকে আমরা দেখেছি, তাঁব পবশ পেষেছি, তাঁর কথা গুনেছি, তা না হলে এ বকম বিবাট আপনত্বের মহান মৃতী জাগতিক বৃদ্ধি তত্ত্বেব থারা নাগাল পেতো না। চার ভাগ অমৃতবাণীতে মাত্র প্রীশ্রীঠাকুবের করেক মাসের অমৃল্য উপদেশাবলী লেখা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অফ্রন্ত রূপা তাঁর আশ্রিত সকলেব ওপর বর্ষিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই কাজ তিনি নিজেই করেন—তোমায যাব জন্ত তিনি উপলক্ষ্য করেছেন ও বাবের এই কাজে তোমায় সহায়তা করবার প্রবৃত্তি দিয়েছেন আমি । প্রকারকা আবার বলি তারা সবাই বলা। শ্রীশুক্ত রূপাহি কেবলম্য ক্রিকি

' ২৭শে জ্ন, ১৯৪৯ **''অমৃত কুটার''** ২০নং ভূতেখন-কাশীধায শ্ৰীকাকুরের চরণাশ্রিত ভোমার দির পাপন

सीसी व्यक्तिंगा - श्रीचाम नैहिस्ट 29/10/2060 अटरव कामीवार्व खाद्यायादमंत्रं ल्याखी At TIS MEN Walker क्रीय हे हे स्थाल भी प्रकट्नं रम किलामम चुड अर्थे उपरी तियादिवां उ AND BLY PLO WE BUTER BLUISO MISTAL PERISA न्यक्तिं नगानीपादक मात्र मारि क उमार सिन द्राज्या प्रवास न्तर्वात्र प्रियम् । ज्यापार्ये हिंद २० ल्या स्ट्रिट १८ - ज्या आक्षेत्र स्ट्रिट व्यक्षेत्र स्ट्रिट स्ट्रिट व्यक्षेत्र स्ट्रिट स्ट्रिट व्यक्षेत्र स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्र स्ट्रिट स्ट्र स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्रिट स्ट्र स्ट्र

ममाम जान दे तार्क किटिडं जारा अधार क जामाउं

ज्यामा श्रिक्ट वं निर्णास्

प्रकार याति एट हो हो विद्ये थे.

प्रकार कार्य कार्य हा हा विद्ये थे.

क्षित्यं कार्य कार्

त्राम्म पार्ट ।
इता न्याउ क्रिके न्यादक प्राक्ति न्यायां
इया 5'द्र । न्यं दिएतं मठको श्रियोकंत न्या उ'द्र । न्यं दिएतं मठको श्रियोकंत न्या अपत्र क्रमीयन क्रम त्रिका प्राव्या द्राम्य प्रकाश्चर स्थेत्री न्यंत्र त्रियंत्र भौजं द्राम स्थितिका प्रत्यात्रेश

न्द्रिंग। पिकेशांगे व्यवतांगे प्रमान ट्रांचे क्रींगी तक्षेत्र प्रदेशका क्रेश्नी क्रिकेशिकी नुषु क्रांगीड २०८ तग्रासा

त्यामार के दिव सिरमंग्री स्थान कर न्यामां क

## উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ গুরুদেব, ঠাকুর শ্রীঞ্জিতেন্দ্রনাথের শ্রীচরণকমলে,—

(पव,

তোমারি হজিত তরু, তোমারি হজিত ফুল, তোমারি চরণে দিতে, আনিয়াছি সেই ফুল। তোমার পূজার মন্ত্র, তোমারি 'অমৃতবাণী', তাই দিয়ে করে পূজা আপনারে ধত্য মানি। আমিও তোমারি, যেন এই কথা রাখি মনে, জীবনে মরণে প্রভু, রহিব তোমারি সনে।

তোমার শ্রীচরণাশ্রিত গ্রন্থকার। তোমার অমৃতক্থা, প্রাবণে জুড়ায় ব্যথা,
ভূষিত হৃদয়ে ঢালে শান্তির অমৃতবারি ;
করে ছঃখ মোহ নাশ, কাটে করম পাশ,
অকুল দুস্তর ভব-সাগর-ভারণ-ভরী।

## ভূমিকা।

যাঁহার অপার করুণা এবং অলোকিক শক্তিতে এই পুস্তক প্রণয়ন সম্ভব হইয়াছে আমার সেই পূজ্যপাদ গুরুদেবের চরণে প্রণাম। তাঁহার কথাগুলি তাঁহারই শক্তিতে আমি লিখিয়া লইয়াছি মাত্র। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুমাত্র নাই। তবে তিনি আমার দ্বারা এ কার্য্য করাইয়াছেন, ইহা আমার পর্ম সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা।

কণোপকথনের সময়েই এই সকল কথা যথায়থ লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে হইয়াছে, সেজগু মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু কিছু আছে; আশা করি, সহাদয় পাঠকবর্গ প্রথম সংস্করণে সে সকল দোষ গ্রহণ করিবেন না।

ঠাকুর স্থানে স্থানে যে সকল শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নাম-ধামের উপর অতটা লক্ষ্য রাখেন নাই; ভাবের উপরই বেশী জোর দিয়াছেন। কাজেই সকল জ্ঞায়গায় নাম-ধাম ঠিক নাও থাকিতে পারে।

বইএতে অনেকের নাম সংক্ষেপে দেওয়া আছে। পাঠকবর্গের স্পবিধার জন্ম তাঁহাদের পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

এই পুস্তক লিখিতে ও প্রকাশ করিতে আমার গুরুজাতাদিগের যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছি। সেজত আমি তাঁহাদের সকলকে আমার আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ধস্তবাদ জানাইতেছি।

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বস্থ ( কালাবাবু ) এই পুস্তক প্রকাশকের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বন্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সোমদেব গঙ্গোপাধ্যায় মুদ্রণ ব্যাপারে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত স্করদেব গঙ্গোপাধ্যায় এবং গণদেব গঙ্গোপাধ্যায়ও তাঁহাদের প্রেসে বই ছাপাইতে আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ, তাঁহাদের আন্তরিক চেন্টা ও সাহায্য না হইলে ছুই মাসের মধ্যে এত বড় বই প্রকাশ করা অসম্ভব হইত। শ্রীযুক্ত সত্যেক্রনাথ মিত্র (ডাক্তার সাহেব) ও হরিকেশব মিত্র (ইঞ্জিনিয়ার সাহেব) প্রুফ সংশোধন করিতে আমার খুব সহায়তা করিয়াছেন। এই কার্য্যের ভার একরকম ডাক্তার সাহেবের উপরই ছিল। তিনি কঠিন রোগে শ্য্যাশায়ী হইয়াও বিশেষ উৎসাহের সহিত সে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অপূর্ববিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও কালীবাবুর কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত ফীরোদচক্র দত্ত পা্ডুলিপি নকল করিয়া দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন।

ঠাকুলের কথা বাহা লিখিয়া লওয়া হইয়াছে, এ খণ্ডে তাহার কতক অংশ মাত্র ছাপান হইল। বেদাস্তমত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, রামচরিত্র, ক্বম্ব-চরিত্র, সমাজনীতি, ইত্যাদি বহু বিষয়ের স্থান্দর স্থান্দর কথোপকথন বিতীয় খণ্ডে ছাপান হইতেছে। সে খণ্ডও শীঘ্রই পাঠকর্গের নিকট উপস্থিত করা হইবে।

আশ্বিন, ১৩৩৩ বাং ; ভবানীপুর, কলিকাভা। নিবেদক— **গ্রন্থকার**।

## সূচীপত্ত।

| বিষয়                                           |     | পূঠা                     |
|-------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী।                | ••• | [১]                      |
| প্রথম অধ্যায়—                                  |     |                          |
| ঠাকুরের ৪৪শৎ জন্মতিথি উৎদব।                     | ••• | >->                      |
| দ্বিতীয় অধ্যায়—                               |     |                          |
| ঠাকুরের কলিকাতা আগমন ও ভবানীপুর                 |     |                          |
| মঠে উপদেশ।                                      | ••• | ১৬— ২৮                   |
| তৃতীয় অধ্যায়—                                 |     |                          |
| বাসনাত্যাগ, ভগবহুপলব্ধি, কর্ত্তা ও কর্তৃত্ব     |     |                          |
| मश्रत्क উপদেশ।                                  |     | ২৯—৩৮                    |
| চতুর্থ অধ্যায়—                                 |     |                          |
| সংসার সম্বন্ধে ও <b>ঠাকুরের অস্ত্রও</b> সম্বন্ধ |     |                          |
| কথোপকথন।                                        | ••• | ৩৯—৬৩                    |
| পঞ্ম অধ্যায়—                                   |     |                          |
| দেবস্থানের শক্তি সম্বন্ধে উপদেশ।                | ••• | ৬৪ – ৬৮                  |
| ষষ্ঠ অধ্যায়—                                   |     |                          |
| গুরু সন্বন্ধে উপদেশ ও সত্যবচন, দীনভাব,          |     |                          |
| পরধন উদাদের এবং পশাচারাদি                       |     |                          |
| তিন প্রকার সাধনার ব্যাখ্যা।                     | ••• | c                        |
| সপ্তম <b>অ</b> ধ্যায়—                          |     |                          |
| বিবেকানন্দের শিদ্যা, মাদার ক্রিষ্টিনা ও জ্বনৈক  |     |                          |
| আমেরিকানের সঙ্গে কথোপকথন, দেবস্থানে             |     |                          |
| বলি, মহামহিমাশালীনের লক্ষণ ইত্যাদি—             | ••• | ~6 <i>cc</i> —8 <i>a</i> |
| ञर्छम ञधायः—                                    |     |                          |
| সমাজনীতি, প্রালব্ধ, পুরুষকার ও স্কাদেহ          |     |                          |
| ইতালি বিষয়ে ক্রাথাপকথন।                        | ••• | 229-209                  |

| বিষয়                                                   |       | ा हिंदि              |
|---------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| নবম অধ্যায়—-                                           |       |                      |
| <b>বিখাস, কর্ম</b> ফল ও গুরুক্সা; হৈত্ <b>ন্যদে</b> বের |       |                      |
| লোকশিকা, অতরঙ্গ ভক্ত ও শহরের                            |       |                      |
| শক্তিমানা সম্বন্ধে কথোপকথন।                             | •••   | <b>&gt;</b> ⊙1 -58৮  |
| দশ্ম অধ্যায়—                                           |       |                      |
| কামিনী ও লজা, বিকাচেয্য, পুরুষকার ও প্রালক              |       |                      |
| ইত্যাদি সম্ব <b>ং</b> ল কথা।                            | •••   | 789 250              |
| একাদশ অধ্যায়                                           |       |                      |
| বর্ত্তমান সমাজ ও আজিকাশকাশ সুবকদের                      |       |                      |
| সম্বন্ধে কথোপকপন।                                       | • • • | <b>&gt;ッタ&gt;</b> 99 |
| ৱাদশ <b>্</b> অধ্যায়—                                  |       |                      |
| ঠাকুরের <b>অ</b> ন্তুগ সম্বন্ধে কথা                     | •••   | <b>&gt;</b> 9b>6     |
| ত্ৰয়োদশ অধ্যায়                                        |       |                      |
| সদ্পুক, চার্দ্ধাকের মত, স্বস্টিতত্ব, দেবতা ও পণ্ডনা     |       |                      |
| ≹ত্যাদি সম্বন্ধে কথোপকথন।                               | • • • | >1,1 -2 .8           |
| চতুৰ্দ্ধ <sup>শ</sup> অধ্যায় —                         |       |                      |
| স্ৎস্থানের শক্তি, পিতৃলোক ইত্যাদি স্পক্ষে কথা।          | ***   | 503 -575             |
| পঞ্চশ অধ্যায়—                                          |       |                      |
| সাকার নিরাকার বাদ, মূর্ত্তিপূজা, বিভিন্ন ধর্ম           |       |                      |
| ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা।                                   | •••   | <b>২</b> ১৩—২৩২      |
| ষোড়শ অধ্যায়—                                          |       |                      |
| শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্তেব ( 'শ্রীম' মাষ্টার মহাশর ) |       |                      |
| সঙ্গে কথা।                                              | •••   | ২৩৩ २८৯              |
| সপ্তদশ অধ্যায় —                                        |       |                      |
| গলাধর আশ্রমে, 'শ্রীম'র সঙ্গে কণা; মঠে অরবিন্দবাবুর      |       |                      |
| দঙ্গে, সেবা, পরোপকার, বিশ্বপ্রেম ইত্যাদি                |       |                      |
| मश्राक्ष कशो ।                                          |       | 360-290              |

| বিষয়                                                 |     | পূঠা।                    |
|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| অফ্টাদশ অধ্যায়—                                      |     | •                        |
| ব্ৰহ্মচৰ্যা, সঙ্গ, সদ্গুৰু ও জীবনুক্ত অনুস্থ।         |     |                          |
| <b>मश्रद्भ উপদেশ</b> ।                                | ••• | ২৭৪—-২৮৯                 |
| ঊনবিংশ অধ্যায়—                                       |     |                          |
| Freewill, পূর্বাদংস্কার, miracle                      |     |                          |
| ইত্যাদি দম্বন্ধে কথা।                                 | ••• | <b>३</b> ã• <b>—</b> ₹৯৮ |
| বিংশ অধ্যায় —                                        |     |                          |
| প্রালন্ধ, পুরুষকার সম্বন্ধে উপদেশ ও ঠাকুরেন ভাব ;     |     |                          |
| তাঁহার উপদৰির কথা।                                    | ••• | 8 oc 6 6 5               |
| একবিংশ অধ্যায়—                                       |     |                          |
| গ্রামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে বিভিন্নধন্ম নধন্ধে কথা ও     |     |                          |
| হিন্দিতে উপদেশ।                                       | ••• | <i>∞co</i>               |
| দ্বাবিংশ অধ্যায়—                                     |     |                          |
| হোমধেন্ন, আকাশবৃত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা ; এব্জ      |     |                          |
| তিনকজ়ি চক্রবর্তার মঙ্গে রুঞ্চ-চরিত্র ও রামচরিত্র     |     |                          |
| সহসং কেণা।                                            | ••• | 955 <del>-0</del> 98     |
| <b>ত্র</b> য়োবিংশ অধ্যায়—                           |     |                          |
| 'শ্রীম'র সঙ্গে পরমহংদদেব সম্বন্ধে কথা।                |     | ৩৩৪—৩৪৪                  |
| ডাক্তার <b>অ</b> মিয় নাধৰ মলিকের সঙ্গে অ <b>ত্নথ</b> |     |                          |
| সম্বন্ধে কথা।                                         | ••• | 088 <u>-06</u> .         |
| চতুৰ্বিবংশ অধ্যায়—-                                  |     |                          |
| ঠাকুরের পূর্ব্ববাদস্থান মাঝেরগ্রামে ভক্তগণ মহ ঠাকুর।  | ••• | ৩৫১—১৫৬                  |
| পঞ্চবিংশ অধ্যায়—                                     |     |                          |
| মাঝের গ্রামে, ঠাকুরদের বাড়ীতে ভক্তদের আনন্দ।         | ••• | <b>٥</b> १٩ <b>৩</b> ٩٥  |
| ষড়্বিংশ অধ্যায়                                      |     |                          |
| মঠে ভক্তদের সঙ্গে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক ও গাধু       |     |                          |
| এবং ভক্ত সম্বন্ধে কথা।                                | 1   | 995-05e                  |

| वियग्र                                          |        | त्रृधा ।    |
|-------------------------------------------------|--------|-------------|
| সগুৰিংশ অধ্যায়—                                |        |             |
| পূর্বেক ডাক্তার দাহেবের দক্ষে, দদ্গুরু, দংদাগীর |        |             |
| উপায়, ভব্কি, বিখাস, বিবেক, বৈরাগ্য ইত্যাদি     |        |             |
| সম্বয়ে কণা।                                    | •• ৩৮৬ | -800        |
| পরিশিষ্ট। •                                     | 80)    | 8•8         |
| অমৃতবাণী প্রথম ভাগ                              |        |             |
| গানের সূচি                                      |        |             |
| আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি বড়ই আপন তোৱা           |        | 9           |
| আপনাতে আপনি থেকো মন, যেওনাক কারও ঘরে            |        | [8२]        |
| আমার হৃদ্ কমল মঞে দোলে করাল বদনী গ্রামা         | •••    | [80]        |
| আমি তাই ডাকি মা মা বলে                          | •••    | ৩৪৮         |
| অব্যারে তোরা আমার নারা আরুরে আমার কাছে          | •••    | ь           |
| উঠ গো করণাম্মী, খোল গো কুটীর দার                |        | ২৮৪         |
| এই দয়া চাই তোমার                               |        | [88]        |
| এদ আমার প্রাণের ঠাকুব এদ রুপা বিতরিয়ে          | •••    | 2.0         |
| ও কার মূরতি মন চেন না কি উহাকে                  | •••    | •••         |
| ও কে গান গেন্নে গেনে চলে যায়                   | •••    | २७১         |
| ও মন বিনা অমুভূতি                               | •••    | २३७         |
| ও মা কতই ছলনা করিবে বলনা                        | •••    | <b>9</b> 88 |
| কান্ধাল বলিয়া করিও না হেলা                     | •••    | ₹৮8         |
| কাল বলে কালী মাকে কাল মনে করো না                | •••    | ৬৫          |
| কালী নাম কর সাধনা                               | •••    | ७३          |
| কি স্থধ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে             | •••    | 45          |
| কে গো ভূমি বল না                                | •••    | २७৯         |
| কে জানে তোমারি মায়া মহামায়া শ্বরূপিনী         | •••    | [৽৽]        |
| কে পাঠালে মোরে কেন এমন করে                      | •••    | २०৫         |
| গুরু পদে মন রাথ ভাই অস্ত কিছুই ভেব' না          | •••    | 8••         |

| বিষয়                                             |       | পৃষ্ঠ      |
|---------------------------------------------------|-------|------------|
| চরণ ধরে আছি পড়ে, একবার চেয়ে দেখিস ও মা          | • • • | २५३        |
| চিন্তাময়ী তারা তুমি, আনার চিন্তা                 | •••   | 9          |
| জগত তোমারে তোমারি মায়াতে                         | •••   | ৩১:        |
| জ্বপ রে মন কালী ভারা, দিবানিশি জ্বপনারে           | ***   | [83]       |
| জয় জগ বন্দন চিত মন নন্দন                         | •••   | >:         |
| জাগ জাগ মা কুলকুওলিনী                             |       | (७१        |
| তাই কালরূপ ভালবাদি                                |       | [80]       |
| তাই মা তোরে ভালবাদি                               |       | [80        |
| তিলেক দাঁড়া ওরে শমন একধার বদন ভরে মাকে ডাকি      | ***   | ১৮৩        |
| তোদের তরে আমার দেহ, তোদের তরে আমার জীবন           | •••   | 20         |
| তোমার প্রেম পাথারে যে সাঁতাবে                     | •••   | ૭૭         |
| হয়ন্ত বালকে কি গো মা হয়ে কি পালে ঠেলে           | •••   | ७२७        |
| নবীন বর্থে নবীন আবাদে                             | •••   | <b>ة د</b> |
| নির্বাণ নগরে যদি যাবে, সমভাব ভাব সবে              | •••   | २ऽ৮        |
| প্রেম বিশাইতে আসিয়াছ যদি প্রেমদান কেন করিবে না   | •••   | २•१        |
| প্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর                     | •••   | २०৮        |
| ভব সাগর তারণ কারণ হে                              | •••   | Œ          |
| ভবে সেই তো পরমানন্দ যে জন জগদানন্দ্যয়ী মারে জানে |       | [88]       |
| ভালবাদা শুধু আত্মযোগ                              | •••   | 9 5        |
| ভুলি নাই মাগো তোমারি চরণ                          |       | [৩৮]       |
| মন ক্রিসনা রে গণ্ডগোল                             | •••   | ৩৭         |
| মন সদা ভব্ন কালী, ইচ্ছ। হয় যে আচারে              | •••   | [83]       |
| মনে একান্ত বাসনা ছেড়ে বিষয় কামনা                | •••   | ા          |
| মলেম ভূতের বেগার থেটে                             | •••   | ₹8•        |
| মা আমার বড় ভর হয়েছে                             | •••   | ৩৮২        |
| মা তোর কোলে লুকা⊾র থাকি                           | ***   | [60]       |
| র্দিক রসিক স্বাই কহে ক <i>জন</i> র্দিক হ <b>র</b> | • • • | <b>৮৮</b>  |
| গাকুল হয়ে মা বলিয়ে, ডাক মন হৃদি ভেদিয়ে         |       | [83]       |

| বিষয়                                       |       | পৃষ্ঠা      |
|---------------------------------------------|-------|-------------|
| হরহৃদি হ্রদে পদ, কোকনদ শোভা জিনি            | •••   | [৩৯]        |
| হরি ভুষা পদ শার করি জাতি কুল পরিহরি         |       | 6,6         |
| শিব শঙ্কর ব্যোম ব্যোম ভোলা                  |       | [80]        |
| ভক্লামর ধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুত্জিং       |       | 8           |
| সাধে কি গো তারা তোবে আমি মা না বলে ডাকি     | •••   | २ ৫ ১       |
| সাধে কি গো ব্ৰহ্মযুৱী ভাকি তোৱে যা দিবানিশি | •••   | <b>3</b> 86 |
| স্কুর পুরুষ স্থাপক্ষাপ বেশ                  | •••   | Ŀ           |
| অয়তবাণী প্রথম ভাগ                          |       |             |
| উপদেশপূর্ণ গল্পের সৃচি                      |       |             |
| অর্জুন ও ভীল্মের শোক                        | •••   | ) Z o       |
| অভিমন্ন্য বধ ও অংজুনের শোক                  | • • • | 500         |
| অলক্ষী প্রতিমা ও ধার্মিক রাজা               | •••   | >29         |
| ক্বীর ও গঙ্গাজলে মাটীর হাঁড়ি শুদ্ধ করা     | •••   | 388         |
| কালের সাৰধান করা, দাত পড়া, চুল পাকা        |       | 650         |
| ক্লফের অস্ত্রখ ও গোণীদের পারের গ্লা         |       | હ૭          |
| কৌপীন রক্ষা করতে বিড়াল, গরু ইত্যাদি পোযা   |       | ৩৯১         |
| গান্ধা থোরের হাতী কেনা                      |       | : 23        |
| গুরু ও ছিটের গল্প                           | •••   | 98          |
| শুরু ও ছেলে মেয়ে পুতে ফেলা                 | ***   | २१ <b>৮</b> |
| গুরু ও রাজকভার বিশ্বাদ                      | •••   | 95          |
| গুরু, রাজপুত্র ও বাগানের আনন্দ              |       | ১৮৮         |
| প্তরু ও শিয়ের নির্জ্জনে নারিকেল ভাঙ্গা     | •••   | २२১         |
| চার বন্ধু ও বহুরূপী পাথী                    | • • • | २२०         |
| জনক রাজা ও উকদেবের ব্রস্তান                 | .,.   | 48          |
| জনার অভিদম্পাত ও ক্বফের অশ্বঅঙ্গ পোড়া      | •••   | >8•         |
| জরৎকারু, সন্ধ্যা ও সী ত্যাগ                 | •••   | ১৩৬         |
| দশর্থ রাজা ও রাবণের অবস্থা                  |       | २৮৩         |

| বিষয়                                            |         | পৃষ্ঠা         |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|
| ছর্য্যোধনের উলঙ্গ হয়ে মার কাছে যাওয়া           |         | 8•             |
| দ্রৌপদীর বস্তুহরণ ও ছহাত ছেড়ে ডাক               | ১৫৩ 'ও  | 200            |
| धनी ७ গৃহত্—धनी টाका नित्न, গৃহত্ত হরিনাম नित्न  | •••     | 2.65           |
| নানক, এই পুত্ৰ ও ভক্ত                            |         | <b>&gt;8</b> ¢ |
| নারদ ও গ্রষিদের অভিসম্পাত                        | •••     | 227            |
| নারদ ও ভগগানেব চাষা ভক্ত, বুলারক, ফাটা           | • • •   | ৩৮৯            |
| নারণ ও ভগবানের চাষা ভক্ত, এইবার নাম লওয়া        | •••     | <b>ে</b> ৯3    |
| নুপ রাজা ও ত্রাহ্মণের গরু                        | •••     | ,D,D}          |
| পণ্ডিতের রাজাকে শ্লোক শোনান                      | •••     | २ <b>৫</b> २   |
| প্রামাণিক ও যাত ঘড়া মেহিব                       |         | २५०            |
| পাঁজি দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়েও বিধবা             |         | 83             |
| পুজার সংস্কার—পা দিয়ে খাবার দেখান               | • • •   | २७১            |
| পৃথিবী, যন ও নষ্টা-স্বী হাঁদে                    | • • •   | २৮०            |
| পুথিবী স্থয়ের চারিদিকে ঘোরা— সাচেৰ বাড়ী প্রভান |         | <b>5</b> @7    |
| প্রফাদের সাধনা                                   | •••     | <b>ર</b> .५৫   |
| ভগধান, নারদ, বৃদ্ধ বাক্ষণ ও তার গক মারা          | •••     | <b>৫</b> 9     |
| ভরদ্বাজ আশ্রমে পাষ্ট্রেন নদী                     | •••     | <b>≯</b> 28    |
| ভাগবতের পণ্ডিত ও রাজা                            | • • •   | ≥ 8.೨          |
| ভেড়ার পালে বাঘের ছানার—ভেড়ার বহি               | - • •   | २११            |
| মতি ডাক্তারের বিবেক ওঠা                          | • • •   | .७१ <b>२</b>   |
| মকটি বৈরাগ্য                                     |         | ७৯२            |
| মুসল্মানের নামাজ পড়া বোঝান                      | •••     | <b>ર</b> ૨૧    |
| মুস্লমান ও হিলুদের সংস্কার                       | •••     | २०•            |
| মুদলমান ভক্তের স্ত্রীর রাল্লা থাওয়ার সূর্ত      |         | ことの            |
| যমুনাকে পথ করে দেওয়া, জর্মাদা থেয়েও অভুক্ত     | •••     | २०১            |
| রঘুন্দনের গয়ায় পি'্দান                         | ***     | ৬৫             |
| রাবণের বীরবাহুকে যদে গাঠান                       | •••     | २ १            |
| রাবণের মন্দোদরীকে বোঝান                          | • • • • | 88             |

| বিষয়                                            |     | পূঠা           |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|
| রাজবাড়ীতে গান ও যন্ত্র ভরে টাকা দেওয়া          | ••• | <b>२</b> १२    |
| রামপ্রসাদের সাধন অবস্থা বর্ণন                    | ••• | ₹8•            |
| রাণী ভবানীও পুরোহিতের মেয়ে                      | ••• | ২৯৩            |
| রামের রাজ্যে অকাল মৃত্যু ও শব্ক বণ               | ••• | ७२१            |
| রামায়ণ গানের গল্প—অর্দ্ধেক ভাগ                  | ••• | ৩৭৭            |
| লক্ষণের ইক্সজ্ঞিতের যজ্ঞে বিদ্ন ক'রে তাকে মারা   | ••• | ১৩২            |
| বাকসিদ্ধ রাজা ও ঔষণের কথা কওয়া                  | ••• | 85             |
| বাঘ রাজা ও পারাবত, কাক মন্ত্রী                   | ••• | ৩৽৬            |
| বিধাতা পুক্ষ, ও রাজপুল রাজক্তার ভাগ্য লেখা বদলান | ••• | > 0            |
| বিন্যাচলে বলি বন্ধ চেষ্টা করায় মৃত্যু           | ••• | 86             |
| র্দ্ধার নাতনী ও মহমদের চিনি খাওয়া               | ••• | ২৬৮            |
| রুন্দাবন মুচিকে শিব বলিয়ে শুদ্ধ করান            | ••• | <b>&gt;8</b> 8 |
| ব্রাহ্মণের কন্সা দায় ও দাতার হাত খোলান          | ••• | ২৬০            |
| ব্রান্সণের ঘরে ধান চুরি                          | ••• | २२१            |
| ব্রাহ্মণের রাজ সরকারে ২০ ঘণ্টা চাকরি             | ••• | २२७            |
| শঙ্করাচার্য্য ও কাপালিকের ভৈরব সাধনা             | ••• | 728            |
| শঙ্করাচার্যোর চৌশটি ঘাটে শক্তি মালা              | ••• | <b>&gt;8</b> % |
| শব সাধনা—তিন প্রহর পরে বাঘে খাওয়া               |     | <b>া</b> ৮৮    |
| শান্তিপুরের বিশে পাগলার ছই দেহ ধরা               | ••• | 315            |
| শুকদেব, তার পিতা ও মেয়েদের উলঙ্গ স্থান          | *** | 308            |
| খশুর বাড়ী বাস করায় গোরাকী রোজগার               | ••• | ۰۲۰            |
| সাধুর পাথীর ম <b>স</b> ল করা                     | ••• | २৮১            |
| সাধু হবে বলে শাদান ও হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া         | ••• | ৩৯৬            |
| সাধুগুরুর শিষ্যকে সংসার ভালবাদা                  | ••• | २ <b>२</b>     |
| সীতা অভিনয়ের সম্ধলোচনা                          | ••• | ৩৩২            |
| ऋन्तरी यूवर्जी ও मकरनत आकर्षन                    | ••• | २১             |
| হারাণ ছেলের সন্ধান পেয়ে মার ব্যস্ততা            | ••• | ৩৯৮            |
| হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিকের ঝগড়া                | \$  | <b>१७५</b>     |



ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেক্সনাথ ঠাকুরের ৪৪শৎ জন্মতিথি উপলক্ষে গৃহীত ফটো হইতে ( অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; ১ পৃষ্ঠার সমুখে )

Emerald Ptg. Works, Calcutta

## ঠাকুর ঞ্জীঞ্জিতেন্দ্রনাথের

# অমৃতবাণী।

## 🗐 শীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত।

#### জন্মস্থান ও পূর্ব্বপুরুষ।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত, মাঝেরগ্রামের প্রাসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশে ঠাকুর শ্রীশ্রীঙ্গিতেন্দ্রনাথের জন্ম হয়।

মাঝেরপ্রামের মুখোপাধ্যায় বংশ বহু প্রাচীন এবং দেখানকার ঐখুর্ঘা ও মান-সন্মান ভাঁহাদের প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন জমিদার। প্রচুর পরিমাণে ছিল। নিজেরাই শুধু সম্পদ মাঝেরগ্রাম। লইয়া স্থাথে স্বচ্ছান্দে থাকিবেন, এ জ্ঞাব তাঁহাদের ছিল না। প্রামের সকল প্রকা এবং প্রতিবেশীও যেন স্থাধ শান্তিতে সংসার পরিচালন। করিতে পারে, দে বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহাদের চেফীায় ও যত্নে গ্রামটি খুব সমৃদ্ধিদম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। প্রামে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। প্রায়ই শাস্ত্রচর্চা ছইত। দুরদেশ হইতেও পণ্ডিতমগুলীর সমাগম হইত : বিচার হইত। সে সব জায়গা এখনও আছে। গ্রামের প্রান্তে বড বাজার ছিল। সেখানে দুরদেশীয় পথিকদিগের বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল। একদিকে বেমন শাস্ত্রচর্চ্চা হইত, তেমনি আবার গান-বাজনা, খেলাধুলা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদেরও স্থন্দর ব্যবস্থা ছিল। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়া থাকেন.—

"প্রামটী বড় স্থন্দরভাবে সাঞ্চান ছিল; সব রকম লোকের বাস ছিল; প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জিনিষই পাওয়া যেত; শাস্ত্রালোচনা, গান-বাজনায় সব সময় মুখরিত থাকত। একটা যেন আনন্দের মেলা ছিল। জায়গায় জায়গায় গান, বাজনা, খেলা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ হচ্ছে।"

মুখোপাধ্যায়দের থুব বড় পরিবার। জ্ঞাতি দৌহিত্র প্রভৃতি আজীয়স্বজনে গ্রাম পরিপূর্ণ। খুব বড় বাড়ী; এথনকার প্রায় ধ্বংদাবশেষ অবস্থা দেখিলেও মনে হয়, এক কালে একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। প্রায় দেডশত বৎসরের প্রাচীন প্রকাণ্ড চকমিলান বাড়ী: অনেক অংশই পড়িয়া গিয়াছে। এই মুখোপাধ্যার পরিবার। বাড়ী দোল ছুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসের তের পার্ববের আনন্দে মুখরিত থাকিত। তাহা ছাড়া অস্থান্য সময়েও গান-বাজনা, খাওয়া দাওয়া প্রায়ই চলিত। গ্রামন্থ সকলের স্থুখে আনন্দের ত্বঃথে শাস্তির ও বিপদে আশ্রয়ের স্থান ছিল এই বাড়ী। তাঁহাদের ষারা বহু লোক প্রতিপালিত হইত। এখনও বাড়ীতে দোল ও শ্রামাপূজা করা হয় এবং সদাত্রতের ব্যবস্থা আছে। যখনই যে কোন অতিথি আসে তাহার আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। ধর্ম-পরায়ণতা, অতিথিদৎকার ও পরোপকার এই পরিবারের সকলেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম ছিল। সম্পদ এবং ধর্ম্মভাব তুইই বিশেষ পরিমাণে থাকার দরুণ তাঁহাদের ঘারা বহু লোকের উপকার হইত। হাতী. ঘোড়া, লোকজন, বহুমূল্য আসবাবপত্র প্রভৃতি সেকালের জমিদারের প্রয়োজনীয় সকল জিনিষই প্রচুর পরিমাণে ছিল।

এই বংশের স্বর্গীয় মৃত্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঠাকুরের পিতামহ।
তিনি দেখিতে যেমন স্পুরুষ তেমনি সকল সদ্গুণের আধার ছিলেন।
তিনি ধর্মপরায়ণ, উদার, পরোপকারী ও সদা
পিতামহ।
আনন্দময় ছিলেন। গান বাজনাএবং লোককে
খাওয়ান দাওয়ানতে তাঁহার পুব আনন্দ ছিল। নিজেও গান বাজনায়

পারদর্শী ছিলেন এবং বেশ আহার করিতে পারিতেন। বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ, ছেলেমেয়ে সকলকে যেমন আদর যত্ন করিতেন, সেই রকম আমের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের উপর তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঠাকুর এ সম্বন্ধে বলেন, "ঠাকুরদা সকালে জল খেতে বসতেন, বাড়ীর ছেলে, মেয়ে, বউ, ঝি, সকলকেই আসতে হবে। খুব বড় কেট্লীতে চা হচ্ছে, প্রকাণ্ড সন্দেশের তাল ও মুড়ির স্তুপ আছে। নিজেও খাছেন, অপর সকলেও খাছে। তারপর নিজের লাঠিটে নিয়ে প্রামে বেরুলেন। দেখতেও স্পুরুষ ছিলেন; গৌরবর্ণ, দার্ঘকার, অতি স্থন্দর চেহারা ছিল। ঘুরে ঘুরে সব বাড়ীতে যাছেন; তাদের সকলকে ডেকে কুশল জিজ্ঞাসা করছেন।"

তাঁহার আর এক বড় ভাই ছিলেন, স্বর্গীয় কাশীবর মুখোপাধ্যায়। তিনি থুব বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রভাপাদ্বিত জমিদার ছিলেন। তাঁহাকে সকলে ভয় করিত ও সম্মান করিত। তাঁহার ছই পুত্র, অসুজনাথ মুখোপাধ্যায়। স্থরেক্রনাথ থুব বৃদ্ধিমান ও শান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। অসুজনাথের ছই পুত্র, মণীক্রনাথ ও তারানাথ মুখোপাধ্যায়। স্থরেক্রনাথের ছই পুত্র, অমূল্যনাথ ও বীরেক্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহারাই এখন সেই বাড়ীতে বাস করেন। স্থরেক্রনাথের এক কন্যা বর্ত্তমান আছেন, নাম কুমুদবালা দেবী। তিনি ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন ও ভালবাসেন; মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন।

ঠাকুরের পিতামহী বহুদদ্গুণসম্পন্না ছিলেন ; থুব ধর্ম-পরায়ণা ছিলেন এবং তাঁহার অভুত সঙ্গীতশক্তি ছিল। তিনিও আনন্দময়ী ছিলেন ; সকলকে লইয়া আনন্দ করিতেন। কাহাকেও

একলা থাকিতে দিভেন না। বলিতেন, পিতামহী।

'একলা থাকলে নানান চিন্তা আসে।' তিনি
একজন পাকা গিন্ধী ছিলেন। কিভাবে সংসার চালাইতে হয়,
সংসারে কি কি কিনিষ আবশ্যক, সব তাঁহার নখদর্পণে ছিল। এদিকে

পুব শিক্ষিতা ছিলেন; ভাল সংস্কৃত জানিতেন; রযুবংশ প্রভৃতি কাব্য পড়িতেন। তাঁহার শাসন থুব কড়া ছিল; আবার সকলকে ভালবাসিতেন। কাজেই সকলে যেমন তাঁহাকে ভালবাসিত, তেমনি তাঁহার ভয়ে কোন নীতির ব্যতিক্রম করিত না।

যতুবর মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুক্র স্বর্গীয় রাখালদাস মুখোপাধ্যায় ঠাকুরের পিতা। তিনি ধর্মপ্রাণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ভায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার খুব নীতিবল ছিল। সময় প্রতান বাজনায় তাঁহারও খুব অনুরাগ ছিল। ইহা তাঁহাদের বংশগত। নিজেও খুব ভাল গান করিতে পারিতেন। কণ্ঠস্বর অতি ফুন্দর ছিল। গান বাজনা এবং খাওয়ান দাওয়ান তাঁহার খুব ছিল; কিন্তু নিজের খাওয়া দাওয়ার উপর খুব একটা ঝোঁক ছিল না।

ঠাকুরের মাতা স্বর্গীয়া কিরণশনী দেবী শাস্তিপুরের দত্তপাড়া প্রামের স্বর্গীয় কালীপ্রসম ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা। তিনি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা, নিষ্ঠাসম্পন্না ও দেবী-মাতা। সভাবা ছিলেন। দত্তপাড়ার ঘোষাল পরিবারও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। কালীপ্রসম ঘোষাল মহাশয়ের আরও তুই ভাই ছিল, শশিভূষণ ও রামকৃষ্ণ ঘোষাল। কালীপ্রসমের তিন কন্যা ও এক পুত্র। বড় কন্যাই ঠাকুরের মাতা। পুত্রুটি মারা যায়। সেই সম্পত্তি ঠাকুর পাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহার ব্যবহার করেন নাই।

#### ্জন্ম ও শৈশব

ত্ত প্রকার ঐথিক এবং স্বর্গীয় সম্পদে বিভূষিত পিতৃমাতৃকুল উব্বল করিয়া ঠাকুর জিতেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ১২৮৯ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ, শনিবার, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী জন্ম। তিথিতে, সন্ধার প্রাকালে ঠাকুর শ্রীশীজিতেন্দ্র- নাথ ভূমিষ্ঠ হন। জিতেক্সনাথের উদয়ে দিননাথ লজ্জায় মুখ লুকাইল; শুভ অমানিশার প্রারম্ভে মহামায়ার স্থপুক্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

শুক্লপক্ষের চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে নবজাত শিশু বাড়িতে লাগিল। তিনমাদ মাত্র মায়ের কাছে ছিলেন। ঠাকুরমা লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। ঠাকুরমা ও
শৈশব।
ঠাকুরদার আদরে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে
থাকেন। জগতে অসাধারণ ভাব লইয়া যাঁহারা আদেন, তাঁহাদের
জীবনের আরম্ভ হইতে সকল কাজ, খেলাধূলা পর্যাস্ত, সাধারণ হইলেও
তাহাতে একটা বিশেষত্ব থাকে। তবে সকল সময় তাহা সকলের
চোখে পড়েনা। সেই শৈশবকালেও ধর্ম্মভাব ঠাকুরের সকল কাজের
মধ্যে দেখা যাইত। নিজেই বলিয়াছেন.—

"জ্যেঠাইমা বলতেন, যখন জ্ঞান হয়নি, ছোটবেলা, কালী ঠাকুর
গড়ে পূজা করছি। আবার ধূলো কাদা
ধর্মজাব।
নেখে সাপ ধরে খেলা করছি, সকলকে ভয়
দেখাচিছ; নিজের ভয় টয় বড় ছিল না।"

সাধারণ না চিনিলেও সাপ ঠিক্ চিনিয়াছিল; তাই পরজীবনেও ছুইবার আসিয়া পদস্পর্শ করিয়া গিয়াছিল।\* গানের শক্তিও তখন হুইতে দেখা গিয়াছে। তিন চার বৎসর বয়সে মেয়েরা সাজাইয়া দিত, নাচিয়া নাচিয়া গান করিতেন।

#### वाला-क्रीवन।

বাল্য-ক্রীবনেও সে ভাব ক্রনশঃ বৃদ্ধি পাইল। ধর্মপ্রাণতা, দয়া, পরোপকারেচছা, ত্যাগের ভাব তখন হইতেই বিশেষভাবে দেখা যায়। আবার ভয়ানক চুদ্দান্ত ও তেজীয়ান ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠরাও ভয় করিত। ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন;— "সঙ্গীদের নিয়ে সাপ ধরে পাখী ধরে বেড়াতুম। কখনও হয়ত
কাপড়টী কাকেও বিলিয়ে দিয়ে নেংটা হয়ে বাড়ী আসতুম। আবার

এমন গোঁ। হ'ত, এক জনকে মেরে শেষ করে
থেলাধ্লা ও
প্লা-আহ্নিক।

বার বছর পর্যাস্ত ভয়ানক হাত ছুটত; রেগে
চারিধারে ইট ছুঁড়ছি, বাডীতে সব দোর দিয়ে বসে আছে। ঠাকুরমা
তাই রাগ করে বলতেন, 'শাস্তিপুরের ঘোষালে গোঁ। এসেছে।'
ছোটবেলাও এটা ঠিক্ ছিল, পূজার ঘরে ঢুকে ছু'তিন ঘণ্টা বসতুম।
পিতা ঠাট্টা করে বলতেন, 'এ যে এতক্ষণ বসে আছে, ভাল জামা
ভাল জুতা যাতে হয় তাই বলছে; ও ঠাকুরের কি বোঝে' ?"

খেলাধূলা, গান প্রভৃতি নানা ভাবে তখনই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সকলকে আনন্দ দিতেন। বাড়ীর ও প্রামের পুরুষ নারী সকলেই ভালবাসিত। ধর্মপরায়ণতা, গান-বাজনায় অমুরাগ, তেজন্বিতা এবং আহারপ্রিয়তা এই কয়টী তাঁহাতে বিশেষভাবে দেখা যায়। এ সকল গুণের পরিচয় সেই বাল্যজীবনেই পাওয়া গিয়াছিল।

এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "পাড়ার মেয়েরা বড্ড ভালবাসত। ওদের বাড়ীতে ছেলেবেলায় যেতুম, যা হয় একটা খাবার করে রাখত; হয়ত তুটো একটা গান শোনাতুম, আর ওই খাবার মেয়েদের খাবার থেয়ে আসতুম। কোন দিন না গেলে দৌড়ে আসত। কেউ আবার একটা কাঁটাল কি নারকল চাইলে তা লুকিয়ে চুরিয়ে দিয়ে দিতুম। বাবাকে যা একটু ভয় করতুম, আর বড় কাকেও গ্রাহ্ম করতুম না। ভারাও খুব ভালবাসত। যেদিন যা, খাবার করে রাখত। কুলের আচার করে রাখত (গ্রামে কুলচুর বলে)। তুধ খেতে পারতুম না বলে সর করে রাখত। সকালে কি বিকালে একবার যেতেই হবে।"

ছোট বেলা থেকেই মনের অদ্ভুত দৃঢ়তা ছিল। মায়ার আকর্ষণ

ভখনও বড় ছিল না। নয় বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। মাতার
বাঁকিপুরে মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে ঠাকুর
মাতৃবিয়োগ।
বিলয়াছেন, "মা বাঁকিপুরে ছিলেন; ওথানেই
মায়া য়ান। আমি খেতে বড় ভালবাসতুম। মা ভাল খাবার
করতে পারতেন। সে অস্থ অবস্থায়ও উঠে খাবার করে দিতেন।
বারণ করলেও শুনতেন না। মৃত্যুর সময় আমায় বলছেন, 'আমি ভ
য়াচিছ, তোমার ছঃখ হচ্ছে না?' আমি বললুম, না। মায়াটায়াগুলো ছোটবেলা থেকেই কম ছিল। ঠাকুর-মার কাছেই থাকতুম,
মার কাছে ভ বড় থাকতুম না।" ঠাকুরের মৃণালবালা দেবী নামে
এক ছোট ভামী ছিল। ভাঁহার অভিশয় শাস্ত প্রকৃতি ছিল এবং
ঠাকুরের ওপর খুব ভক্তি ছিল। তিনিই মার কাছে থাকিতেন।

নয় বছর বয়সে কালীঘাটে উপনয়ন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রামের
পাঠশালায় পণ্ডিত শ্রীয়ুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে
পড়িতেন। তখন পাখী ধরা, পোষা ও ঘোড়ায়
চড়ার খুব সখ ছিল। এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।
"ঘোড়ায় চড়তে খুব ভাল বাসতুম। কোনদিন হয়ত ঘোড়ায়
চড়ে বেড়াতুম। রস্কে (রসিক ডোম) \* সর্বদা সঙ্গে থাকত।
ঘোড়ায়চড়া,পাখী পোষা।
থাক একদিন দেরী হয়ে যেত; ছটোর সময়
হয়ত ফিরছি। চারিদিকে লোক সব খুঁজতে
বেরিয়েছে। বাড়ীর কেউ খায়নি, বসে আছে। পাখী আর জীবজ্ঞয়
খুব পুষতুম। নানারকম পশুপক্ষী, জীবজ্ঞয়তে বাড়ী ভর্ত্তি থাকত;
বেড়ালও খুব ছিল। আনতুম, পুষতুম; তবে বিশেষ লক্ষ্য রাখতুম
না। কিছুদিন পরে একবার সব তাড়িয়ে দিলুম।"

<sup>\*</sup> রসিক ডোম ঠাকুরের একাস্ত প্রির অন্তর ছিল। তাহাকে ছেলের মত ভালবাসিতেন। সেও তাঁহাকে পিতার মত ভক্তি করিত। ধারিক ক্ষদ্র নামে এক লেঠেল তাঁহাদের দরস্বাম থাকিত। সে ও তাহার স্ত্রী ঠাকুরকে মান্থব করিয়াছিল। তাহার স্ত্রীকে 'আই' বলিয়া ডাকিতেন।

## रिकरभात ७ दर्शवन।

গান-বাজনা আর পোষাক-পরিচ্ছদের খুব সথ ছিল। খুব বাবু
ছিলেন। দামী কাপড়, জামা, জুতা ছাড়া পরিতেন না। তাঁহার
ঠাকুরমা, পিতা ও তিনি একসঙ্গে বসিয়া গান
গান বাজনা।
করিতেন। বাড়ীতে গান বাজনার চর্চচা ছিল,
তাহাতেই শিখিয়াছেন।

তারপর কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসেন। যেথানেই যান, তাঁহার গুণে সহজেই সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; সেখানে আনন্দের মেলা বসিয়া যায়। তাঁহাকে ঘেরিয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন। কলিকাতায়ও একটি দল গড়িয়া উঠিল। সমস্ত ছেলেরা তাঁহাকে ভাল বাসিত এবং মাস্থ্য করিত। সেখানেও খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা প্রায়ই হইত। আবার নানারকম ব্যায়াম এবং খেলার ব্যবস্থা ছিল। সে সব সঙ্গারা ছুটার সময় তাঁহার সঙ্গে মাঝেরগ্রামে গিয়া একমাস দেড়মাস করিয়া থাকিত। পনের বছর বয়সে ঠাকুরদার মুহ্যু হয়। তাঁহার কলিকাতায়ই মুহ্যু হয়।

কুড়ুলগাছির বিখ্যাত মজুমদার বংশের স্বর্গীয় ভোলানাথ মজুমদার
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্সা প্রীশ্রীপ্রভাসিনী দেবীর
বিবাহ।
সহিত ঠাকুরের বিবাহ হয়। তখন ঠাকুরের
বয়স সতের বৎসর। কুড়ুলগাছির মজুমদারেরাও খুব ক্ষমতাবান,
সম্মানী, সম্পদশালী জমীদার।

দীক্ষা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন, "কুলগুরুর নিকট দীক্ষা হয়, বোধ
হয়, সতের বৎসরে। ঠাকুরমার সঙ্গে ভাটপাড়া
কুলগুরুর দীক্ষা।

গেছি, তিনি (কুলগুরু) দেখে বললেন, একে
বড় ভাল দেখছি। আমি দীক্ষা দিই। আজ দিনও ভাল।" সেই
দীক্ষা হ'ল। তাঁর বড় শাস্ত স্বভাব ও দেবমূর্তি ছিল।"

পিতামাতা হইতেও ঠাকুরমার সঙ্গেই বরাবর তাঁহার বেশী সম্বদ্ধ
ছিল। ঠাকুরমারও তাঁহার উপর অসীম ভালঠাকুরমার ভালবাসা।
বাসা ছিল। ঠাকুরমাকে 'মামা' বলিয়া ডাকিতেন। বাড়ীর অহ্যাহ্য সকল নাতীরাও তাঁহাকে 'মামা' বলিয়া
ডাকিত। ঠাকুরদা এত ভালবাসিতেন যে, যথন যাহা চাহিতেন তখনই
তাহা দিতেন।

ঠাকুর বলিয়াছেন,—''ঠাকুরমা আমায় এত ভালবাসতেন যে, না দেখে থাকতে পারভেন না: না দেখলে আহার করভেন না। একবার সমস্ত বাড়ী ভেঙ্গে গেছে: আমরা সকলে কলকাভায় এসে অ:ছি। একদিন পিতার সঙ্গে কথায় কথায় পলায়ন। একট বচসা হয়: সেই রাত্রে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাই। তথন বয়দ সতের বৎসর। পালিয়ে মামার বাড়ী যাই। এদিকে ঠাকুরমা সকালে উঠে পাগলের মতন হয়ে গেছেন। চারদিকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে। বাড়ীতে রামা খাওয়া বন্ধ। ঠাকুরমা তিন দিন জল পর্যান্ত খাননি। 'গতি' জ্যেঠা ম'শায় ( রামগতি মুখোপাধ্যায় ) আমায় মানুষ করেছেন, আমাদের বাড়ীতে থাকতেন: তাঁকে আমি 'বাবু' বলতুম, তিনিও আমাকে 'বাবু' বলে ডাকতেন; তিনি খবর পেয়ে মামার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুরমার কথা বললেন যে, 'তিনি অন্ধ-জল ত্যাগ করেছেন।' আমাকে তখনই যেতে হবে। আমিও ঠাকুরমার কথা শুনে আর থাকতে পারলুম না: চলে এলাম। আমায় দেখে তবে ঠাকুরমা জল খেলেন।"

উনিশ বৎসর বয়সে ঠাকুরমা এবং পিতা তু'জনেরই মৃত্যু হয়।
এই সম্বন্ধে ঠাকুরের মুথে এইরূপ শুনিয়াছি;
ঠাকুরমা ও পিতার মৃত্যু।
— 'ঠাকুরমা মামুষ করেছিলেন; ঠাকুরমা
মলেন। পিতাও মলেন। সকলে ভেবেছিল, ঠাকুরমার বেলা খুব কষ্ট
হবে, কিন্তু কিছুই হ'ল না। তাঁরা সব কলকাতাতেই মারা গেলেন।
বাবার হঠাৎ মৃত্যু হ'ল। মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত ছিলুম।"

পিতার মৃত্যুর পর সংসারের সম্পূর্ণ ভার ঠাকুরের উপর পড়ে।
 পূর্বপুরুষদের কীর্ত্তি ও চাল তিনি বঞ্জার
 সংসারের ভার।
 রাখিয়াছিলেন। বাড়ীতে লোকজন খাওয়ান
 দাওয়ান, গান-বাজনা, আমোদ-উৎসব রাডদিন লাগিয়া থাকিত। বাড়ী
 এবং সম্পত্তির অর্দ্ধেকের মালিক ছিলেন ঠাকুর। সাংসারিক সমস্ত
 ভার, লোকজনের আদর-অভ্যর্থনার ভার তাঁহার উপরই ছিল। দেশ
 বিদেশ হইতে বড় বড় গায়ক আসিত। অপরাপর লোকজনও যে
 যথন আসিত, তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া যত্নপূর্ববিক আহার
 করাইতেন।

শুনিয়াছি, একদিন রাত্রি বারটার সময় পথ ভুলিয়া প্রায় দশ
বারজ্বন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহারা
অতিথিসেবা।
কাকুতি মিনতি করিয়া রাত্রে থাকিতে চাহিলে
ঠাকুর বলিলেন, "আপনারা এত কাকুতি মিনতি করছেন কেন 
গ্
ভারলোকের বাড়ী এসেছেন; ভয় কি 
পু বস্থান।" তখনই নানারকম
রন্ধন হইতে লাগিল। তাঁহাদের আহারের পর শুইবার ব্যবস্থা
করিয়া দিলেন। পরদিন আবার গস্তব্য স্থানে গরুর গাড়ী করিয়া
পাঠাইয়া দিলেন।

শুধু নিজ গ্রামবাসী নয়, পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীয়াও ঠাকুরকে থুব
ভালবাসিত। গরীবপুরের স্বর্গীয় কুমারনাথ
মুখোপাধ্যায়।
ঠাকুর বলিয়াছেন,— "ভার সঙ্গে আমার
খুব আলাপ ছিল। তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। তিনি
ব্রহ্মানন্দস্থামী নাম নিয়েছিলেন। পঞ্চমুগুর আসন করেছিলেন;
মা কালীয় মুর্বিও স্থাপন করেছিলেন। শুনেছি সে সব এখনও
আছে। বড় ভাললোক ছিলেন। আমায় সঙ্গে খুব সন্তাব ছিল।
ভিনি আমায় একটা ফটো নিয়েছিলেন। একদিন বললেন,
'তোমায় একটা চেহায়া আমায় কাছে থাক।' ভারই এক কপি

(পূর্ববাবস্থার ছবিটি) আমায় দিয়েছিলেন। তাঁর দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গঠন ও খুব উদার মন ছিল। ভিনি দেহ রক্ষা করেছেন। তাঁর সম্বাবহার ও ভালবাসা আমার সর্ববদা মনে আছে। তাঁকে দেখলে আমার বড়ই আননদ হ'ত।''

এ সব কার্য্যের মধ্যেও ঠাকুরের নীতিবল পুব ছিল। নিজের যখন যেটী করিবার, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইত না। সকালে সন্ধ্যায় পূজা করিতেন। ছুই তিন ঘণ্টা পূজায় আহ্নিকে কাটিয়া যাইত। ইহার কিছুতেই ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। ঠাকুরের তথনকার দৈনিক কার্য্য সন্ধন্ধে সামাত্য আভাস শ্রীযুক্ত কিরণচক্র মজুমদারের (মাতাঠাকুরাণীর ছোট ভাই) নিকট যাহা শুনিয়াছি, লিখিলাম।

"তখনই থুব ভোরে উঠে ঘরে যে সব দেবদেবীর ছবি থাকত, বহুক্ষণ পর্যান্ত একে একে সে সব দেখতেন, প্রণাম কৈনিক কার্যা পদ্ধতি। করতেন। সে সময় কাছে কেউ গেলেও বোধ থাকত না।" এ সম্বন্ধে স্থারেন চাটুয়ো মহাশায়ও বলিয়াছেন, "ঠাকুর পাঁজি হাতে করেছেন, তাতে যে সব ছবি আছে একে একে দেখছেন, প্রণাম করছেন। রোজ এ রকম করতেন। পাঁজি হাতে করলেই প্রত্যেক ছবিটি দেখা চাই, প্রণাম করা চাই।" শ্রীযুক্ত কিরণবারু বলিয়াছেন,—'ভারপর হাত মুখ ধুয়ে ঠাকুরঘরে যেতেন। দেড় ঘণ্টা ছই ঘণ্টা সেখানে থাকতেন। বেরিয়ে এসে কেশবিদ্যাস করতেন। তারপর বেশ ভালরকম জলযোগ হ'ত। পরে ডাক্তার ম'শায়ের সেখানে যেতেন।

"ডাক্তার ম'শায়ের খুব কাছেই বাড়ী; তিনি একজন প্রসিদ্ধ
পণ্ডিত ও মহাপুরুষ ছিলেন। ডাক্তারী করতেন
ডাক্তার মহাশয়।
বলে ঠাকুর ডাক্তার ম'শায় বলে ডাক্ততেন।
তাঁকে খুব শ্রাজা ভক্তি করিতেন, তিনিও খুব ভালবাসতেন। ডাক্তার
ম'শায়ের সেখানে শুধু ধর্মালোচনা হ'ত। ডাক্তার ম'শায় কোন
কোন দিন ছানা গুড় আর যা থাকত খেতে দিতেন।

'ভারপর নীচের কাছারীতে এসে কিছুক্ষণ বসতেন। জমিদারীর কাজ দেখতেন; প্রজা কিংবা অপর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতেন। দেশটা এগারটার চান করে আহার করতেন। খেয়ে এসেই খানিকক্ষণ পায়চারী করতেন। সামাস্থ্য বিশ্রাম করতেন; বড় ঘুমাতেন না। তিনি ডাব খেতে ভালবাসতেন, বিকালে প্রায়ই ডাব খাওয়া হ'ত। তারপর বড় রকমের জলখাবার হ'ত। আবার ডাক্তার ম'শায়ের সেখানে যেতেন। সেখান থেকে বেরিয়ে খানিকক্ষণ বেড়াতেন। সন্ধ্যায় হাত মুখ ধুয়ে আবার পূজা আহ্নিক করতেন। পূজার পর বাইরের ঘরে আসতেন।"

"গান বাজনা চলছে, নিজে খুব ভাল গাইতে পারতেন: তবলা বাজাতে পারতেন। রাত্তিরে দশটায় খেতেন; নিজে খেতে বসতেন, যারা যারা সঙ্গে থাকত তারাও বসত। লুচি, ঘি-ভাত কিংবা পোলাও হ'ত : রাত্রে ভাত খেতেন না। মাছ মাংস প্রচুর গান বাজনা। পরিমাণে চাই। আহারের পর আবার বাইরে আসতেন। রাত একটা পর্যান্ত গান বাজনা চলত। আশুতোষ চক্রবর্ত্তী, পঞ্চানন চক্রবর্তী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ( ঠাকুরের মামা ), মন্মথ বাঁড়ুয্যে, স্থরেন চাটুয্যে ম'শায় এঁরা সব গাইয়ে বাজিয়ে ছিলেন। বিদেশ থেকেও বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে আসত। আর যেই একটা বাজল অমনি উঠে ভাতে চলে গেলেন। এ নীতির একচুল এদিক ওদিক হ'ত না। পোষাকের থুব জাঁগজমক ছিল। দামী পাম্প-সু, ভাল ধৃতি, ভাল জামা গায়ে থাকত। হাতে দুই তিনটা আংটা থাকত। ছড়ি নিয়ে চলতেন। সাধারণ, তাঁর বাইবের চালচলন দেখে ভেতরের ভাব বুঝড়েই পারত না। আর আমায় পুব ভালবাসতেন; সব সময় সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন।"

ঠাকুরের কথিত পূর্ববিকথা হইতেও তাঁহার আহার ও পোষাক প্রিয়তার এবং চরিত্রের দৃঢ়তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। খানিকটা উদ্ধৃত করিলাম।



ঠাকুর শ্রীশ্রীজিতেন্দ্রনাথ ( পূর্কাবস্থা )

( অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; [১১] পৃষ্ঠার সমূ্থে )

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

"বরাবরই আহারপ্রিয় ছিলুম। মাছ মাংদের ওপর থুব ঝোঁক ছিল। খেতেও পারতুম খুব। তবে মুরগী ফুরগী খেতে আহারপ্রিয়তা। কখনও প্রবৃত্তিই যায়নি। গুয়াতে একবার মুরগী. খাওয়াবার চেফা করেছিল। সেই গয়া ত্যাগ করেছিলম। পড়বার সময়ও Feast এ (ভোজাএ) মুর্গী হ'ত, আমি খাইনি। পান, তামাক, সিগারেট, কোন নেশাই করতুম না। পিতা বলতেন 'চু'বেলা ভাত খেয়ে চু'টি পান খেও।' তা কখনও খাইনি; ইচ্ছাই হ'ত না। আগে চা থেতুম। একদিন পিতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে চা তৈরী হয়েছে শুনে, কথাটা শেষ না করেই বাড়ীর ভেতর চলে গেছি। আস্লে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে ?' বললুম, 'চা খেতে বাড়ীর ভেতর গিয়েছিলাম।' বললেন, 'এত চাএর নেশা করেছ, কথাটা শেষ না করেই চলে গেলে ?' সেই থেকে ছেড়ে দিলুম। পরে সবাই বললে, বাবাও বললেন, 'হঠাৎ ছেড়ে मिल्ल करें इत्। वािम वललूम, 'ठा ना त्थल वावात कि करें হবে १'

"অনেক মাতাল-বেষ্টিত হয়েছি, কেউ এক ফোঁটা মদ ছোঁয়াতে পারেনি। নিয়মই ছিল, যা প্রবৃত্তি হবে না, খাব না; কেউ খাওয়াতে পারবে না। প্রবৃত্তি এলেই হবে। কোন দোষ জ্ঞান করে যে খাইনি, তা নয়; বৃত্তিই ওঠেনি। যে দিকে বৃত্তি যেত, যেমন খাত্তয়া দাওয়া, সে কেউ নিবৃত্তি করতে পারবে না। ডাক্রার ম'শায় অনেক সময় বলতেন, 'অত খরচ করছ, সংসারী হয়ে, ভবিষ্যৎ ভাবা উচিত।' তা হাতে যতক্ষণ টাকা থাকবে, ততক্ষণ কোন দিকেই ভাকাব না। খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা, এ সবেই ব্যয় করতুম। কখনও অভাব হয়নি; ঠিক্ এসে জুটত। লোকজন অভিথি ত লেগেই আছে; বাড়ী ভব্তি থাকত। পোলাও হচ্ছে, মাছ মাংসহচ্ছে: সব ঝঞ্চাটই আমার মাথায়।"

"পুৰ বাবু ছিলুম। ভাল দামী কাপড়, জামা থাকত। তবে দেব-

মন্দিরে ঐ কাপড়েই বসে আছি। কাদায়ও জুতো পরেই চলেছি। অত
তোয়াজ ছিল না। কুড়ুলগাছির ওখানে একপো
দূরে কালীমন্দির। সব ঘিরে বসে আছে,
গল্প হচ্ছে, গান হচ্ছে; ঠিক সন্ধ্যার সময় উঠে সেখানে গেছি। ওরা
মনে করলে, 'হয়ত বাইরে গেছেন, এখনিই আসবেন।' রাত্রি সাড়ে
ন'টা দশটায় ফিরলুম।''

ঠাকুর বেমন খাইতে ভালবাদিতেন, মাও নানা রকম উৎকৃষ্ট আহার্য্য প্রস্তুত করিতে পারিতেন। ঠাকুর বামুনের রায়া খাইতেন না;
মা নিজে রায়া করিতেন। আনেক সময় রাজ মাতাঠাকুরাণী।
বারটায় হয়ত ঠাকুরের কিছু খাইরার ইচ্ছা হইয়াছে, মা তখনই ভাহা প্রস্তুত করিয়া দিতেন। হয়ত বেশী রাত্রে বস্তু লোক অভিথি আসিয়াছে, মা সে সময়েই নানারকম থাবার তৈরী করিয়া দিতেন।

ঠাকুরের তুই কন্মা জন্মগ্রহণ করে। বড় মেয়ে ৮।৯ বৎসর বয়সে কাশীতে মারা যান। তাঁহার অসাধারণ ধর্মানুরাগ ও দেবদেবার ওপর অসীম ভক্তি ছিল। এ প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন;—

"নেংড়ীর ( বর্ত্তমান মেয়ে ) চেয়ে বড় মেয়ে ছিল; কাশীতে ম'ল।
ক'দিনই ওরা সব রাত জেগে পাহারা দিচ্ছিল। শেষদিন আমি দেখলুম,
নাড়ী নেই। আমি বললুম, আজ বেশ ভাল আছে, তোমরা শোওগে, আজ
আমি পাহারা দিচ্ছি। সারারাত 'বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা',
বড়মেয়ের মৃত্যা
'বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা' জপ করেছে। তার স্বভাব
ছিল, দেবমন্দিরে গিয়ে বদে থাকত। আট নয় বছর বয়স। এই নেই;
কোথায়, তালাস করছে; দেখে, কোন দেবমন্দিরে গিয়ে বদে আছে।
বলত, 'আমি কাশী ছেড়ে যাব না।' শেষ রাত্তিরে আমায় বললে,
'বাবা, দেখছি যেন একটা সম্মাসী এসে আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়েছে।'
আমি বললুম, 'বেশ, তুমি তাই দেখ, অশ্য কিছু ভেব্না।' তার পর মৃত্যু
হ'ল। যেমন নিয়ম, ডান কান উচু করে ম'ল। তারপর এঁদের

(মাকে) ডেকে দিলুম; কাঁদতে লাগলেন। শাশানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে আমি গঙ্গা নেয়ে বিশ্বনাথ বেরিয়ে গেলুম।"

আর এক মেয়ে আছেন। তিনি ঠাকুরের কাছেই থাকেন। তাঁহার
ধর্মানুরাগ, নিষ্ঠাচার, কঠোরতা এবং ঠাকুরের উপর অসাধারণ ভক্তি
ভালবাদা—শুধু পিতা হিসাবে নয়, পরস্তু
বর্ত্তমান মেয়ে।
ভগবান হিসাবে—অতুলনীয়। একাঞাচিত্তে
ঠাকুরের দেবা করেন। কঠোরভাবে, শ্রন্ধা ভক্তির সহিত ধর্মানীতি সব
পালন করেন। দিদির মতন দেবী স্বভাবের মেয়ে আজকাল চোখে
পড়েনা। আবার রাল্লা ইত্যাদিতে মার মতন। ঠাকুরের ও মার বহু
গুণ দিদির চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অতুল ঐশর্য্য, আত্মীয়-পরিজন, যশ-মান প্রভৃতি পার্থিব সুখ ভোগের কোন জিনিষেরই ঠাকুরের অভাব ছিল না; এবং সবল, সৃস্থ ও বলিষ্ঠ যুবকের ভোগ করিবার ক্ষমতাও পূর্ণমাত্রায় ছিল। কিন্তু যাঁহারা অপার্থিব সম্পদের অধিকারী হইয়া তুঃখসস্তপ্ত জগতে অনস্ত শাস্তি বিলাইতে আসেন, নশ্বর সম্পদ তাঁহাদিগকে কিছুতেই বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। শিশুকাল হইতেই সাধারণ জগতে তাঁহারা সাধারণ মামুষের মত বিচরণ করেন, কিন্তু তারই মধ্যে সর্ববদা নিজের ভাব ঠিক্ রাথিয়া চলেন। যখন সময় আসে, তখন এ সব স্থা-সম্পদ পদদলিত করিয়া প্রশান করেন। গৃহত্যাগের পূর্বের মনের অবস্থা একটা ঘটনা হইতে বেশ বুঝা যায়। ঠাকুর বলিয়াছেন:—

"আমাদের গ্রামের আধক্রোশ দূরে একটী গ্রামে যাত্রা হচ্ছে। ভারা এসে আমায় ধরলে যে, 'আপনাকে যেতে হবে'; ভারা অনেকজন এসেছে; বললে, 'আপনার জক্ত আলাদা জায়গা করেছি, আপনি চলুন।' আমি বললুম, 'আমি কোথাও বড় যাই না; আমাকে আর কেন নিয়ে যাবে ?' ভারা ছাড়বে না। বললে, 'আমরা সব এসেছি, আপনি গেলে আমাদের বড়ই আনন্দ হবে।' ভারা পুজো করেছিল; ভারপর যাত্রা হচ্ছে। বেদি গেঁথে রেশমী কাপড়-চোপড় দিয়ে আমার বদার জন্য আলাদ। জায়গা করেছে। কি
করি; বললুম, তোমাদের যদি এতই আনন্দ হয়, যাব। তা দন্মানের
সহিত যেতে হবে ত, পাল্ফী চাই। আধকোশ হেঁটে ত বেড়াতেও
যাই, সেদিন পাল্ফীতে যাচিছ। লেঠেল সব সজে চলেছে। আর একটা

যাত্রা শোনার

যাত্রা শোনার

থটনা।

সম্মানের দাস ? এই সব নিয়ে পাল্ফা চডে থেতে

হবে ? আমি হেঁটে যেতে পারব না ? সম্মানকে এত বড় করেছি ? তখনই সেথানে নেমে পড়লাম। বেহারা, লোকজন, যারা সব ছিল, ভাদের বললুম, ভোমরা সব ফিরে যাও। তারা ভাবলে, 'বাবুর কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি ?' আমাকে ভয় করত, কিছু বলতে পারলে না। সবাই ফিরে এল ; কিন্তু রস্কে ছাড়লে না। সে দুরে দুরে আমার পেছন পেছন যেতে লাগল। আমি গিয়ে সেখানে একা উপস্থিত। আমাকে একা দেখে তারাও অবাক। সেদিন থেকে মনে একটা কি রকম ভাব হ'ল। সেটা কাকেও জানতে দিইনি। সেদিন থেকে সম্পত্তি আর বড় দেখতুম না। কাগজ প্রভৃতি জমাথরচ আর ভাল দেখতে পারতুম না, কফ্ট হ'ত। তা তাদের জানতে দিইনি। তার কিছুদিন পরেই বেরুই। বললাম, আমার শরীর খারাপ, দিন কতক ভাল জায়গায় থাকতে হবে। প্রথম জামুই যাই, আবার আসি। তারপর কাশী যাই—প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে আসতুম।

"তারপর সেবার (কয়েক বৎসর আগে) সেখানে (গ্রামে) খালি পায়ে, খালি গায়ে গেলুম। যেখানে বাবুগিরি করেছি, যারা সেভাবে দেখেছে, তাদের কাছে আবার খালি গায়ে, খালি পায়ে গেলুম। মান-সম্মান-বোধ নফ্ট করতে হবে ত ? ঝুলিটাও নিজে ফেটশন খেকে নিয়ে গেলুম।"



শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী

ঠাকুরের ৪৪শং জন্মতিথি উপলক্ষে গৃহীত ফটো হইতে। ( অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; ১৪ পৃষ্ঠার সন্মুখে )

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

#### গৃহত্যাগ ও কাশী গমন।

ঠাকুর চবিবশ বৎসর বয়সে প্রথম বাড়ী ভ্যাগ করেন। কিন্তু আগেও যেমন কেহই ভাঁহার ভাব ধরিতে পারিত না, এই সময়েও কেহই বুঝিতে পারিল না যে, তাহাদের 'মেজ্লা' গৃহত্যাগ। ভাহাদের ভ্যাগ করিয়া যাইভেছেন। প্রথম হাওয়া পরিবর্ত্তন করিবার কথা বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হন।

প্রথমবার একা যান। কিছুদিন পরে বাড়ী একবার আসেন।
দ্বিতীয়বার যাইবার সময় মা, দিদি ইঁহারা সঙ্গে যান। সেবারও হাওয়া
পরিবর্ত্তনের জন্মই যাইতেছেন বলিয়া সকলে
কাশীতে। জানে। কাশীতেই গেলেন; মাঝে মাঝে বাড়ী
আসিতেন। এই সময়ে কলিকাতায় একটা ঘটনা হয়; ভাহাতে
ঠাকুরের মনের অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ঠাকুরের
ম্থে এইরূপ শুনিয়াছি:—

"একবার কলকাতায় একজনার বাড়ী এসে আছি। সে বাড়ীভে ছু'জন ভদ্রলোক বেড়াভে এসেছেন। আমায় বললেন, 'চলুন, বেড়াভে যাই।' আমিও বললুম, 'আচ্ছা, চল যাই।' বেড়াভে বেড়াভে গিয়ে একটা দোভলা বাড়ীভে উঠল।

"গিয়ে দেখি কতকগুলো মেয়ে সেখানে। তারা মদ আনালে; গান বাজনা হচছে। মেয়েদের এরা কত সাধাসাধি করলে, আমাকে মদ খাওয়াতে। তারা বললে, 'বাবা! ওঁকে বলতে পারব না।'

এরা যত বলে, কিছুতেই ওদের সাহস হ'ল না।

এনা যত বলে, কিছুতেই ওদের সাহস হ'ল না।

এনা মত বলে, কিছুতেই ওদের সাহস হ'ল না।

এনা মত বলে, কিছুতেই ওদের সাহস হ'ল না।

এনা মত বলেেক রাত হয়ে উঠল। এরা মদ খেয়ের

পড়ে আছে। যাদের বাড়ী এসেছি তারা সব

আমার জন্ম ভাবছে; আমারও এন্থান অসহ্য হয়ে উঠছে। বসতে

বসতে ভাল লাগল না; আমি উঠলুম। মেয়েদের বললুম, 'দেখ

মা লক্ষ্মীরা, আমি যাব, তোমরা আমায় রাস্তাটা দেখিয়ে দাও দেখি।'

তারা আমায় 'বাবা' বলে সম্বোধন করলে। রাস্তা দেখিয়ে আমায়

নামিয়ে দিয়ে গেল। আমি একটু এসেছি: দেখি একটা ভদ্ৰলোক, काলাপেড়ে কাপড় পরা, পাঞ্চাবী গায়ে, পাম্প-স্থ পায়ে, বেশ বলিষ্ঠ, আমায় এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি ওদের ওখানে কেন গিয়েছিলেন ?' আমি বললুম, 'দু'টী ভদ্রলোক আমায় এখানে নিয়ে এয়েছিল।' সে বললে, 'আপনি ত মদ টদ খেলেন না।' আমি বললুম, 'আমি ত ওসব খাই না।' লোকটা বললে, 'আমিও সে বাড়ীতে অপর ঘরে ছিলুম। আপনার ওপর লক্ষ্য রাখছিলুম। তারা আপনাকে মদ খাওয়াবার চেক্টা করেছিল: যদি জোর করত, আমি ওদের মারতুম। তা আপনি রাত্তে একা বেরিয়েছেন, এ জায়গা বড় খারাপ ; বড় ভয়ের জায়গা। আমি বললুম, 'বাপু, আমার কাছে ত কিছু নেই, কিসের ভয় ? আমার আর কি করবে ?' সে জিজ্ঞাস। করলে, 'আপনি মুসলমানকে স্থা करतन ?' आमि वललूम, 'श्रुणा कत्रव (कन ?' उथन वलरल, 'मে कि छू দিলে আপনি খেতে পারেন ?' বললুম, 'কখনও ত খাইনি। যদি তার কোন উপকার হয় তবে খেতে পারি। শুধু শুধু খেয়ে কি হবে ? তারই বা কোন স্বার্থ ছাড়া আমাকে খাইয়ে কি লাভ ? আর আমি যাদের বাডীতে এসেছি তারাও আমার জন্মে ভাবছে, খাবার নিয়ে বদে আছে।' তখন বলে, 'দেখুন, আমি মুসলমান, আমার ইচ্ছা হয়েছে আপনাকে কিছু খাওয়াই; আপনি মহৎ আশ্রমে খান।' वलनूम, '(शार्टिल प्मार्टिरल व्यामि शाहे ना।' तम ছाড़ে ना, वरल, 'আপনি একটা হিন্দুর দোকানে খান। আমার বাড়ী নিকটে : নভুম বিছানা আছে, শুয়ে থাকবেন।' আমি বললুম, 'দেখ, সে জন্ম নয়, যাদের ওখানে এসেছি, আমি না গেলে ভারা সারারাত ভাববে। ভারা ত জানে না কোথায়,গেছি।' তা বললে, 'চলুন, আমি পৌছে দিচ্ছি। আপনি এত রাত্রে রাস্তা চিনতে পারবেন না। বামি বললুম, ঠিক্ চিনে থেতে পারব।' সে শুনলে না: আমায় সঙ্গে করে সে বাড়ীতে এল; এসে তাদের ডাকলে। তারা নেমে এলে তবে সে গেল।"

### সাধনা ও সিদ্ধি।

ঠাকুরের সাধনার কথা আমরা এক রকম কিছুই জ্বানি না। তিনিও এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই প্রকাশ করেন নাই। বাহিরের অবস্থার কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। আমাদের মনে হয়, বাড়ী ত্যাগ করিবার সময়ই ঠাকুর সাধনায় অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কাশীতে অল্লদিনের মধ্যেই অনেক উপলব্ধি হয় এবং সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।

কাশীতে প্রথম ঠাকুর সাধারণভাবে থাকিতেন; পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য এবং খাওয়া দাওয়া সবই ছিল; কিন্তু সব সময় ধর্মাকার্য্য লইয়া এবং নানা দেবদেবীর মন্দিরে গান করিয়া কাটাইতেন। তখন তাঁহার নিয়ম ছিল, ভোর রাত্রে উঠিয়া হাত মুখ ধোওয়ার পর অনেকক্ষণ পূজা আহ্নিক করিতেন। তারপর দেবস্থানে বাহির হইয়া ঘাইতেন। বিশ্বনাথ, অমপূর্ণা, কালভৈরব, তুর্গাবাড়ী প্রভৃতি নানান দেবদেবী দর্শন

করিয়া কেদারে আসিতেন। কেদারের ভোগ
কাশীতে দৈনিক আরতি শেষ হইলে, বেলা প্রায় বারটা একটার
কার্য্য পদ্ধতি।
সময় বাড়ী আসিতেন। স্নান আহার করিয়া
একটু বিশ্রাম করিতেন। আবার তিনটার সময় কিছু জলযোগ
করিয়া দেবস্থানে বাহির হইয়া যাইতেন। সন্ধ্যায় কেদারের আরতি
দেখিয়া অন্ধপূর্ণার বাড়ী যাইতেন; সেখানে শয়ন আরতি দেখিয়া রাভ
এগারটা বারটায় বাড়ী আসিতেন। রাত্রে আহারের পর ছাতে
চলিয়া যাইতেন। এই নীতি প্রত্যহ পালন করিতেন। মন্দিরে
মন্দিরে গান করিতেন; ঠাকুরের মধুরকণ্ঠের গান যে শুনিত সেই মুগ্ধ
হইয়া যাইত।

শুনিয়াছি, দশাশ্বমেধ কালীমন্দিরে দাঁড়াইয়া গান ধরিলে রাস্তার ভিড় জ্বমিয়া যাইত। কেদারে যথন ছুইটার সময় যাইতেন, তখন তাঁহার গান শুনিবার জন্ম ভতক্ষণ পর্য্যস্ত সব লোক বসিয়া থাকিত। সাধনা সম্বন্ধে যাহা সামাশ্র বলিয়াছেন, উদ্ধৃত করিলাম। "বাড়ীতে কত অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে, সে সব ব্যক্ত করবার
নয়। তবে যাতে ভোমাদের উপকার হতে পারে সে সব সামান্ত
বলছি। ছোটবেলা থেকে কোন শক্তি যেন
বাল্যে অলৌকিক
দর্শন ও দীক্ষা।
 পারতাম; আপনি এসে আমায় নিয়ে চলেছে।
আমার বার বৎসর যখন বয়স, আমি গৌরীশালের মাঠ দিয়ে
ঘোড়ায় চড়ে আসছি, সঙ্গে রস্কে ছিল; সে মাঠে একটা শক্তি
এসে আমায় গোটাকতক কথা বলে দিয়ে, বললে, 'এটা জপ
করো'।'

মাঝের গ্রাম ফৌশন হইতে ঠাকুরদের বাড়ী যাইতে এই স্থান পথে পড়ে।

"কাশীতে যখন আমি থাকি, তখনও সর্ববদা একটা শক্তি আমার কাছে থাকত। আমাকে ঘুমাতে দিত না। সর্ববদা কাছে রয়েছে; সে সব কাজ করিয়ে নিচছে। ভয়ানক খাটিয়ে নিত; সারারাত কাশীতে শক্তির সাহায্যে সাখনা। বিনয়ে একটু ঘুম এসেছে আমনি তুলে দিয়েছে। বসিয়ে রেখেছে; মহাশক্তি সর্ববদা কাজ করেছে; এ আছে, এ জন্ম তোমাদের এত বোঝাই।

"একবার রাস্তায় যেতে যেতে আমার পা ফদকে গেল। সেখান থেকে যদি পড়ি, আমার মাথা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যায়। তা আমায় নিয়ে আর এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলে।

"আর একটা ঘটনা হয়। পচুর মা, শিবপুরের স্থরেন চাটুয্যে ওরা তথন মানমন্দিরের ওখানে এক বাড়ীতে ছিল। সেখানে পূজা ব রলে। আমি যেতাম। একদিন আসতে একখানা পাথর, ছাতের ওপর থেকে একটা বাঁদর ফেলে দিলে, ঠিক্ আমার মাথার ওপর। সেটা হাত দিয়ে ধরে নিলে, একটু ফুলল না, ব্যথা হ'ল না। সকলে 'আহা আহা' করতে লাগল, 'এখনই মাথা কেটে যাবে'; তা একটুও লাগল না; একটা চাপ প'ল মাত্র বুঝতে পারলাম।

"অনেক ঘটনা ঘটেছে। নানারকম সাধনা করিয়েছে। সে সব সাধনা গুপ্ত জিনিষ, ব্যক্ত করবার নয়। সাধারণ নীতি, কঠোরতা যা তোমাদের দরকার সে সবই বলছি।

"জীবনে কফৌর ত ইতি নেই। কত স্থুখের দেহ ছিল, জুতো ছেড়ে পা দিয়ে ভাতের আসনে বসতে পারত্বম না। তু-পা যেতে হবে; তাও হ'ত না। জুতোয় এক পা, এক পা আসনে, এই ছিল। পায়ের নীচে একটু কাঁকর সহু হ'ত না। তারপর দেখ, সে পায়ে কত চলেছি। শরীরে কত জানা থাকত। আবার শীত, গ্রীম্ম, বর্ষা সব এই দেহের ওপর দিয়ে চলে গেছে। আহারের একটু ফ্রাটি হলে

মহামুক্ষিল; খেতুম কত, মাছ মাংস প্রচুর চাই; শক্তিও ছিল। এক টাকা পাঁচসিকার পানতোয়া বিকালে জলখাবার ছিল। তারপর সব গেল। পারসা আনতে হলে সম্পত্তি দেখতে হবে। তাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তারা বলত, 'আপনি আম্বন, আপনি না দেখলে হচ্ছে না।' দেখলাম, এ ত মহামুক্ষিল। তখন ঠিক্ করলুম পারসার 'আবশ্যক নেই। তাঁর শক্তি না হলে কি টেকা যেত ? বিদেশ জায়গায়, নিরাশ্রায়, উপোস করে ঘরে ছুয়োর দিয়ে যদি মরে যাই, তবু কেউ জিল্ডাসা করবার নেই। তাঁর ভেতর দিয়ে তাঁর শক্তি না হলে কি করে গতি করলুম ?

"বেশ আনন্দের ওপর ছিলাম, কোন চুঃখই এল না; কে সহু করিয়ে দিলে? তাঁর শক্তি না হলে, তিনি না দেখলে কি হয়? কত জায়গায় নিয়ে গেছে; কত নিৰ্ভ্জন স্থানে কত রাত কেটেছে ঠিক আছে কি ?

"আমাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে পিতৃপুরুষেরা কি কম চেন্টা করেছেন ? একদিন পিতাকে দেখি, আমায় বলছেন, 'তুমি বাড়ী ফিরে এস।' আমি বলসুম, না; আমি যেতে পারব না। বললেন, 'তুমি এস; যেও না, বড় কর্ষ্ট হবে।' আমি বললুম, 'না; আর ওর মধ্যে যেতে পারব না।' তারপর দেখলাম; একটা প্রকাশু জলাশয়, তার ওপর দিয়ে আমি হেঁটে চলে গেলুম। পিতা যেতে পারলেন না; দেখানে দাঁড়িয়ে ছলছল চোখে ভাকিয়ে রইলেন।

"চিরকালই গোঁয়ার ছিলুম। টাকা আসবে না ? আচ্ছা, খাওয়াই বন্ধ করে দেব; হয় তাঁকে ক্ষুধা তুলে নিতে হবে, নয়ত আহার দিতে হবে। তা তিনি আহারটাই তুলে নিলেন।"

এই সময় ঠাকুরের একবার খুব অস্থ হয়। আট মাদ প্রায় একজ্বী ছিলেন। সে সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন;—

"আমি ছু'বার থুব ম্যালেরিয়ায় ভূগেছি। একবার আট মাস : শুধু হাড় ছিল, তাতেও শুয়ে পড়িনি। আর একবার বাংলা থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে যাই। কাশীতে আছি, গঙ্গা-অম্বথ ও দৈব উপায়ে স্নান করছি, দেবস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আরোগা। সেবারও কেবল হাড় ছিল। কেউ কেউ বললে 'Pthisis ( যক্ষমা ) হয়েছে, চিকিৎসা করান ।' এঁরা (মা) ভয় পেলেন: আমি বললুম, দেখ, তোমরা ভয় খেওনা। তা ওয়ৄধ খাইনি। আট মাস পরে একদিন হঠাৎ এমন হ'ল যে, আর নড়তে পারি না। আমার নিয়ম ছিল, বিশেষ অম্বুখ হলে দোর বন্ধ করে দিই, ঘরে কাকেও ঢ়কতে দিই না। অতি কফৌ প্রস্রাব বাহ্যি করতুম। তিনদিন পরে এ রকম বলছেন শুনলুম, 'মাঝেরগাঁয় যাও, সেরে যাবে।' আমি বললুম, 'সে জায়গায় কি করে যাব ? আমি নড়ভে পারছি না। সেখানে যেতে ট্রেণ বদলাতে হবে: নামতে উঠতে হবে।' তা বললেন, 'কাল ঠিক্ পারবে।' সকালে উঠে দেখি, বেশ চলতে পারছি, কিছুই নেই। আমি বললাম, 'মাঝেরগাঁর যাব।' এরা সব বললে, 'সে কি, এ শরীর निएम कि करत यात्वन ?' आमि वलनूम, 'शिष्ठ इत्त, এकाई याव।' ৰীরেশর বাবু আমায় একখানা টিকিট কিনে দিলেন।

"ট্রেণে উঠলুম। সেখানকার এক পুলিস ইনস্পেক্টর (অমুল্যনাথ সেন) আমায় দেখে বললেন, 'আপনি এ শরীর নিয়ে একা কি করে যাবেন ?' আমি বললুম, 'তাতে কি ? যেতে পারব।' তা সে ছাড়লে না; বললে, 'আমি মোগলসরাই পর্যান্ত পৌছে দিই;' মোগলসরাই এসে ট্রেণে ভুলে দিয়ে গেল। তারপর রাণাঘাটে নেমে এক ক্রোশ দূরে কালীমন্দির ছিল, বেশ হেঁটে দর্শন করে এলুম। আবার ট্রেণে উঠলুম। তারপর মাঝেরগাঁ যাব: সেখানে ট্রেণ থেকে নেমেই মাটীতে বসে পড়েছি। আর এক পা নড়বার শক্তি নেই। ট্রেণ চলে গেল। ফৌশন মাষ্টার আমায় চিনত: কিন্তু আমার চেহার। এমন হয়ে গেছে, কাছ দিয়ে যাচেছ তবু চিনতে পারছে না। আমি ভাকে ডাকলুম। কাছে এসে চিনলে; বললে, 'আপনার এ রকম চেহারা হয়েছে! চিনতেই পারচি না।' আমি বললুম, 'একটু অন্ত্র্খ হয়েছে: তা তুমি আমায় ধর, আমি ফৌশন ঘরে যাই।' দেখানে গিয়ে, বদে তাকে বললুম, 'বাড়ীতে খবর দাও।' বাড়ী থেকে গাড়ী পাঠিয়ে দিলে। যেমন সে গ্রামে গেছি, আর কোন গণ্ডগোল নেই। ভারপর সারতে আরম্ভ কংলুম ; থুব ক্ষিদে হতে লাগল ; খেয়ে দেয়ে সেরে গেলুম।"

এ প্রসঙ্গে ঠাকুর অক্সবার বলিয়াছিলেন যে, মা তখন কাশীতে ছিলেন। ডাক্টার ম'শায় তাঁহাকেও আনিবার জন্ম বলিলেন। লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যেদিন মাদের নিয়ে কাশী হইতে আসার কথা ছিল, ঠাকুর যেন শুনিলেন বলছে, 'সেদিন বেরুতে বারণ কর।' তাই বারণ করিলেন। ডাক্টার ম'শায় সে সব মানিলেন না। তবুও যিনি ঘাইতেছিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে বারণ করিয়া দিলেন। পরে দেখা গেল, যেদিন আসার কথা ছিল, সেদিন কাশীতে হঠাৎ সব অক্ষকার হইয়া গেল; দিনের বেলা খুব অক্ষকার; খুব কাছের মানুষও দেখা যায় না। মাদের যে ট্রেণে আসিবার কথা, সে ট্রেণ অক্ষকারের দরুণ চবিবেশ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া ছিল।

প্রথম প্রথম কাশীতে বাড়ী হইতে টাকা যাইত। পরে কিছু
গোলমাল হওয়ায় তিনি টাকা পাঠাইতে বারণ করিয়া দেন। বাড়ী
হইতে টাকা আসাও বন্ধ হইয়া গেল; আবার ঠাকুর কাহারও
কাছে চাইবেনও না; দিতে গেলেও নিতেন না। কাল্কেই এ অবস্থায়
কি রকম কঠোরভাবে ছিলেন, সহক্রেই বুঝা যায়। সঙ্গে আবার
মাও দিদি ছিলেন। এই সময়ে পোষাক-পরিচছদ ও খাওয়া ক্রেমে
ছাড়িয়া দেন। খুব কঠোরতা করিতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে
ঠাকুর বলিয়াছেন;—

"আমার কি অবস্থা গেছে। একটা প্রদা কি হাতে ছিল ? এখন না হয় ভক্তরা এসেছেন ; তখন ত কেউ ছিল না। কি রকম কঠোর-ভাবে কেটেছে ৷ আধ পয়সার ছাতৃ খেয়ে সাধনার কঠোরতা। কাটিয়েছি: বেলপাতা খেয়ে ছু' তিন দিন কাটিয়েছি। বহুদিন এ রকম ছিলুম। কোন দিন বেলপাতা, কোন দিন ছাতৃ, কোন দিন হয়ত তুটো কুল। এ যে ইচ্ছা করে, তা নয়। এমন এদে পড়ল, যে এ ভিন্ন আর গতি নেই। অবশ্য অভিমানকে নষ্ট করবার জন্ম চু'একদিন ভিক্ষাও করেছি। আমার ভাব ছিল, নিজে কারও মুর্থাপেক্ষা হব না। শরীর যে পর্যান্ত ছঃখ পায় দেখা ষাক। নিজে স্বাধীন থাকব, দেহকে বড় করব না। আমাকে অনেকেই দিতে এয়েছিল, বহুলোক সাহায্য করতে চেয়েছিল, তা নিইনি। যেখানে বদেছি, পয়সার স্তুপ পড়ে যেত; পাণ্ডারা সব নিয়ে নিত। কেউ আবার খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে পাকত। যাদের কখনও দেখিনি তারা সাহায্য করতে এয়েছিল: আমি নিইনি। পরে খাওয়া উঠিয়ে দিলুম: খেতেই পারতুম না, আধ পয়সার ছাতুতে চু' তিন দিন যেত।"

কাশীর ভীষণ শীতে এক কাপড়ে রাতদিন কাটাইয়া দিতেন। রাত্রে ছাতে শুইয়া থাকিতেন। বর্ষায় ও শীতকালে প্রবল বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে দেবস্থানে যাইতেন। যেখানে সেখানে ধূলাকাদায় বসিতেন। ওই এক কাপড় পরিধানে থাকিত। আবার গ্রীম্মকালের প্রথম রৌদ্রে, তুপুর বেলা ছাতে বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে শীত, উষ্ণ, সুখ, তুঃখ, মান, অপমান, সবকে জয় করিয়াছিলেন। সাধনার সম্বন্ধে আর একদিন কথায় কথায় আভাস দিয়াছিলেনঃ—

"বহু বাধার মধ্য দিয়ে গেছি। নির্জ্জন স্থানে কত কাটিয়েছি। শ্মশান প্রভৃতি স্থানে, নানা জায়গায় কত রাত কেটেছে, ঠিক্ আছে কি ? কত রকম সাধন করিয়েছে; সে সব ব্যক্ত করবার নয়।"

মাও অনেক কফ কঠোরতা সহ্য করিয়াছেন। তিনি বড়লোকের নেয়ে; শৈশব হইতেই সে ভাবে লালিত পালিত। আবার বড়ঘরের বধু। কাজেই দুঃশ কফৌর মধ্যে তাঁহাকে যাইতে হয় নাই।

কিন্তু ঠাকুরের সাধনার সময় মাও কাশীতে সে সাভাঠাকুরাণী।
ভাবে ছিলেন। ঠাকুর নিজের কাজে থাকিতেন; সংসারের উপর কোন লক্ষ্যই ছিল না। বাড়ী হইতেও টাকা আসিত না। সে সময় আহার, পোষাক ইত্যাদি ত্যাগ করেন। কাজেই মাও দিদিকে তখন কি রকম কঠোর ভাবে থাকিতে হইয়াছে ভাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভাঁহারা সেজস্থ কিছুমাত্র ছুঃখিত ছিলেন না। অতি আনন্দের সহিত সেই ভাবে থাকিয়া ঠাকুরের সেবা ও সাধনার সহায়তা করিয়াছেন।

ঠাকুরের উপলব্ধি সম্বন্ধে আমরা একরকম কিছুই জানি না। মাঝে মাঝে সামান্ত যাহা আভাস দিয়াছেন, লিখিলাম।

"ডাকলে তিনি আদেন। ছেলের ছুঃখ তিনি দেখতে পারেন না।
আমি এইভাবে চলেছি, এইভাবে উপকার পেয়েছি; ভাই তোমাদের
বলছি, তোমরা নির্ভরদা হয়োনা। আমি এ
উপলব্ধি।
ভাবে ফল পেয়েছি। যে কোন ওপর শক্তি
আছেন, তিনি এসে কাল্প করে দেন। সন্তানের কফ তিনি সহু
করতে পারেন না। অনাহারে কফ পেয়েছি, মা এসে খাইয়ে দেন। এমন
অবস্থা গিয়েছে, অনাহারে কফ পেয়েছি, মা এসে খাইয়ে দিয়েছেন।"

কাশীতে থাকিতে প্রথম জিতেনের (প্রীযুক্ত জিতেক্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় D. S. P.) সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ঠাকুরের বাল্যবন্ধু ছিলেন। সেখানে তাঁহার সঙ্গে আবার দেখা হয়। তিনি জ্ঞানেক সময় ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। তারপর বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং ক্রানে পুর আপনত্ব হয়। পরসহংসদেবের শিশ্য ভূপতি মহারাজ; তাঁহার শিশ্য বীরেশ্বরবাবু; ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু; গুরু ত্যাগী, কঠোরী ও সাধু পুরুষ। সেই জিতেন ও বীরেশ্বরবাবু। সূত্রে ভূপতি মহারাজ, লাটু মহারাজ, রাখাল মহারাজ, হরি মহারাজ, ইহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। ঠাকুর কথায় কথায় বলিয়াছেন, "ভূপতি মহারাজের বড় সরল ভাব, যেন বালকের মতন। তাঁকে দেখলে প্রাণের মধ্যে একটা শান্তি ও আনন্দের উদয় হ'ত। সর্ববদাই তাঁর ভাবে থাকতেন।"

শ্রেদ্ধান্দ বীরেশ্ববাবুর মুখে ঠাকুর সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, লিখিলাম।

"তাঁর সাধানার কথা এখনও প্রকাশ করবার সময় আসেনি।
তবে তাঁর সাধারণ চরিত্রের মধ্যে হুটি জিনিষ খুব বিশেষভাবে
দেখেছি। একটি, মনের অন্তুত দৃঢ়তা। বহু প্রলোভনের মধ্য দিয়ে
গতি করেছেন, কিন্তু সে সবকে গ্রাহুই করেন নি। আর ভগবানে
নির্ভরতা। টাকা পয়সা, নিজের আহার ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন চিন্তা
তাঁর মধ্যে দেখিনি। অনেক সময় আমাদের
বীরেশ্বরবাব্র কথা।
তাহারের নিমন্ত্রণ করেছেন, টাকাকড়ি কি
আছে, না আছে, ভার খবরই রাখেন নি; কিন্তু তাঁর কুপায় আমরা বেশ
উত্তমন্ত্রপে আহার করলাম। অহল্যাবাঈএর ব্রহ্মপুরীতে থাকতে এক
বার তিনি নিয়ম করেছিলেন, তাঁর ঘরে direct যে জিনিষ আসবে,—
ভিনি চারতলায় একটা ঘরে থাকতেন, একেবারে সোজাম্বুজি সেই
ঘরে বা'র থেকে জিনিষ আসবে,—ভাই শুধু খাবেন; বাড়ীর
জিনিষ খাবেন না। আমি ২টার সময় যেতাম। প্রায়ই আমাকে

সে ঘর থেকে খাবার খেতে দিতেন। সেখানেই প্রত্যহ জিনিষ আসত।

"তাঁর স্ত্রীরও খুব শক্তি। তিনি তাঁর কার্য্যে খুব সহায়তা করেছেন। স্ত্রী, মেয়ে, তু'জনকেই তিনি তাঁর ভাবে গড়েছেন। নিজেদের কামনা বাসনা বিন্দুমাত্রও নাই। তাঁরা তাঁর কাজই করেন। খুব ধর্মপ্রাণা। তাঁর সেবা, তাঁর কাজ ছাড়া তাঁদের অশ্য চিস্তা নাই। আজ কালকার দিনে এ রকম দেখা যায় না। নিজের অস্তিত্বকে একেবারে শেষ করে দিয়েছেন।"

এইভাবে কাশীতে থাকিতেন। দেবদেবীর মন্দিরেই প্রায় সব সময় গান করিতেন বা বসিয়া থাকিতেন। কেহ বা পাগল মনে করিত; কেহ হয়ত সাধু মহাত্মা বলিয়া ভক্তি করিত; আবার কেহ অপমান-সূচক ব্যবহারও করিত। আবার অনেকে হিংসাবশতঃ বিষ খাওয়াইতেও চেন্টা করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন;—"এক জায়গায় থেতে বলেছিল; যাচিছ; বাড়ীর কাছে গেলে লাকের হিংসা ও বিষ খাওয়াবার চেন্টা।

কিরে এলুম। পরে জানলুম, বিষ খাওয়াবার চেন্টা করেছিল।" আবার কেহ ভক্তি করিত, খাবার লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—

"প্রথম কাশীতে একা এদে সোনারপুরা উঠেছিলাম। পরে
মেয়েরা এলে অহল্যাবাঈএর ব্রহ্মপুরীতে ছিলাম। একদিন কেদারে
বসে আছি, তুটো তিনটে বেজে গেছে; একটা মেয়ে খাওয়ার জল আর
একটু মিপ্তি নিয়ে এসে, খেতে বললে। আমি ত খেতে পারি না;
তার ভেউ ভেউ করে কাল্লা, খেতে হবে। পাণ্ডারা বললে, 'আপকো
প্রেমসে দেতা হাায়, কেঁও নেই খাতেহেঁ?' আমি ভাবলুম, যথার্থই
ত, আমি না খেলে ওর কি? এত কাঁদছে কেন? ভালবেসে
দিচ্ছে, খেতে দোব কি? একটু নিয়ে মুখে দিলুম। বেশী ত খেতে
পারি না।"

# [ ২৮ ] লোকশিক্ষা

এই সময় হইতে ভক্তসমাগম ও ঠাকুরের লোকশিক্ষার কার্য্য আরম্ভ হয়। ঠাকুরের কার্য্যের একটা বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, সাধু মহাপুরুষেরা সমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বাস করেন, সংসারী লোকেরা তাঁহাদের কাছে মাঝে মাঝে যায়, উপদেশ গ্রহণ করে, সাধকেরাও সেথানে গিয়া থাকে। সংসারীদের অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্ম সংসার হইতে দুরে থাকিতে হয়। কিন্তু আঞ্চকাল সমাজ এত চুর্ববল হইয়া পড়িয়াছে যে, এ সামান্ত সময়টুকুও সংসারের কাছ ছাড়া হইতে পারে না। তাই ঠাকুর নিষ্ণে, একরকম তাহাদের সংসারের মধ্যেই বাস করিতেছেন। খাওয়া দাওয়া, গান, গল্প প্রভৃতি তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে যোগদান করিয়া, তাহাদের ভাবে মিশিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। ভালবাসা ঘারা মন জয় করিয়া, তাহাদের বন্ধ সংস্কার দুর করতঃ সৎ সংস্কার ঢুকাইয়া দিতেছেন। শুধু যে ভক্তদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত হন, তাহা নয়: তাহাদের সাংসারিক সব কার্যোর উপরও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য। সব কার্য্যের মধ্যে তিনি তাহাদের চালাইয়া নিতেছেন। এই জ্বন্ত ঠাকুর বিভিন্ন স্থানে যাইয়া নানা উপায়ে ভক্তদের আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনিই ভক্তদের পুঁজিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইয়াছেন: ভক্তরা তাঁহার কাছে জ্ঞানার্থী হইয়া বড যায় নাই।

প্রথমতঃ থিদিরপুরের দেওয়ান্জীর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়। ঠাকুর এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—"তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় তিনি বললেন, 'তুমি আমার ছেলে; আমি তোমার মা।' আমি বললুম, 'সবই ত মা'; তখন থেকে তাঁকে 'মা' বলে ডাকি। তিনি আমাকে অনেক ষত্র করেছেন, আদর করেছেন। তাঁর ছেলেরাও আমায় অনেক ষত্র করেছে। এখনও আমাকে দেখতে ছুটে আসেন।"

फाরপর একদিন চৌষ্ট্র মন্দিরে গান করিতেছেন, খিদিরপুরের

পচুর মার (ঠাকুর ভাঁহাকে মা বলিয়া ডাকেন) সঙ্গে দেখা হয়। ঠাকুরকে দেখিয়া, ভাঁহার গান শুনিয়া, ভিনি মুগ্ধ হন। ডিনিই খিদিরপুর আসিতে বলেন। এ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন;—

"এই দেখা না কেন. কাশীতে ছিলুম পাগলা মতন; কোথা থেকে পচুর মার সঙ্গে দেখা হ'ল : তার কি একটা ভালবাসা পড়ে গেল, নিয়ে এল খিদিরপুরে। তাও সে কি: তখন না জানি ট্রেণ, না জানি কিছ। একখানা টিকিট করে দিলে সকাল বেলা একটা ট্রেণে । সেটা মোকামা এসে থেমে রইল: খিদিরপুরে আগমন। সেটার নাকি সেখানেই শেষ। সেখানেই নেমে পড়লুম। তখন রাত আটটা। দে সময় একটা স্থবিধা ছিল, কিছ খাই না। ঝোলাতে ক'টি কুল দিয়েছিল, তারই চু'তিনটা খেলুম। খেয়ে বোলাটী মাথায় দিয়ে প্ল্যাটফরমে শুয়ে পড়লুম। রাভ দশটার সময় একটা ভদ্রলোক পেঁডা, মালাই, আরও কিছ খাবার, এক ঘটি জল নিয়ে হাজির: বললে, 'আপনাকে এ খেতে হবে।' আমি বললুম, 'কেন আপনি আমায় খাওয়াচ্ছেন ? আপনি আমায় চেনেন ?' তিনি বললেন, 'না, চিনি না : তবে আমার কেমন ইচ্ছা হ'ল আপনাকে খাওয়াতে।' আমি বললুম, 'আমার খাওয়ার শক্তি উপস্থিত নেই; তবু আপনি এনেছেন, একট খাচিছ।' একট মুখে দিলুম। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন ?' আমি বললুম, 'হাবড়ায় যাব: ভোরে ট্রেণ।' তিনি বললেন, 'রাত এগারটায় ট্রেণ আছে। তবে সে এক্সপ্রেস (Express): আপনার টিকিটে হবে কিনা দেখি ?' টিকিটটা দেখে বললেন 'এতে হবে না।' আমি বললুম, 'থাক, ভোরেই যাব, এখন বরং ঘুমিয়ে নিই।' তিনি বললেন, 'তা কেন ? আমি টিকিট ঠিক করে দিচিছ।' সেই টিকিটটাই এক্সপ্রেসের করে দিলেন। সে ভদ্রলোকও এলেন: তিনি বর্দ্ধমানে নানলেন। হাওড়া এসে পৌছালুম। ফেশনে কেউ আসেনি; তারা ত জানত না কোন টেণে আসছি। খিদিরপুর যাব; কোথায় যাব, বাড়ীর নম্বর

हेस्व कि इ स्वानि ना। प्रांति त्या ह इस स्वाना आह ; श्रमां तन ह ; दर्रे वाव जाव हि। तिला मणें हाए मणें हरस्र हि, এमन ममस हों जिल्ला के अति कि स्वामा के ब्राल, 'त्वाथा स्वार्वन ह' आमि वल्लूम, 'शिमित्र श्रूत याव।' वलाल, 'हलून ना, आमतां खारिक, प्रांति याव।' आमि वल्लूम, 'आमात का हि श्रमा तन हे, दर्रे हे याव।' जाता वलाल, 'त्वन, आमता श्रमा मिष्ठि, हलून ना।' आमि वल्लूम, 'थाक, आमि गन्ना तन स्वार्व।' जा किनता ना; वलाल, 'आमात्त मर्ले हलून।' प्रांति प्रेतिह ; भानिक मृत अत्म वर्ल, 'आभातत स्विष्ठि के आह हे आमि वल्लूम, 'कि आह ना आह, अब आमात्र मत्व तन है, तिल्लुम। जा कि तिल्लुम। कि विष्ठ हि स्वानि स्वार्व। कि व्यार्व के विष्ठ के व्यार्व के व्या

"বিদিরপুরে কোথায় বাড়ী আমার জানা নেই। কেবল পচুর মা, আর রামকমল মুথুযোর দ্বীটে বাড়ী এই মনে ছিল। ট্রাম যেখানে এসে থামল, সেখানে নামলুম। দেখি, সেইখানেই দুটী ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, ওর মধ্যে একটী পটল। পচুদের কথা বলতেই ভারা বললে, 'এই যে আমাদের বাড়ীর কাছে, আহ্মন।' ঐ ভদ্রলোক দু'টী বললে, 'আমরা বাড়ী খুঁজে দিতুম, তা হয়ে গেল; এখন যাই।' ভারা চলে গেল। পচুদের সেখানে উঠলুম, পচুর মা কত যত্ন করেছে; নিজের ছেলেকেও লোকে অত যত্ন করে না। ছোট ছেলের

মতন আমার গা মুছিয়ে দেওয়া, আমার গায়ে পচুর মা।

তেল মাখিয়ে দেওয়া, যেমন ছোট ছেলেকে আদর করে, যে রকম উনি আমার আদর যত্ন করেছেন। আমি তাঁকে 'মা' বলে ডাকি। কালু, বিজয়, এরাও কত যত্ন করেছে। সাতু, কালুর মা, এরা ছেলের চেয়েও যত্ন করেছে। মেলা লোক তখন আসত; বেশীর ভাগই হাত দেখাতে আর ওযুধ নিতে। যখন দেখলে, আমি কোনটাই জানি না, তখন কমে গেল।

"খিদিরপুরে তখন কিছু খেতুম না। চান করতে বেরতাম; সন্ধ্যা

বেলা হয়ত ফিরে এলুম। মনসাতলার সব মেয়েরা গঙ্গার ঘাটে আসত: অনেকে খাবার করে নিয়ে আসত; বসে আছে। আমি ভা খেতে পারভূম না, একটু একটু করে মুখে খিদিরপূরের কার্যা।
দিতুম। আগে কালীবাড়ীতে বড় কেউ বেত না। বাজারের মধ্যে ছিল; ভদ্রলোক কেউ যেত না। আমি বেতে, সব যেতে লাগল। আগে ভোরবেলা গঙ্গার ধারে যেতুম। সেখান খেকে আমায় মনসাতলা নিয়ে যেত। সেধানে বহু লোক জড় হ'ত : খুব গান করতুম। একদিন ১৭।১৮ বাড়ীতে নিমন্তর করেছে। তখন 'কালমেয়ে' (বিনোদিনী) আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। আমি ত কিছু খাই না। বলে দিতুম, এক একটা ডাব রেখে দিও। ওই ১৭।১৮ বাড়ীতে ডাব খেয়ে এলুম। আমার ত খাওয়া ছিল না। বিজ্ঞয় একেবারে না ছোড় হয়ে ধরলে, খেতে হবে। প্রথম প্রথম মাছ টাছ সব গন্ধ লাগত। পচুর মা, মামী (পচুর মামী ) নানারকম রাঁধত। কিছুতেই ছাড়বে না; খেতে হবে। একটু একটু মুথে দিতুম। মামা ( পচুর মামা ), ভোলানাথ, এরা সব আমায় থুব যত্ন করেছে। পটল, পটলের দিদিমা, এরাও কত আদর যত্ন করেছে। বিজ্ঞারে সঙ্গে দেখা হ'ল। সেমঠ করলে। সেখানেই সব আসত।

"বিজ্ঞায়ের এমন ভাব হ'ল, আমার কাছ থেকে নড়বে না; রাত ২টা, ৩টা পর্যাস্ত বসে থাকত। জোর করে বাড়ী পাঠাতুম আবার ভোরে উঠে আমার কাছে আসত, ঘুমাত না। বাড়ীতে মাটিতে পড়ে থাকত, খাটে শুত না। আমি কত ভাড়া দিতুম, ওসব করোনা; ভোমরা সংসারী, ভোমরা কেন ওসব করবে? আমি ফকির মানুষ, আমার অবশ্য সে ভাবে থাকতে হবে। কাশীতে কোন জিনিব থেতে ইচ্ছা হয়েছে এরূপ ভাবছি,

বিষ্ণয় । বিষ্ণয় কলকাতা থেকে সেটা নিয়ে গিয়ে উপ-শ্বিত। বললে, 'আপনার না এটা খেতে ইচ্ছা হয়েছে ?' কলকাতার একদিন আমাকে বাগবাজারে মদনমোহন দেখাতে নিয়ে যাচছে। এক-জনার বাড়ী যাব; ট্রামে যাচছি; ট্রাম থেকে নেমে একটা খাবারের দোকানের বারান্দায় বসেছি। তার অপর পাশে নবীন ময়রার দোকান; নানা রকম খাবার করে রেখেছে; খেতে ইচ্ছা হয়েছে। তা সেখানে হ'য়ে উঠেনি; মঠে এসেছি। বিজয় আমার সঙ্গে বসে গল্প করছে। গল্প করতে টপ করে উঠে গেল। ও রকম মাঝে মাঝে যায়। ভাবলুম, বাড়ী গেছে। খানিক পরে সন্দেশ আর রসগোল্লা নিয়ে এসে উপস্থিত; বললে 'নবীন ময়রার দোকানের সন্দেশ রদগোল্লা নিয়ে এসেছে।'

"তারপর শ্রীরামপুরে; নীরন প্রথম সেখানে নিয়ে যায়; প্রসাদ লাহিড়ীর বাড়ীতে উঠি। শ্রীরামপুরে কি কম থেটেছি! একমাস যুমুইনি। ভোর থেকে রাত তিনটা পর্যাস্ত লোক থাকত। কিছুদিন পরে মৃত্যুনের সঙ্গে দেখা। দেখার পরই খিদিরপুর এল। বললে, 'আমার একটা ছোট বাড়ী আছে যদি সেখানে যান'; ওর বাড়ীতে নিয়ে গেল। সেই মঠ হ'ল। ওদের রাঁটীতে ব্যবসা ছিল। ওর সেখানে যাবার কথা, যাবে না। আমি তাড়া দিলাম, 'ব্যবসা নফ্ট করবে কি ?' তা গেল; গিয়েই তারপর শ্রীরামপুর দিন পালিয়ে এল; থাকতে পারলে না। ত্র'তিন বার পাঠিয়ে দিলুম; তবু চলে এল।

শ্রীরামপুরে একমাস ঘুমুইনি। চবিবশ ঘণ্টা বকছি। সকালে ভোর থেকে রাত্তির তিনটে পর্যান্ত ছেলের। সব বসে থাকত। এক একদিন এমন হয়েছে যে কেউ খারনি, ভুলে শ্রীরামপুরের কার্যা। গোছে। রাত তিনটে হয়ে গেছে, তবে ছঁস হয়েছে। তবে জলখাবার খুব আসত। এক একদিন পঞ্চাশ যাট দফা খাবার আসত। আর এক এক বারে অনেক রকম। ঘর ভরে গেছে। একটু খেয়ে সব বিলিয়ে দিচ্ছে, আবার আসছে। রাত ভিনটার পর মৃত্যুন আমার কাছ থেকে উঠত। মৃত্যুনকে উঠিয়ে

দিপুন, ভার পরই ভোর হয়ে যেত। তুপুর বেলা আবার মেয়েদের দল আসত, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আসত। কোন্ সময় আর বিশ্রাম করব ? আবার পেটের অস্থ চলছে। ত্রিল বত্রিল বার পারখানা হচ্ছে। তার ওপর নগরকীর্ত্তন; তিন চার শত ছেলে বেরত। কীর্ত্তন করতে এক একদিন এক এক বাড়ীতে যাওয়া হ'ত। ভারা নানারকম ভোগের ব্যবস্থা করত। শেষে দেখি যাদের অবস্থা ভাল নয় ভারাও ধার করে করতে লাগল, তাই বলে দিলুম যে বাড়ীতে কীর্ত্তন হবে পাঁচ পো বাডাসার বেশী কেউ দিতে পারবে না।

"এসব দেখে একটা উকীলের ভয়ানক হিংসা হ'ল। তার বেশ বয়স হয়েছে। সব আসে দেখে তার হ'ল রাগ। তাদের যা তা বলে, 'এরা সব নফ হয়ে গেল। কোথাকার কে একটা এসেছে, তার কাছে গিয়ে সব পড়ে আছে।' তাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি তাঁকে দেখেছেন ?' বললে, 'নাই বা দেখলুম; দেখিনি বলে কি বৢঝতে পাচছিনি ?' (সকলের হাস্থা)। ওরা আমায় এসে বললে, 'এ রকম যা তা বলে।' আমি বললুম, 'বাপু, ওর একটা ভাব এসেছে, বলছে। বুঝলেই চলে যাবে।' পরে সেও এসেছিল। আমার কাছে ক্রমা চাইতে লাগল। বললে, 'আমায় মাপ করুন, আমি বুঝতে পারিনি। আমি যথনই আহ্নিক করতে বিস, আপনাকে সামনে দেখি।' আমি বললুম, 'ভাতে কি ? তোমায় একটা ভাব এসেছে, বলেছ। তুমি কেন ভাবছ ? তাঁকে ডাক।' পরে প্রায়ই আসত।

"খিদিরপুরেই কি ? লোকজন খুব মঠে আসে দেখে অরদ। খুব গালাগাল দিত। এরা আমায় এসে বলত, 'দেখুন, যা তা রটাছেছ।' আমি বললুম, 'ভার একটা ভাব এসেছে, বলছে। জেমরা ভাতে কেন হু:খিত হবে?' তারপর ভার ছেলের হ'ল বসস্ত। একটি ছেলে, ভয়ানক বসস্ত হ'ল। কিছুতেই কিছু হয় না। একেবারে অচৈতন্ত, চিকিৎসক সব ছেড়ে দিয়েছে। এমন সময়, ছেলেটা অজ্ঞান অবস্থায় আমার নাম করে বলছে, 'মা বলছেন, তোমরা তাঁকে গিয়ে ধর, তবে আমি বাঁচব, তা নইলে বাঁচব না। তারা আমার কাছে এল, পুক্র-মায়া, তখন আর মান অভিমান নেই; স্বামী স্ত্রী এসে কেঁদে পড়ল। 'আমাদের অপরাধ হয়েছে, বুঝতে পারিনি, আপনি ক্ষমা করুন', এ সব বলতে লাগল। আমি বললুম, 'তোমার ভাব, তুমি বলেছ তাতে কি ? আছো, তোমার ছেলে ত গেছেই, ওর ত নাড়ী নেই; ডাক্তারেরা ছেড়ে দিয়েছে, ও ত গেছেই; তা ছেলেটা যদি আমায় দিয়ে দাও, তবে বাঁচতে পারে।' তা বললে, 'দেব।' আমি বললুম, 'ঠিক্ দিয়েছ ত ?' বললে, 'হাা, আপনাকে দিলুম।' তারপর চরণামৃত নিয়ে গেল, তাতেই সেরে গেল। তথন তার থুব ভক্তি। অপর কেউ আমায় কিছু বললে, তাকে রুখে ওঠে। (সকলের হাস্তা)। আমার নিন্দা সহা করতে পারে না। তাকে বললুম, 'দেখ, ছেলে নিয়ে আমি আর কি করব ? তবে তাঁর দিকে মন রাখিও। ছেলেটাও খুব ভাল।'"

ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামপুরের ভক্তদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এখানে লিখিলাম ;—

"মৃত্যুনের আমার ওপর থুব ভক্তি ভালবাসা। আমার কাছে প্রায়ই থাকে। মাঝে মাঝে আবশ্যক হলে বাড়ী যায়; সেখানকার শ্রিক্তির করে ভক্তগণ।

তার খুব আছে; তা সে আনন্দচিত্তে করে।
চরিত্রবান; এবং ধর্ম্মে নিষ্ঠা আছে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি নীতিতে থাকবার চেইটা করে। আমাদের না দেখলে থাকতে পারে না। মাঝে মাঝে সংসারের কাজে ব্যাপৃত থাকে বটে, আবার ছুটে আসে আমাদের দেখতে।

"অখিনীরও আমার ওপর থুব ভক্তি বিখাস। সেখানকার মঠের যা কিছু দেখা শোনা কার্য্যের ভার, তার ওপর। সে ভক্তিপূর্বক সে সব কাজ করে।"

"কেফ আমায় না দেখে থাকতে পারে না; আমার ওপর খুব ভক্তি

বিশ্বাস এবং সরঙ্গ ভালবাসা। মাঝে মাঝে ছুটে আমায় দেখতে আসে; শ্রীরামপুরে গেলে, যেখানে যে ভাল জিনিষটি পাবে, আমার জভ্য নিয়ে আসে। প্রচুর অর্থ আছে, কিন্তু অর্থের একটা অহঙ্কার নেই; আমাকে দেখবার জভ্য কাশীতে পর্যান্ত ছুটে যায়।

"মনোরঞ্জন থুব ধীরপ্রকৃতি ও বুদ্ধিমান ছেলে। আমাকে ধুব ভক্তি করে। ছুটে ছুটে আমায় দেখতে আসে। শ্রীরামপুরে কোন ভাল জিনিষ নতুন উঠলেই আমার জন্ম নিয়ে আসে। তার স্ত্রীও অতি লক্ষ্মী মেয়ে; আমার ওপর একটা অগাধ ভক্তি বিশাস।"

খিদিরপুরে থাকিতে অনেক স্থানে তাঁহার ভক্ত হয়। শিবপুরেও
চুণী, স্থরেন প্রভৃতি অনেকে ভক্ত হয়। তারপর ভবানীপুরে আসেন।
প্রায় পাঁচ বৎসর আগে ঠাকুর প্রথম ভবানীপুরে আসেন।
আশোক তাঁহাকে খিদিরপুর হইতে লইয়া আসে; ভাহার নিজের
বাড়ীতে রাখে। সেই বাড়ীতে ভক্ত ও অন্যান্ত লোকের ভিড়
জমিয়া যাইত; ঠাকুরের উপদেশ, গান ও কীর্ত্তনে দিবারাত্র সেই
বাড়ী মুখরিত থাকিত। আজকাল ঠাকুর বৎসরে প্রথম ছয় মাস
ভবানীপুরে আসিয়া থাকেন। তারপর কাশী যান। ভবানীপুরে
ভক্তরা ছয়মাসের জন্ম একটা বাড়ী ভাড়া
ভবানীপুর।
করিয়া মঠ করে। সেখানে ঠাকুর থাকেন;
ভক্তরা সকলে আসে। এই বৎসর ডাক্তার সাহেব কয়েক
বৎসরের জন্ম একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া মঠ করিয়াছেন। ভবানীপুরে
প্রথম আসা ও সেখানকার ভক্তদের সম্বন্ধে ঠাকুরের মুখে যাহা
ভ্নিয়াছি, লিখিলাম:—

"অশোক প্রথম আমায় নিয়ে আসে; তার বাড়ীতে রাখে। সে, ভার দ্রী ও ছেলে মেয়েরা আমার খুব সেবা করেছে; আমায় খুব ভক্তি করে, ভালবাসে। অশোক মুক্তংস্ত; তার মন খুব উচ্চ; টাকা দিতে আত্মপর জ্ঞান করে না। তাদের ষত্ন ভালবাসার কথা ভোলবার নয়। অঞ্চয়, অঞ্চয়ের দ্রীও আমায় খুব ভালবাসে, ভক্তি করে; আমায় দেখে শোনে। সোমদেব, সোমদেবের জ্রীরও আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা। সোমদেবের জ্রী বড় লক্ষমী মেয়ে; তার ভ্রমনীপ্রের ভক্তগণ। স্থানি প্রকলির স্থাব। রাজেনের জ্রীর আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা। রাজেনের মঠের ওপর খুব লক্ষ্য। আশোক, অজয়, সোমদেব, রাজেন, শাণী, এদের যত্ন ও চেইটা ঘারাই আমার ভবানীপুরে থাকা হয়।

"কানাইও আমায় খুব ভালবাসে। তার মা ও জ্রীর আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা; কাশীতে আমার কাছে অনেকদিন ছিল; আমার খুব সেবা করেছে। কলকাতার যতীন বোস, যতীনের জ্রীর আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা; আমাকে দেখতে প্রায়ই ছুটে আসে; যেখানে যা ভাল পায়, আমি খেতে যা ভালবাসি, সব খোঁজ করে নিয়ে আসে।

"কালী, ডাক্তার সাহেবের ত কথাই নেই। তারা ত এখন সবই করছে। কালীর স্ত্রীর আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা; বড় সৎ মেয়ে; স্বামীর ওপরও তার খুব ভক্তি। ডাক্তার সাহেবের স্ত্রীও বড় ভাল মেয়ে; আমায় খুব ভালবাসে, যত্নপূর্বক আমার সেবা করে। অসিতা, জিতেন, এদেরও আমার ওপর খুব ভালবাসা। অসিতার স্ত্রী, জিতেনের স্ত্রী আমায় খুব ভালবাসে; মাঝে মাঝে আমায় দেখতে আসে।"

কলিকাতা হইতে ঠাকুর ছুইবার গৌহাটি গিয়াছিলেন। সেখানেও মহাদেব, তারক, মহম্মদ, কেন্ট প্রভৃতি অনেকে ঠাকুরের ভক্ত হয়।

ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নে কিছু লেখা হইল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ভক্তদের শিক্ষার্থ কিরূপ কঠোর নীভি তিনি পালন করেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে সজে রাখিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবন গঠন করেন।

কাশীতে নিজের কার্য্য শেষ করিয়া প্রায় ৪॥টা ৫টার সময় একটি গাম করেন। জ্ঞাগ জাগ মা কুল-কুণ্ডলিনী, আমার দিন গেল মা;

মম চতুর্দল হলাক্ষ-মণ্ডলে, কত নিদ্রা যাও মা নিদ্রারূপিণী।

শস্তুসহ কত নিদ্রা যাও মা, ভক্তের যোগে জ্ঞাগ মা একবার,

আমার গেল কুদিন, এল স্থাদিন, এ দীনের হুঃখ রবে না আর;

যেথা আছ নারী, পরম সন্ধ্র মধ্যে,

কবে দেখা দিবি মা সহস্রদল পদ্মে, মা তোর পাদপদ্মে, ভক্তের হৃদরপদ্মে,

পদ্মে পদ্মে মিলন হবে গো জননী।

গান শুনিয়া মঠে বাঁহারা থাকেন ভাঁহারা উঠিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করেন। তারপর ৭॥টা পর্যাস্ত ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ থাকে। ৭॥টার সময় দরজা খোলা হইলে ভক্তরা নিজেদের সাধন ভল্পনের জন্ম এক একজন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে। তারপর ৯টায় ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে লইয়া গলা স্নান করিতে যান। স্নানের পর দেবদর্শন করিতে বাহির হন। ভক্তরাও সঙ্গে সঙ্গে যান। দশাখনেধ কালীবাড়ীতে প্রথম আসেন। সেথান হইতে, বিশ্বনাথ, অন্ধপূর্ণা, কেদারনাথ, চৌষট্টি মা প্রভৃতি দেব-স্থানে প্রায়ই যান। দেব-স্থানে ঠাকুর যে সকল গান ও স্তব আবৃত্তি করেন, তাহার কয়েকটা নিম্বে প্রদন্ত হইল।

১। কে জানে তোমারি মারা, মহামায়া স্বর্রপিনী।
বিরাজ সর্বভৃতে, গুমা বিশ্বব্যাপিনী॥
প্রথমে মহাকালী, দ্বিতীয়ে তারা,
তৃতীয়ে বোড়শীরপ ধরিলে ত্রিপুরা;
চতুর্থে ভূবনেশ্বরী, অপরপ রপ মাধুয়ী,
হলে মা বিচিত্রা নারী, হরচিত্তহারিনী॥
পঞ্চমে পরমেশ্বরী, তৈরবী আকার,
বিভৃতিভ্বিত অঙ্কে, শিরে জটাভার;
মিরখি রূপ অভ্ত, ভূতনাথ অভিভৃত,
চিত ভীত সশ্কিত হলেন, শিব শ্লপানি॥

ষঠে ছিন্নমন্তারূপ ধারণ করিলে,
স্বীয় মুপ্ত থপ্ত করে করেতে ধরিলে,
রক্ত উঠে তিন ধার, তার একধার করিলে আহার,
আর তার ছই ধার পিন্নে ছই যোগিনী ॥
সপ্তমেতে ধ্মাবতী, অপ্তমে বগলা,
ললাটফলকে বদ্ধ তারা অপ্তচক্রকলা;
কে জানে তোমাল মর্ম্ম, তুমি যোগীর যোগধর্মা,
ইচ্ছারূপে কর কর্মা, তারকব্রহ্ম সনাতনী ॥
নবমে মাতঙ্গী অঙ্গ, দশমে কমলা,
কি বর্ণে বর্ণিব মাগো, তুমি বর্ণমালা;
আসা যাওয়া বারে বারে, আর সহে না শরীরে,
এইবার দীনেরে ছস্তরে তার তারিণী ॥

হ। ভূলি নাই মাগো তোমারি চরণে, জন্ম জন্ম তুমি অনাথ-শরণ, তোমারি লাগিরা ত্রমি অনুক্ষণ, নগর, কাস্তার, কানন, গিরি। কেহ নাহি যার, তুমি আছ তার, তোমারই লাগিরা আছে মা সংসার, ছরা করে এসে, ওমা শিবরাণী, ওই শুন কাঁদে অনস্ত পরাণী, দাও ভালবাসা, প্রাণভরা আশা, এই আশার মাগোঁ জীবন রর। আর কতকাল কত জন্ম হবে, মিছে ঘুরিফিরি, বহুরূপী সাজে, ও রাজা চরণ কবে মা রাজিবে, কবে মা ছিঁড়িবে করমভুরি। খেলাতে এছ মা সাধ করে হেথা,
চোধে আদে জল ভাবিলে দে কথা,
ললাট-লিখন কে করে অন্তথা,
তবু মা দেখিব পারি কি হারি।
বুকে দাও বল, জীবনে বিশ্বাস,
হাদয়-মাঝারে হও মা প্রকাশ,
তোমারই ক্লপায়, তোমারি এ দাস,
শ্রীপদে বাঁধিবে জীবন-তরী॥

<sup>হরহৃদিহনেপদ, কোকনদ-শোভা জিনি, কালরপে আলো করে, কালী করালবদনী ঘোররপা ভয়য়রা, এলোকেনী উলাঙ্গিনী, মুঝোজ্জলা, হয়ধাঢালা, মুগুমালা বিভূষিণী, বামরুদ্ধ করায়ুজে অসিমুগু বিধারিনী, দক্ষিণ তুই করে, নরে বরাভয়-প্রদারিনী। পীনোয়ত পয়েয়ধরা, ঘোর জলদবরণী, বরনর-করচয় কটিতে শোভে কিঙ্কিণী, ভয়য়য়ী, মহায়জী, শ্মশানালয়-বাসিনী, বালার্কমগুলাকারা, আরক্তিম তিনয়নী। শবরূপ মহাদেব-হৃদয়পর-বাসিনী, বিপরীত রতাতুরা, হ্রথে প্রসরবদনী, তাই কয় দক্ষিণাকালী, যে ভাবে দিবারজনী,
(তার) ধর্মা, অর্থ, মোক্ষ ফল, অয়ি মোক্ষদারিনী॥</sup> 

৪। মা তোর কোলে লুকারে থাকি।
চেরে চেরে মুখপানে মা, 'মা, মা' বলে ডাকি॥
ডুবে চিদানন্দরদে, মহাযোগনিজাবেশে,
হৈরি রূপ অনিমেষে, নয়নে নয়নে রাখি॥
দেখে শুনে ভর করে, প্রাণ কোঁদে ওঠে ডরে,
রাখ আমার বুকে ধরে, স্বেছের অঞ্চলে ঢাকি॥

- ৫। শিব শব্দর বোম্ বোম্ ভোলা।

  ডমক্র-পিণাক-ধারী গলে কগুমালা॥

  সদা সন্বিতপানে, বুধাসনে ঈশানে,

  বং হি কুপানিদানে, শোভিত কগুনীলা॥

  ভূতেশ ভূতনাথ, নহি ছোড়ে তেরি সাথ,

  বং হি কুপা-পদ, জটাজুট ভালা।

  সদা ভত্মঅক্ষরাগে, বিভূষণ-নাগে,

  জগতবিরাগে, মরি নয়ন বিশালা,

  যোগীবর, যজ্ঞেশ্বর, ত্মর, হর শঙ্কর,

  হর হর গঙ্গাধর, পিরানে বাঘছালা॥
- ভ। আমার হৃদ্কমল-মঞ্চে দোলে করাল্বদনী শ্রামা।
  মন-প্রনে দোলাইছে দিবস রজনী ওমা ॥
  ইড়াপীঙ্গলানামা, প্রয়মা মনোরমা,
  তারি মাঝে সাঁথা গ্রামা, ব্রহ্মনাতনী ওমা ॥
  আবির ক্ষির তার, কি শোভা হরেছে হায়,
  কামাদি মোহ যায়, হেরিলে তথনি ওমা ॥
  যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল,
  রামপ্রসাদের এই বোল, ঢোল মারা বাণী শ্রামা॥

দেবস্থানে ঠাকুরের বড় স্থন্দর ভাব হয়। আমরা মূলায়ী মূর্ভিটাই দেখি; তিনি যেন চিম্ময়ী মার সঙ্গে আলাপ করেন; মাকে গান শোনান। অপরূপ রূপ দর্শনে চোথ মুখের আকৃতি পর্যান্ত আর এক রকম হইয়া যায়। কিসের নেশায় যেন ভরপূর; আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছে। আসিবার সময় বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া তাকান ও 'মা মা' বলিয়া ডাকেন; ছোট ছেলে যেমন মার কোল ছাড়িয়া আসিবার সময় ব্যাকুল ভাবে মাকে বার বার ডাকে, করুণ নয়নে মার দিকে ডাকায়; আসিতে যেন ইচ্ছা করিভেছে না; জোর করিয়া সে আনন্দ ছাড়িয়া আসিতেছেন।

প্রায় ১১টার সময় মঠে ফিরিয়া আসেন। করেক মিনিট পরে আহার করিতে বসেন। আহার করিতে করিতেও ভক্তদের সঙ্গে গল্প করেন; দিবারাত্র, প্রায় সব সময়ই ঠাকুর ভক্তদের নিজের সঙ্গে রাখেন। নানা ভাবে, গল্পে, গানে, কথায় তাহাদের সঙ্গে আনন্দ করেন। যেন তাহারা কিছু সময়ও সংসার হইতে তফাৎ থাকিতে পারে। ঠাকুরের আহারের পর ভক্তরা (যাঁরা মঠে থাকেন) প্রসাদ পাইতে যান। ঠাকুর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। কোন দিন হয়ত দূর হইতে কোন ভক্ত আসেন; তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বিশ্রামের সময়-টুকুও কাটাইয়া দেন। ওটার পরে ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হয়। তখন গান করেন।

বাকুল হয়ে মা বলিয়ে, ডাক মন, হৃদি ভেদিয়ে,
তবে ত আলু থালু বেশে, আমার মা আসিবেন আকুল হয়ে।
জননীর তরে, করুণস্বরে, কাঁদ মন হৃদি ভাসায়ে,
শুনি সে ধ্বনি, আসি জননী, দিবেন আঁথিনীর মুছাইয়ে॥
কোথা জননী, দীন-তারিণী বলে কাঁদরে ভূমে লুটায়ে,
দেখিবি তারা, আসিবেন ত্বা, লইবেন তোরে কোলে তুলিয়ে।
মায়ের ভাবে প্রায় অভাব, মা নামের কলক ভয়ে,
ও তোর মায়ের অভাব, তাইতে এ দীন ডাকতে বলে মা বলিয়ে॥

গানের পর ঠাকুর জলযোগ করেন। ৪॥টা হইতে জ্ব্রুরা আসিতে থাকেন; রাত দশটা পর্যান্ত তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা চলে। তাহার পরও বারটা পর্যান্ত, যাঁহারা মঠে থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথা হয়। বৈকালে ৫টার সময় আবার গান করেন।

১। মন সদা ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে। আর গুরুদত্ত রয় কালী, নিশিদিন জপ না রে॥ শয়নে প্রণাম জান, নিজার মাকে কর ধ্যান, তুমি নগর ফের, আর মনে কর প্রদক্ষিণ খ্যামা মারে॥ যত শুন কর্ণপুটে, সকলি মার বর্ণ বটে, মা যে পঞ্চাশৎ বর্ণমন্ত্রী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥ কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ( আমার ) মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে, তুমি আহার কর আর মনে কর, আহুতি দাও খ্রামা মারে ॥

- হ। আপনাতে আপনি থেকো মন, বেওনাক কারও ঘরে, যা চা'বি তাই বসে পাবি, থোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥ পরমধন সেই পরশমণি, যা চা'বি তাই দিতে পারে, কত মণি পড়ে আছে, আমার চিন্তামণির নাচ-গুয়ারে॥
- ৩। ভবে সেই সে পরমানন্দ, যেজন জগদানন্দময়ী মায়ে জানে।
  সে না যায় ভীর্থ-পর্যাটনে, কালীনাম বই না ভানে প্রবাশে।
  সন্ধ্যাদি পূজা কিছুই না মানে, থাকে সদা জীওরুর চরণ ধানে॥
- ৪। জপ রে মন কালী তারা, দিবানিশি জপ না রে।

  যে জন 'মা মা' বলে সদাই ডাকে, কি ভর অপ্ছে এ সংসারে॥

  মনে প্রাণে ঐক্য করে, তুমি ভাব না সেই তারা মারে,
  (তাঁরে) ভাবিলে হয় ভাবের উদর, আনন্দে প্রাণ যায় রে ভরে॥

  ছেলের ডাক শুনলে পরে, মা কি কভু থাকতে পারে,

  মা যে ছুটে এসে লয় গো কোলে, কত রাথে আদরে॥

  দীনের ভাব ব্ঝবে কেটা, ভোদের মাকে ভূলে এতই সেটা,

  নইলে কি গো মাকুর মতন এত ভূতো থেতে হয় রে॥
- ে। চিস্তর মম মানসে হরি, চিদ্যন নিরঞ্জন।—ইত্যাদি।

তারপর উপদেশ, কথোপকথন ইত্যাদি চলিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় আলো স্থালা হইলে; আবার আহ্নিকের পূর্বের গান করেন।

- ১। ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। (রামপ্রসাদী সঙ্গীত)
- ২। এই দরা চাই তোমার। যেন অম্ভিমকালে তারা, সদর ভাবে একবার উদর হয়ো, হৃদর-পদ্মে আমার।

কর্মপ্রে গাঁথলেম অধর্মরূপ মালা,
পোলেম ব্রহ্মময়ী, মর্ম্মে কত জালা,
আর যেন যাতনা না পাই গিরিবালা,
নিকটে কালান্ত হুরাচার ॥
ভবে আসাবিধি, আশা নিরবধি, বধিব কামাদি ছয় খন,
(কিন্তু) স্বজনসঙ্গমে, অসৎ-সঙ্গপ্রেমে রঙ্গরুসে কাটালেম জীবন;
অকরণা যদি হও মা তাই বলে,

ফেলে দিও হুর্নে, স্বপত্নীর কোলে, অস্কর্জন যেন ঘটে গঙ্গাজনে.

ভবজলে তারা, ত্বরা হব পার।

দেহ নির্ম্মুলন কালে মূলমন্ত্র যোগে, মূলাধারে তত্ত্ব না দেই যদি,
কুলকুগুলিনী তখন, নিজগুণে চেতন হবে মা, চরণে সাধি;
ওমা, হংসে ভর করে যাবে ব্রহ্মধামে,
বসিবে মা শিবে, পরম শিবের বামে,
তা হ'লে এ দীনের প্রতি ওমা উমে,

রবে না আর কারও অধিকার॥

- ০। তাই মা তোরে ভালবাসি।
  আমার মনের কথা কই মা আসি॥
  মা নামে কতই গুণ বলব কারে, নিজেই বসি
  যখন ডাকি তোরে 'মা মা' বলে, আনন্দ সাগরে ভাসি॥
  'মা মা' বলে ডাকলে পরে কর্ম্ম যত যায় মা খসি,
  তখন তোমার আমায় ভেদ থাকে না, হরে যায় মেশামেশি॥
  এই ঘটে রিপু ক'জন যে যার ঘরে থাকে বসি,
  দীন বলে মা ভবানন্দে থাকি যেন দিবানিশি॥
- ৪। তারা আছ গো অস্তরে, মা আছ গো অস্তরে,
   ক্লকুণ্ডলিনী বক্ষমরী মা।
   (রামপ্রদাদী দলীত)
- ভাই কালোরপ ভালবাসি।
   ভামা জগমমোহিনী এলোকেণী॥

কালোর গুণ জানে ভাল, শুক শস্তু দের প্রিম,
কালের কাল মহাকাল, কালোরপ তার হৃদ্বিলাসী ॥
কালো বরণ ব্রেজর জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন-উদাসী,
হলেন ক্রফকালী বনমালী, বাঁশী ছেড়ে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, সকলই ত এক বয়সী,
তার মাঝে বিরাজে আমার কেলে মা পূর্ণিমার শশী ॥
প্রসাদ ভণে, অভেদ জানে কালোয় কালোয় মেশামিশি,
গুরে একেই পাঁচ, পাঁচেই এক, মন করোনা বেষাদেষী ॥

গানের পর আহ্নিক করেন। আহ্নিক শেষ হইলে ঠাকুর ও জ্বন্তবা সমস্বরে মায়ের নাম করেন। তারপর আবার কণাবার্ত্তা, উপদেশ চলিতে থাকে। ৯॥টা বাজিলে দুরের ভক্তরা বিদায় গ্রহণ করেন। ১০টার পর ঠাকুর আর্ভি করেন। আর্ভির পর ১০॥টায় আহার করিতে বসেন। আহার শেষ হইলে শুইবার কিছু আগে স্তব পাঠ করেন। ১২ টার সময় ছাতে শুইতে যান।

কলিকাতায়, সকালে ৫॥টায় গঙ্গাম্মান করিতে যান। আসিতে পথে একটি ছোট কালীবাড়ীতে মাকে দর্শন করিয়া আসেন। মঠে আসিয়া কিছুক্ষণ পরে আহ্নিক করেন। তারপর ভক্তরা এক একজন করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। ৯॥টার পর কালীঘাট যান। সেখানে নকুলেশ্বর শিব, মা-কালী ও লক্ষ্মীনারায়ণাদি দেবদেবী যথারীতি দর্শন করেন, ও গান এবং স্তব আবৃত্তি করেন। প্রায় ১১টার সময় ফিরিয়া আসিয়া আহার করিতে বসেন। তারপরের কার্য্য-পদ্ধতি কাশীর মত।

মঠে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের এ নীতি অমুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিতে হয়। ঠাকুরের সেবার জন্ম মৃত্যুন প্রায় সব সময়ই ঠাকুরের কাছে থাকে। তাহার ঠাকুর ও মার উপর অসীম ভক্তি ভালবাসা। একাগ্র চিত্তে ঠাকুরের সেবা করে। মঠের প্রায় সমস্ত কার্য্যের ভার তাহার উপর। সে তাহা স্থচারুরুপে নির্বাহ করে। খীরেনও মাঝে মাঝে

ঠাকুরের কাছে যাইয়া থাকে। সেবা করার ক্ষমতা তাহার অসীম। ঠাকুরের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাব্দ সে অতি স্থন্দর রূপে সম্পন্ন করে। কাশীতে অস্থান্থ ভক্তরাও মাঝে মাঝে গিয়া থাকেন। কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব প্রায়ই যাইয়া থাকেন ও ঠাকুরের সেবা করেন। মেয়ে ভক্তদের মধ্যে ভালবাসাদিদি, বিন্দুদিদি, সর্ববদা মঠে থাকিয়া অত্যন্ত ভক্তির সহিত ঠাকুরের সেবা করেন। দিদির ঠাকুরের উপর অসাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তি, তাঁহার বড় স্থন্দর পবিত্র ভাব। থুব নিষ্ঠার সহিত ঠাকুরের সেবা করেন। আর মার উপর ত মঠের আভ্যন্তরীণ সমস্ত কার্য্যের ভার। ঠাকুরের বহু ভাব: সে অমুযায়ী মা যখন যাহা প্রয়োজন সব ব্যবস্থা অতি স্থন্দর রূপে করেন। আবার ভক্তদিগকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ভাল বাদেন। নানা রকম আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া তাহাদের খাওয়াইয়া আনন্দ লাভ করেন: নিজে হাতে পরিবেশন করেন। বাস্তবিক মার স্নেহ ভালবাসার তুলনা নাই। এ মায়ের মধ্যে আমরা পার্থিব মা এবং ঈশ্বরীয় মা ছুইই একাধারে পাইয়াছি। পার্থিব মায়ের আদর যত্ন, স্নেহ ভালবাসা রহিয়াছে: আবার ঈশ্বরীয় মায়ের করুণা ও মহত্ত রহিয়াছে। ঠাকুর ও মার অসাধারণ ভালবাদার আকর্ষণেই ভক্তরা সংসারের প্রবল আকর্ষণকে তৃচ্ছ করিয়া তাঁহাদের কাছে थाटकन ।

ঠাকুর ভালবাসায় যেমন সকলকে বন্ধ করিয়াছেন, আবার সামাশ্র অন্যায় বা নীতির একটু ব্যতিক্রম হইলে কঠোর শাসনে তাহা সংশোধন করেন। সেই তীত্র শাসনের ভয়ে কেহই ইচ্ছা পূর্বক নীতির এক চুল এদিক ওদিক করিতে সাহস পায় না।

মানুবের চিত্তজ্ঞারের ঠাকুরের আর এক উপায়, সঙ্গীত। সঙ্গীত স্বভাবতঃই চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে, চোথ মুখের ভাবে এবং লীলায়িত হস্ত ভঙ্গীতে যে রকম জীবস্ত মূর্ত্তি ধারণ করে, সে রকম আর কোথাও দেখি নাই। গান করিতে করিতে তিনি যেন জ্যোতার পঞ্চিল হৃদয়ের সমস্ত ময়লা দূর করিয়া তাহাকে দেবভাবে রঞ্চিত করিয়া দেন। এই ভাবে যখন দেবতুর্লভ কণ্ঠে গাহিতে থাকেন, —

> "আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা, দেখিলেরে তোদের আনন্দে বিভোর, হই রে আপন হারা; তোরা আমার বড়ই আপন।"

ভখন মনে হয়, এই ছুঃখ যন্ত্রণা-পূর্ণ নশ্বর সংসারেও অবিনশ্বর শাস্তি আনন্দের উপলব্ধি করা যায়; অনস্ত প্রেম ও ভালবাসা আজ মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া আমাদিগকে আনন্দ দান করিতেছেন; আর তিনি আমাদের 'বড়ই আপন।'



# <del>ঠাকুর</del> শ্রীঞ্জিতেক্রনাথের অমৃতবাণী।

## প্রথম ভাগ—প্রথম অধ্যায়।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ বাং ; ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ ইং ; সোমবার, কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী।

## কাশীধাম।

# ঠাকুরের চতুর্চভারিংশৎ জন্মতিথি উৎসব।

নানাস্থান হইতে ভক্তদের আগমন—কাশীর মঠ—মঠ-বাড়ী সাজ্ঞান— ঠাকুর ও মাকে মালা-চন্দন দারা সাজ্ঞান—ভক্তদের বন্দনা—ঠাকুরের গান ও আশীর্কাদ—ঠাকুরের ভোগ ও ভক্তদের প্রসাদ গ্রহণ—অপরাক্তে কালীতলায় মাকে দর্শন—সন্ধ্যার ঠাকুর ও মাকে মালা-চন্দন প্রদান—ভক্তদের বন্দনা— ঠাকুরের কীর্ত্তন গান—বিধ্যাত গায়কদের গান—ভক্তদের অভিনয়।

আজ ঠাকুরের জন্মতিথি। বারাণদীর মঠে আজ ভক্তরা ঠাকুরের পূজা অর্চনা করিবে, ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ উৎসব করিবে। প্রায় একমাস আগে হইতে সব ব্যবস্থা হইতেছে। নানাস্থানের ভক্তদের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইয়াছে।

কলিকাতা হইতে কালীবাবু সদলবলে আসিয়াছেন। তাঁহার বাটীর গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ গোস্বামী ও বাদক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ সরকার সঙ্গে আসিয়াছেন, নৃপেন আসিয়াছে। ঢাকা হইতে ধীরেন আসিয়াছে। কলিকাতার ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সত্যেন, প্রভাস, অখিনী, ডাক্তার ( মতিলাল ), আশু, জন ( জনাইএর ) আছে। খিদিরপুরের অচ্যত ও পচু আছে। শ্রীরামপুরের মুত্যুন, গোকুলবাবু আছে। ডাক্তার সাহেবের খুব অস্ত্রখ, একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও আসিতে পারেন নাই। লিখিয়াছেন, "আমার শরীর এই সময়ে ঠাকুরের আরাধনায় ও তোমাদের উৎসবে যোগদান করিতে না পারিলেও মন সেখানে পড়িয়া থাকিবে।" বাস্তবিকও তাই। কারণ আমরা প্রতি মুহুর্ত্তে তাঁহার অভাব অমুভব করিতেছি ও তাঁহার নাম করিতেছি। ঠাকুরও বারবার তাঁহার কথা বলিতেছেন। পুত্ৰ, অসিতাবাবু, সোমদেব, জ্রীরামপুরের অখিনী, কেন্ট্রক্ষিলাল, গতিকুন্ট, মনোরঞ্জন, কলিকাতার স্থরথ, রাজেন, শিবপুরের চৃণী প্রভৃতি আসিতে না পারিলেও তাহারা পত্রবারা তাহাদের ঠাকুরের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা জ্ঞাপন করিয়া আমাদের উৎসবে উৎসাহ প্রদান করিয়াছে। কাশীর বীরেশ্বরবাবু, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, নরেন, স্থারেন, অপূর্বর, তারাপদ, কেফ, বিশু, মন্নুলাল, আশু, চণ্ডীবাবু, ঋষিবাবু, চরণবাবু প্রভৃতি আছেন। খিদিরপুরের ঠাকুর-মা ( পচুর মা, ঠাকুর তাঁহাকে মা বলেন ) আছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ, প্রভাস, নিড্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, চরণবাবু, চণ্ডীবাবু, তুলদীবাবু ও অবিনাশবাবুর বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন। দেওয়ানজীর স্ত্রী (ঠাকুর তাঁহাকেও মা বলেন ), নফরের মা, আরও বহু মেয়ে ভক্ত উপস্থিত হইয়াছেন।

কাল হইতে মঠ-বাড়ী সাজান হইতেছে। কাশীর মঠ দশাখনেধ ঘাটের কাছে, কালীবাড়ীর খুব নিকটে অবস্থিত। স্থান্দর তেতলা বাড়ী, তিনতলায় দুইখানি ঘর আছে। সিঁড়িতে উঠিয়াই সম্মুখের গ্বড় ঘরে ঠাকুর থাকেন। দক্ষিণদিকে ঠাকুরের আসন। ওপরে কুলুঙ্গীতে সিংহাসনে পরমহংসদেব ও মা-কালীর ছবি। পূর্ব্বদিকের দেওয়ালে দুই পার্থে ঠাকুরের দুইখানি ছবি আছে। উত্তরদিকের দেওয়ালে ঠাকুরের পূর্ব্বাক্ছার (সংসারে থাকা সময়ের) একখানা বড় বাফ (bust) ফটো আছে। পূর্ব্ব-

দিকের দেওরালে দক্ষিণধারে ঠাকুরের বড় কটো, উত্তরধারে ছোট ছবিতে মা ঠাকুরকে অঞ্চলি দিতেছেন। ঐ ঘরের উত্তরে ছোট ঘরে মা থাকেন। পূর্ববিদিকে বড় ছাত। এই ছাতে ঠাকুর রাজে শয়নকরেন। এই ছাত হইতে পূর্ববিদিকে অর্জচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গা দেখা যায়; গঙ্গার পরপারে, বিস্তার্গ শুভ বালুকা-দৈকতের সীমান্তে, সবুজ বৃক্ষশ্রেণীর শোভা অতি মনোরম। প্রভাতে তরুণ সূর্য্যের রক্তিম আভায় উন্তাসিত হইয়া গঙ্গার নীলজল, শুভ দৈকত ও সবুজ বৃক্ষরাজি অতি স্থান্দর দৃশ্য ধারণ করে। ঠাকুর এই ছাতে দাঁড়াইয়া সে শোভা দর্শন করেন, সূর্য্যপ্রধাম করেন এবং গঙ্গাদর্শন করেন। দোতলার ঘরে বিন্দুদিদি, ভালবাসাদিদি এবং কালদিদি থাকেন। তাঁহারা ঠাকুরের সেবার জন্ম সর্বদা তাঁহার কাছে থাকেন ও পুব

এই মঠ-বাড়ী ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া সাঞ্চান হইয়াছে, ঠাকুরঘরের প্রত্যেক দেওয়ালে গাঁদাফুলের আঁকাবাঁকা রেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক ছবিকে ফুলের মালায় সঞ্জিত করা হইয়াছে। ঠাকুরের আসনের ছই ধারে ফুলের মালা দেওয়া হইয়াছে। অপূর্বর উপরে দেওয়ালে ছোট ছোট ফুল দিয়া অভি স্থান্দর ওঁকার রচনা করিয়া দিয়াছে। আসনের চারি কোণে ফুলদানিতে ফুলের স্তবক শোভা পাইভেছে। মার ঘরের দেওয়ালও সে রকম ফুলের মালায় সাঞ্চান হইয়াছে, ছবিতে মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘরের সম্মুখের বারান্দা হইতে ফুলের ও দেবদারু-পাতার ঝালর সিঁড়ি দিয়া বরাবর নামিয়া বাড়ীর সম্মুখের ফটক পর্যান্ত আসিয়াছে। মাঝে দেওয়ালে পুষ্পগুভেছের মাঝখানে ঠাকুরের ছবি শোভা পাইভেছে এবং স্বন্তি ও ওঁকার অক্ষিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহিরের ফটক ফুল ও পাতার স্থান্দরভাবে সাঞ্জান হইয়াছে। সেখানে হইতে বাড়ীর দক্ষিণ ও পূর্বেদিকের দেওয়াল ঘিরিয়া ফুলের ও দেবদারু-পাতার ঝালর চলিয়া গিয়াছে।

আজিকার উবা নবীন আলোক লইয়া আসিয়াছে, আজিকার মলয়-পবন নবীন পুলকের সঞ্চার করিতেছে, আজিকার সূর্য্য নব জ্যোভিতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যুবে ভৈরব-রাগে সানাই বাজিয়া দিকে দিকে এই উৎসবের কথা ঘোষণা করিয়া দিল ও সঙ্গে সঙ্গে ভক্তজ্জদয় অপূর্বব আনন্দে মাতিয়া উঠিল।

পরান হইল। শুল্রবারত আসনে শুল্রবন্ত-পরিছিত ঠাকুরের তপ্তকাঞ্চনসদৃশ দীপ্ত মূর্ত্তি অতি স্থানন হৈলে। শেরেরা মারে ঘরে স্থানর আসনে বসাইয়াছেন। মাকেও নববন্ত পরিধান করাইয়া মার ঘরে স্থানর আসনে বসাইয়াছেন। ধূপ ধূনা ও ফুলের গান্ধে ঘর ভরিয়া গোল। ভক্তরা ঠাকুরকে চন্দান পরাইয়া দিলেন, একে একে সকলে ঠাকুরের গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। তার পর মাকে চন্দান পরান হইল। ভক্তরা মার গলায় মালা পরাইয়া দিলেন। মালায় ঠাকুর ও মার শরীর আর্ভ হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরের ও মার অপূর্ববিমহিমামন্তিত দীপ্ত বদন ও করুণানাবা ভাব ভক্তরালয়ে অনমুভূত আনন্দের সঞ্চার করিভেছে। আল খেন বিশ্বনাথের রাজ্যে জগৎপিতা এবং জগজ্জননী মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া ভক্তদের আনন্দান করিভেছেন।

#### ভক্তরা সমস্বরে গাহিল :--

শুক্লাম্বরধরং বিফ্: শশিবর্ণং চতুত্জং
প্রসন্ধবদনং ধ্যারেৎ সর্ক্রিয়োপশাস্তরে ॥ ১ ॥
যংব্রহ্মা রেদাস্তরিদো বদস্তি পরংপ্রধানং পুরুষং তথাস্তে
বিম্যোদ্গতে: কারণমীশ্বরং বা, তলৈ নমোবিম্নবিনাশনায় ॥ ২ ॥
পরানন্দরসাপূর্ণং শ্বরেৎ তলামপূর্ক্রকম্।
ব্রহ্মবন্ধ্রু স্থিতে পল্লে সহস্রদল শোভিতম্ ॥ ৩ ॥
প্রিশুক্রং পরমাত্মানং ব্যাখ্যাম্ক্রালসৎকরম্।
বিনেত্রং বিভূস্থং পীতং ধ্যারেদ্ধিলসিকিদ্র্ম্ ॥ ৪ ॥

গুৰুত্ব স্থা গুৰুবিষ্ণু গুৰুদেবো মছেশার:।
গুৰুবেব পরং ব্রহ্ম তথ্যৈ শ্রীগুরবে নম:॥ ৫॥
গুৰুনেতিমিরাদ্ধস্য জ্ঞানাঞ্চনশলাকয়া।
চক্ষুক্মীলিতং যেন তথ্যৈ শ্রীগুরবে নম:॥ ৬॥
গুৰুগুন্ধ লাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তদ্পদং দর্শিতং যেন তথ্যৈ শ্রীগুরবে নম:॥ ৭॥
মিলিতকণ্ঠের গস্তার ধ্বনিতে দিখিদিক মুখ্রিত হইতেছে।
আবার গাহিতেছে:—

ভবসাগর-তারণ-কারণ হে। রবিনন্দন-বন্ধন-খণ্ডন হে॥ শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে। গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

হৃদিকন্দর-তামস-ভাস্কর হে।
তুমি বিষ্ণু প্রেক্ষাপতি শঙ্কর হে॥
পরমত্রক্ষ পরাৎপর বেদ ভণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

মনোবারণ-শাসন-অন্ধূশ হে।
নরত্রাণ তরে হরি চাকুণ হে॥
শুণ গান পরায়ণ দেবগণে।
শুক্দেৰ দয়া কর দীন জনে॥

কুল-কুণ্ডলিনী ঘুম-ভঞ্জক হে। স্থাদিপ্রস্থি-বিদারণ-কারক হে॥ মম মানস চঞ্চল রাজ দিনে। শুরুদেব দরা কর দীন বানে॥

রিপুখনন মঙ্গল নারক ছে।
স্থপাস্তি-বরাভয়-দারক হে॥
তার তাপ হরে তব নাম গুণে।
গুরুদেব দয়া কর দীন জনে॥

অভিমান-প্রভাব-বিমর্দক হে।
অভি হীন জনে তৃমি রক্ষক হে॥
মহিমা তব গোচর শুদ্ধননে।
শুক্দদেব দরা কর দীন জনে॥
তব নাম সদা শুভদারক হে।
পতিতাধম-মানব-পারক হে॥
চিত সঞ্চিত বঞ্চিত ভক্তিধনে।
শুক্দদেব দরা কর দীন জনে॥
জয় সদ্শুক্ ঈশ্বর প্রাপক হে।
ভবরোগ-বিকার-বিনাশক হে॥
মম মতি যেন রহে শ্রীচরণে।
শুক্দদেব দরা কর দীন জনে॥

ভারপর এই উপলক্ষে রচিত গানটী গাহিল :—

স্থলর পুরুষ, অপরূপ বেশ, •

আগত বারাণদী পুর মে।

মনোহর রূপ, নম্বন-বিমোহন,

অমুপম ভাতি বদন মে।

বিশ্বনাথ আওর অন্নপূর্ণা, কেদার, চৌষট মাইকী করুণা, বহতি হুদে ভাম, ভামা,

আহ্বী-করণা শিরমে।

কভু গভীর ধ্যান নিরত, কভু প্রেম-বিহুবল চিত, কভু গাওত মধুর গীত,

া চারত স্থধা শ্রবণ মে।

ভকত লাগি সরব ত্যাগী,

ভকত লাগি করম ভোগী,

দীন ভকত কফণা মাগি,

দেহি শরণ চরণ মে।

🛊 দত্যেন ( লেখক ) কর্জুক রচিত।

```
ভক্তদের বন্দনা শেষ হইলে ঠাকুর গান ধরিলেন :---
    আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি বড়ই আপন তোরা।
    দেখিলেরে তোদের আনন্দে বিভোর হইরে আপনহারা॥
     তোরা আমার বড়ই আপন.
                     (ভোরা মায়া-ঘোরে চিনতে নারিস্)
                     (তোরা আর পর ভাবিদ নারে)
    নানা ভাবে সব আসি এক ঠাই আপনে মিশিয়া যায়,
( আর ) হ'এ এক হ'লে আনন্দ্রাগরে প্রেমের লহর বর।
    প্রেম-নিবি প্রেম-নিবি বলে,
                    ( আৰু আৰু কে আপন আছিস)
                    (তোরা আমার বড়ই আপন)
                    (তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন ক'রে)
    আর আর বলি, দিয়ে করতালি, ছুটিছে দরাল প্রভু,
    ঘরে ঘরে ধার, লাজ নাহি তার, ভর আর নাহি কভু।
    বলে, ভোরা আমার বড়ই আপন.
                    (তোরা মায়া-ঘোরে চিনতে নারিস)।
                    (তোরা আর পর ভাবিদ নারে)
    এ মুখ, সম্পদ, দেহ, চিরদিন নহে কেহ.
    সময় থাকিতে কেন তাঁহারে ভজ না ?
    এখনও সময় আছে.
    পারে যাবার উপায় আছে.
                    ( আয় আয় কে আপন আছিন)
    এখনও তরী আছে, পারে যাবার উপায় আছে,
                    (ডাকে, আয় আয় কে আপন আছিন্)
                    ( সে যে বড় আপন তাইতে ডাকে )
   সাধুদেবা, সাধুদঙ্গ, সাধন ভজন,
  ইহাতে লভিবে জীব শাস্তি নিকেতন।
   শাস্তি হবে.
                    ( সাধুসেবার )
```

( अक्टमवात्र )

ন্ধীবের একমাত্র গতি ইহা, সাধুদেবাম্ব শাস্তি হবে।
ভাবিয়ে তোদের হঃথ কালী হ'ল অঙ্গ,
ছাড়িয়ে অসার স্থথ কর সাধুদল,
নইলে গতি নাই,

আনন্দ পাবার গতি নাই।

এই গানটা ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন।
ঠাকুরের মধুর কণ্ঠের গান শ্রাবণ করিয়া, তাঁহার অসীম ভালবাসা
ও অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া ভক্তরা আনন্দিত হইল, কাহারও
বা পুলকাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। গান শেষ করিয়া ঠাকুর
বলিতেছেন—

ভোমরা সব আপন, সন্তান। ভোমাদের দেখলে কত আনন্দ হয়।
তোমাদের এভাব বড়ই স্থানর। ভোমাদের আনন্দ দেখে, ভোমাদের
ভাব দেখে, প্রাণে কি যে আনন্দ হয় তা বল্বার নয়। ভোমাদের
ভালবাসা আমায় পাগল করে দেয়। তাই ভোমাদের ছাড়তে ইচ্ছা
করে না। ভাকি, ভোরা সব আয়, ভোরা যে আমার আপন।

বলিতে বলিতে আবার গান ধরিলেনঃ---

ভালবাসা, আনন্দ, প্রেন তোদের জন্মে রাধা আছে।
বড়ই আপন হ'সরে তোরা, তোদের বড়ই ভালবাসি,
তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন করে, তাইতে ছুটে আসি।
তোদের মূর্ত্তিগুলো আনন্দেতে আছে হুদ্য-মাঝে।
কভু মাতা, কভু পিতা, কভু ভক্তভাবে আসি,
(তখন) তোমায় আমায় ভেদ থাকে না হয় যে মেশামিশি।
তোদের ভালবাসা হুদ্য-মাঝে সদাই গাঁখা আছে।
একস্ত্রে গাঁথা তোরা তাইতে তোরা ভাবিস্,
আর) আমার কথা মনে হ'লে অমনি ছুটে আসিস্।
(পুরে) তোরা বিনা বল দেখিরে আমার আর ত কেবা আছে।

আয়রে তোরা, আমার যারা, স্নামরে আমার কাছে।

তোরা আমার বছই আপন,

(তোদের ছাড়া জানিনা রে ) (তোরা পূর্বজন্মে আপন ছিলি ) (তাইতে তোরা ছুটে এলি )

ভোরা আমার ৰডই আপন।

গান শেষ করিয়া 'মা, মা', 'আনন্দম্, আনন্দম্', বলিতে বলিতে ঠাকুর অপূর্ববি আনন্দে বিভোর হইলেন। বার বার সন্তানদের দেখিতেছেন, আশীর্বাদ করিতেছেন। ভক্তদেরও আনন্দে রোমাঞ্চ হইতেছে।

তারপর ঠাকুর ও মার ছবি তোলান হইল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তদের সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্থান করিতে গেলেন। স্নানের পর মা-কালীকে দর্শন করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মা ও দিদি ভোগ রায়া করিতেছেন। বিন্দুদিদি ও অন্যান্থ মেয়েভক্তরা সাহায্য করিতেছেন। কাশী ও কলিকাতায় যত রকম উৎকৃষ্ট
আহার্য্য পাওয়া যায় ভক্তরা সবই সংগ্রহ করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে
কালীবাবু মাছ, মিপ্তি, ফল ও অন্যান্থ বহু জিনিষ আনিয়াছেন। তাঁহার
জমিদারী হইতেও অনেক মাছ আসিয়াছে। অন্যান্থ অনেক ভক্তরাও
ঠাকুরের ভোগের জন্ম নানান জিনিষ পাঠাইয়াছেন। মা রক্ষনে সাক্ষাৎ
অন্তর্পুর্ণা। পোলাও কালিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া খাজা, গজা, জিলিপি,
লেডিকেনি পর্যান্ত চর্ব্যা, চুয়া, লেহা, পেয় সকল রক্ষমের খাবার অতি
স্থান্দর তৈরী করিয়াছেন। আরও পঞ্চাশ যাট রক্ষমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত
হইয়াছে। ঠাকুরের ভোগ হইবে।

আছারের পূর্বের ঠাকুরমা ঠাকুরকে লালপেড়ে ধৃতি পরাইলেন। কালীবাবু বছমূল্য শাল আনিয়া দিয়াছেন, সেটাও গায়ে দিলেন। ঠাকুরমা আগেই বলিয়া রাথিয়াছিলেন, "সেদিন লালপেড়ে ধুতি পরতে হবে, যা বলব শুনতে হবে, নয়ত মারব।" ঠাকুর সাধারণতঃ সাদা ধুতি পরেন আর গায়ে কোন জামা বা চাদর রাখিতে পারেন না, গা জালা করে। সেদিন কিন্তু কোন আপত্তি করিলেন না। ভক্তদের আনন্দের জন্ম নিজের কফ হইলেও সারাদিন ঐ শাল গায়ে রাখিয়াছিলেন।

গোগেনবালা (ডাব্রুণার সাহেবের ভগ্নী) আসিতে পারেন নাই। তিনি
ঠাকুরের জন্ম নিজের হাতে অতি স্থন্দর কারুকার্য্য-বিশিষ্ট মখমলের আসন
তৈরী করিয়া পাঠাইরাছেন। ঠিক সেই সময়ে সেটা আসিয়া পৌছিল।
সে আসন পাতিয়া দেওয়া হইল। ঠাকুর আহার করিতে বসিলেন,
ঠাকুরমা বসিয়া দেখিতেছেন, ভক্তরা এবং মেয়ে-ভক্তরাও বসিয়া
দেখিতেছেন। ঠাকুর রামার খুব প্রশংসা করিতেছেন। নানা কথায়
সকলের মনোরঞ্জন করিতে করিতে আহার করিতেছেন। ঠাকুরের
আহারের পর ভক্তরা সকলে প্রসাদ পাইতে বসিলেন। উৎসব উপলক্ষে
আনক ভক্তর এবং কাশীর বছলোক আসিয়াছেন। বারান্দা, ঘর, সব
ভরিয়া গিয়াছে। মা নিজে সকলকে দিতেছেন, আরও কয়েরকজন মেয়েভক্ত সাহায়্য করিতেছেন। অয়-বাঞ্জন হস্তে মায়ের আনন্দপূর্ণ মূর্ত্তি
দেখিয়া মনে হইল যেন জগভ্জননী নিজের ছেলেদের আহার
করাইতেছেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। কাহাকে কি রকম দিতে
ছইবে দেখাইয়া দিতেছেন। লালপেড়ে ধুতিপরা আর ধুসর রংএর
শাল গায়ে ঠাকুরকে বেশ নূতন রকম দেখাইতেছিল।

আহারের পর ঠাকুর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। ওটার পর সকলে আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর মা-কালী দর্শন করিতে বাইতেছেন। মা ও ভক্তরা সঙ্গে যাইতেছেন। কালীবাড়ীর বৃদ্ধ সেবক শ্রীযুক্ত, রামানন্দ অক্ষচারী ঠাকুরকে ছেলের মতন ভাঙ্গ-বাসেন। প্রত্যহ ঠাকুর আসিলেই মা-কালীর সব রকম প্রসাদ দেন। ঠাকুর খাইতে না পারিলেও জাের করিয়া খাওয়ান। যে সময় যা ভাঙ্গ জিনিৰ আসে ঠাকুরের জন্ম মঠে পাঠাইয়া দেন। ঠাকুরের ওপর ভার ঝুব ভাঙ্গবাসা। তিনি ভক্তদেরও ভালবাসেন। খুব বড়ের

সহিত মা-কালীর সেবা করেন। নক্বই বৎসর বয়সেও নিজে মাকে পরিকার করা, পোষাক পরান, মালা দিয়া সাজান, সব করেন। মায়ের নানারকম গহনা গড়াইয়া দিয়াছেন। মাঝে মাঝে দীন-ছু:খীদের খাওয়ান ও বন্ধ দান করেন। ঠাকুর তাই মাঝে মাঝে বলেন "ইনি মার এত সেবা করেন তাই মা এঁকে এতদিন রেখেছেন।" ঠাকুর ও মাকে নূতন পোষাকে দেখিয়া তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিজে মালা ও সিঁদুর পরাইয়া দিলেন।

কালীবাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর ও ভক্তদের একসঙ্গে ছবি তোলান হইল। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি আর শাল গায়ে দিয়াই বসিয়াছেন। তারপর মার ও মেয়ে-ভক্তদের ছবি তোলা হইল।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন, মায়ের নাম শেষ করিয়া ঠাকুর আবার গাহিতেছেনঃ—

আপন বলিরা আসিয়াছি আমি—ইত্যাদি। (৭ পৃষ্ঠা)

গান শেষ করিয়া হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্কাদ করিতেছেন, তারপর ভক্তরা ঠাকুরকে ও মাকে মালা পরাইলেন। এখন কীর্ত্তন ইইবে। ভক্তরা—'জয় জগবন্দন' স্থোত্তী গাহিলেন:—

জন্ম জগবন্দন, চিতমন-নন্দন, \*
রবিস্থত-বন্ধন-হারী।

মামামোহ-মর্দন, ভকতি-বিবর্দ্ধন,

ত্রসতাপ-খণ্ডন কারী॥

वत्रवशू-धात्रक, खननाधि-हात्रक,

গতিহীন-জন-সন্ত্ৰাতা।

মধু-মধু-ভাষণ, গুরুত্:ধ-নাশন,

**জর জর শাস্তি** বিধাতা॥

স্থরনর-বন্দন, মহেশ-নিকেতন, বারাণদীপুর অধিবাদী।

🕈 খিদিরপুরের শিবরুষ্ণ রাম কর্তৃক রচিত।

Ė

তপজ্যোতি উজ্জল, বদন স্থনিৰ্মাল,

জীব-হৃ**দিধ্বান্ত-**বিনাশী॥

প্রবণ রসায়ন, গীত সুধা সিঞ্চন,

হৃদি-উন্মাদন-কারী।

হরিপ্রেম অমৃত, হৃদয় প্রপুরিত,

জর জর যোগ-আচারী॥

প্রলোভন-বেষ্টিত, বিকার-বিবর্জিত,

জ্বিতকাম কাঞ্চন সঙ্গ।

শস্তুদমাহিত, অহিকুল-মণ্ডিত,

( তবু ) দংশন-বিরহিত অঙ্গ ॥

দদ-বিরহিত, ত্রিগুণ তিরোহিত

স্থুপ হঃখ স্বপ্ন বিজ্ঞা।

লোকহিত কারণ, ভুবন বিচরণ,

বিষয়ামুরাগ বিলয়ী ॥

চির শুভকারক, নাবিক স্থপারগ,

ভ্রমমন্ন সংসার থোরে।

সংশয় ভঞ্জন, বিমল জ্ঞানাপ্তন,

বিতরিছ অন্ধ আতুরে॥

স্থথময় নির্ভন্ন, নিখিল গুণাশ্রম,

নিরমল অস্তরচারী।

জয় "জিত-ইন্দ্রিয়". জয় ভবানী-প্রিয়.

विन्दिष्ट भटन नजनाजी॥

ভক্তদের স্থোত্র শেষ হইলে ঠাকুর শ্বরচিত গোবিন্দ নাম সকীর্ত্তন # আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনের সময় ঠাকুর গায়ের কাপড় খানি কোমরে জড়াইয়া রাখিলেন। উজ্জ্বল স্বর্ণান্ড-মণ্ডিত দেহে খেতপুস্পের মালা তুলিতেছিল; দীর্ঘ হস্তের লীলায়িত ভঙ্গী, করুণামাখা বদনে মৃত্যুত্ব হাসি ও মধুর কণ্ঠশ্বর অপূর্ববভাবের স্প্রি

৬৫ নং বাগবাজার ব্রীট (কলিকাতা) হইতে প্রকাশিত ঠাকুর
 শ্রীঞ্জিতেন্দ্রনাথ মুখনিঃস্তম্ গোবিন্দনাম সঙ্কীর্ত্তনম্" পুতিকা দেখুন।

করিতেছিল; মাদল ও করতালের ধ্বনিতে ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। কীর্ত্তন শোষ হইলে ঠাকুর সেই (স্থানর পুরুষ) গানটা আবার গাহিতে বলিলেন। "স্থানর পুরুষ, অপরূপ বেশ" গানটা হইল।

তারপর ঠাকুর গাহিলেনঃ—

তোদের তরে আমার দেহ, তোদের তরে আমার জীবন, তোরা আমার, আমি তোদের, এভাব ব্ঝেরে কয়জন ॥
দ্রে গেলেও দেখে আঁখি, তিলেক ছাড়া নাহি থাকি,
তোরা হাসলে হাসি, কাঁদলে কাঁদি, সঙ্গে থাকি সর্বক্ষণ ॥
দ্রে গেলে ডাকি আমরে কাছে, সংসার-মায়র ভূলিস্ পাছে,
তোদের না দেখলে প্রাণ কেমন করে, সঙ্গে থাকি অয়্কণ ॥
তোরা পূর্ব-জ্বন্মে আপন ছিলি, তাই দেখামাত্র আপন হ'লি,
নইলে কেন ছুটে এসে করিস্রে যতন ॥
তোদের বড় ভালবাসি, তাইত ছুটে দেখতে আসি,
তোদের না দেখলে প্রাণ করেরে কেমন ॥
বড়ই আপন হ'স্বে তোরা, তাই থাকিনেরে তোদের কাছ ছাড়া;
তোরা আমার ধান, জ্ঞান, দেহ, বুদ্ধি, মন ॥

এ গানটাও ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন, সকলে বিমুগ্ধ-ছাদয়ে গান শুনিতেছেন। পরে এই উপলক্ষে রচিত আর একটী গান হইল।

এস আমার প্রাণের ঠাকুর, এস কুপা বিতরিয়ে। ।
জীবন সফল করি, ওই রাঙ্গাপদ পরশিরে ॥
অজ্ঞান আঁধারে নাথ,
আবরিত মম চিত,
পরাণ কাঁদিছে সদা প্রেমরূপ না ছেরিয়ে ॥
অক্কৃতী অধম ব'লে,
দিওনা চরণে ঠেলে,
(এই) মোহনিশা ঘুচিয়ে দাও, জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিরে ॥

সত্যেন কর্তৃক রচিত।

বারেক পরশ পেলে, হঃখতাপ যাবে চ'লে, ৰহিবে আনন্দ-ধারা দেহমন পুলকিয়ে॥

তারপর কাশীর গায়ক শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় এবং কালীবাবুর গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রদাদ গোস্বামী ইংহারা সকলে গ্রুপদ ও খেয়াল প্রভৃতি নানারূপ গান গাহিতেছেন। বটকৃষ্ণ সরকার পাথোয়াজ ও বাঁয়া-তবলা বাজাইতেছেন। গায়ক এবং বাদক ছুই পক্ষই খুব শিক্ষিত। গান বেশ জমিয়াছে। শুনিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১০টায় ঠাকুর আরতি করিলেন, আরতির পর ভক্তরা বিদায় লইলেন। সকলের প্রাণেই আজিকার আনন্দের কথা জাগিতেছে।

#### বুধবার---

ছুইদিন পরে উৎসব উপলক্ষে মঠে থিয়েটার হইতেছে। ঠাকুর গভবারে মঠে ছেলেদের দ্বারা অভিনয় করাইয়াছেন। ভক্তরা নিজেদের মধ্যে নির্দ্ধোয় আনন্দ উপভোগ করিবে ও ঠাকুর ভক্তমুখে পবিত্র ভাবে অভিনয় শুনিবেন বলিয়া ধর্মমূলক নাটক অভিনীত হইয়াছিল। অভিনেতা এবং শ্রোতা সবই ভক্তদের মধ্যে। বাহিরের লোকের কোন সংস্রব নাই। নিজেদের দৈনন্দিন নীতি ঠিক ঠিক ভাবে পালন করিয়া শুধু অবসর সময়ে অভিনয় লইয়া আনন্দ করে। গত বৎসর পূজার সময় নরমেধ-যজ্ঞ হইয়াছিল। বড়দিনে হরিশ্চন্দ্র নাটক হইয়াছিল। হরিমোহন প্রধান অভিনেতা;ও উভোগী ছিল। এইবার উৎসব উপলক্ষে

হরিশ্চন্দ্র নাটকে এবং বিজ্ञমঙ্গল নাটকে ঠাকুর ভাল ভাল গান রচনা করিয়া দিয়াছেন। নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য নিজের প্রেসে সে সব গান ও প্রোগ্রাম ছাপাইয়া দিয়াছে। এইবার কালীবাবু বিশ্বমঙ্গল সাজিয়াছেন। জনাইএর শ্রীযুক্ত ধীরেজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায় (জন্) চিস্তামণি সাজিয়াছেন। বিশ্বমঙ্গল, চিস্তামণি, পাগলিনী, থাক, এসব অভিনয় অতি স্থান্দর হইয়াছে। অপূর্ববি ধুব ভাল অভিনয় করিয়াছে। সকলের অভিনয়ই বেশ হইয়াছে। ঠাকুর শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন; সকলকে প্রশংসা করিতেছেন। বীরেশরবাবু এবং অহ্যান্ত প্রোত্বর্গও মুগ্ধ হইয়াছেন।

# প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৩ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৬ ইং ; সোমবার, শুক্লা-চতুর্দ্দশী।

## কলিকাতা।

ঠাকুরের কাশী হইতে কলিকাতা আগমন—ভবানীপুরে নৃতন মঠে—কালীঘাটে মা-কালী দর্শন—বৈকালে মঠে উপদেশ—গোপেনের সঙ্গে কথা—ভগবদ্ধাব না থাকিলে অর্থাদি স্থথের হয় না—স্থলরী কন্তার গল্প—ভগবদ্ধাব-শৃশু ভালবাদা দেহের উপর—গুরু এবং শিষ্যের গল্প—রূপ, রদ, গন্ধ, শন্ধ জ্ব স্পর্শের আকর্ষণ—প্রকৃত হঃথ তিনটি, কুধা, রোগ ও লজ্জা-নিবারণের অভাব—দংদারে কর্ত্তব্য—রাবণ-চিত্রাঙ্গদার কথা—শক্তি নিয়ে সংদার করা।

আজ ঠাকুর ৺কাশীধাম হইতে পাঞ্জাব-মেলে কলিকাতায় আসিবেন।
পাঞ্জাব-মেল সকাল ৬টা ৫৪ মিনিটে হাওড়া পোঁছে। ভক্তরা আগেই
ফৌশনে গিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব, অশোক, অজয়, রাজেন,
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু ও সত্যেন প্রভৃতি ভবানীপুরের ভক্তরা
গিয়াছে। খিদিরপুর হইতে বিজ্ঞয়, কালু ও অচ্যুত আসিয়াছে।
শিবপুরের চুনীও আসিয়াছে। কালীবাবু ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া
৺কাশীধাম হইতে আসিতেছেন। শ্রীরামপুরের মৃত্যুন সঙ্গে আছে।
মা, দিদি এবং কয়েকজন মেয়ে-ভক্ত ঘাঁহার। ঠাকুরের সেবায় তাঁহার
কাছে সর্বাদা থাকেন ভাঁহারও আসিতেছেন।

আজ সকলের মনেই আনন্দ, ছয় মাস পরে আবার ঠাকুরকে দর্শন করিবেন, আবার ভাঁহার মধুমাখা কথা শুনিবেন। এবার ভবানীপুরে নৃতন বাড়ী বেশীদিনের জন্ম ভাড়া লইয়া স্থায়ী মঠ করা ইইয়াছে। ঠাকুর নৃতন মঠে পদার্পণ করিবেন, মাতা-ঠাকুরাণী আসিবেন, ভক্তরা সব আসিবে। সকলের মিলনে মঠ-বাড়ী পবিত্র ও আনন্দপূর্ণ ইইবে।

ঠাকুরের অমৃতমাধা কণ্ঠের গীত-স্থাপানে ভক্তহদয় পরিতৃপ্ত হইবে,
গিস্তীর 'মা' 'মা' ধ্বনিতে মঠের আকাশ বাতাস মুধ্বিত হইবে, পবিত্র হইবে; ভক্তরা নবজীবন লাভ করিবেন। সকলের মনে তাই এত আনন্দ।

কতক্ষণে গাড়ী আসিবে, সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া ঘড়ীর দিকে দেখিতেছেন। পাঞ্জাব-মেল প্রায়ই নাকি কিছু দেরীতে আসে। আজ ঠাকুরের পদস্পর্শে পবিত্র, এবং ভক্তদের আনন্দ ও উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই যেন পাঁচ মিনিট আগে আসিয়া পড়িল। সকলে ঠাকুর ও মাকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। ঠাকুর সম্মেহ সম্ভাষণে প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে একটা কথা উঠিল। ঠাকুর বরাবর কাশী হইতে আসিয়া প্রথমতঃ খিদিরপুর যান। কালুর বাড়ীতে ছই এক দিন থাকিয়া ভ্রানীপুর আসেন। এবারও তাহাই করিবেন কথা ছিল। কিন্তু কয়েকদিন ধরিয়া কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ভ্রানক ভাবে চলিতেছে। খিদিরপুরেও কাল রাত্রে গোলমাল আরম্ভ হইয়াছে। এই অবস্থায় খিদিরপুর যাওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। এমন সময় খিদিরপুর হইতে কালু ও বিজয় আসিয়া পড়িল। তাহারাও বলিল সেখানে খুব গোলমাল চলিতেছে। বিজয় সেখানে যাইতে স্পষ্টই বারণ করিল। কালুও লইয়া যাইতে সাহস করিল না। কাজেই ভ্রানীপুরের মঠে আসাই স্থির হইল। খিদিরপুরের ভক্তরা একটু ছঃখিত হইলেন। ঠাকুরও অস্বস্থি বোধ করিতেছেন। কারণ বরাবরই প্রথম খিদিরপুরে ঠাকুরমা ও সেখানকার ভক্তদের সক্ষে দেখা করিয়া আসেন। এইবার তাহা হইল না। কিন্তু উপায় নাই। এই গোলমালে সেখানে যাওয়া নিরাপদ নয়।

ঠাকুরকে লইয়া সকলে ভবানীপুরের মঠে আসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর মৃতন বাড়ীর ঘরগুলি এক এক করিয়া দেখিতে লাগিলেন ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাড়ীটি বেশ স্থন্দর হইয়াছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ঠাকুর কালীঘাট গেলেন। সেধানেই স্নান করিয়া মা-কালীকে দর্শন করিবেন। কালী-মন্দিরের পুরোহিত ও পাগুরা ঠাকুরকে বহুদিন পরে আবার দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। মালা, চন্দন ও সিঁদুর নিজহাতে পরাইয়া দিল। আনন্দময়ের আগমনে সবদিকই আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পাগুদের ছোট ছোট মেয়েরা আসিয়া ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর তাহাদিগকে গান শুনাইলেন। যথারীতি দর্শনের পর মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

বৈকালে ভক্তরা সকলে একে একে আসিতেছেন। ভবানীপুরের অনেক ভক্ত আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে মা-মণি, কালীবাবু আসিয়াছেন। কয়েকজন মেয়ে-ভক্তও আসিয়াছেন। গোপেন ও তপেন আসিয়াছে। খিদিরপুর হইতে শুধু অচ্যুত আসিয়াছে। খিদিরপুর ও কলিকাতার ভক্তরা দাকার জন্ম আসিতে পারেন নাই।

বহুদিন পরে ঠাকুরের ও মাতা-ঠাকুরাণীর দর্শনলাভে ও ভক্তদের মিলনে সকলের মনেই আজ আনন্দ। ডাক্তার সাহেবের খুব আনন্দ। তাহার বিশেষ যত্নে ও চেফ্টায় এই নূতন মঠ হইয়াছে। অজ্ঞর, রাজেনও খুব খাটিয়াছে।

সন্ধ্যা হইলে আলো জালা হইল। ঠাকুরের ও ভক্তদের জন্ম দীর্ঘ হল্ ঘরে জায়গা করা হইয়াছে। তাহার সন্মুখে বারান্দায় মার ও মেয়েদের বসিবার জায়গা। বহু দেবদেবীর ছবিতে, পরমহংসদেব ও ঠাকুরের ছবিতে হল্ ঘর সজ্জিত করা হইয়াছে। বিজলী বাতীর আলোকে উন্তাসিত হইয়া ঘরটা অপূর্বব শোভা ধারণ করিয়াছে। গোবিন্দ # ধূপ-ধূনা দিয়া গেল। ঠাকুর নায়ের নাম করিতে লাগিলেন। ভক্তরা সকলে ধ্যান করিতেছেন। মায়ের নামের পর ঠাকুর গান ধরিলেন:—

গোবিন্দ মঠের অতি প্রাতন ভ্তা। ঠাক্রের উপর তাহার খ্ব
 ভালবাসা। শ্রন্ধা ও ভক্তির সহিত ঠাক্রের সেবা করে। ঠাকুর কলিকাতার
 শা থাকিলে বাড়ীতে থাকে, অন্ত কোথাও কাল্প করে না।

কি স্থাৰ জীবনে মম, ওহে নাথ দ্যাময় হে!

যদি চরণ-সরোকে, পরাণ-মধুপ চির-মগন না রয় হে।

অগণন ধনরাশি, তায় কিবা ফলোদর হে,

যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে যতন না করয়ে হে।

কি ছার শশাক-জ্যোতি দেখি আঁধারময় হে,

যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেম-চাঁদ উদয় না হয় হে।

স্কুমার কুমার ম্থ দেখিতে না চাই হে,

যদি সে চাঁদবয়ানে তব প্রেম-ম্থ দেখিতে না পাই হে।

সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে,

যদি সে প্রেমকনকে তব প্রেম-মণি নাহি জড়িত রয় হে।

তীক্ষ বিষ-ব্যালী সম সতত দংশয় হে,

যদি মোহ-পরমাদে নাথ, তোমাতে ঘটায় সংশয় হে।

কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে,

তুমি আমার হৃদয়রতনমণি আনন্দ-নিলয় হে।

আবার গাহিতেছেনঃ---

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা।
( ৭ পুঠা)

শেবের গানটা ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন। অনেকবার ঠাকুরের মধুর-কণ্ঠে এই প্রেমপূর্ণ গান শুনিয়া ভক্ত-হৃদয় বিমুদ্ধ হইয়াছে। পরে ঠাকুর ও মাকে মালা পরান হইল। ঠাকুরের শুভ পদার্পণ উপলক্ষে রচিত আবাহন-গীতি ভক্তরা সকলে মিলিয়া গাহিলেন। ৺কাশীতে ঠাকুরের চতুর্চ্চত্বারিংশং জ্বন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে রচিত গানটাও গীত হইল।

<sup>🔸</sup> সত্যেন কর্ত্বক রচিত।

তব প্রীতি কামনায় এ গেহ গড়িয়া, ভকতি-চন্দনে রেথেছি মাঝিয়া, হৃদয়-আসন রেখেছি পাতিয়া,

আশা-পথ পানে আছি নির্থিয়া।

রুদ্ধ হয়ার তব আগমনে যাউক খুলিয়া পদ-পরশনে, হুদি *ড'*রে যাক প্রোম-সমীরণে,

গীত-স্থা-পানে জুড়াক এ হিয়া।

শত বরষের তম দূরে যাক, সত্য-আলোকে মোহ ঘুচে যাক, পুলক-অশ্র যাক ব'য়ে যাক,

তোমারি চরণ কমল চুমিয়া।

२ ।

স্থলর পুরুষ, অপরূপ বেশ,

আগত বারাণসী পুর মে।

(৬ পৃষ্ঠা)

গান শুনিয়া ঠাকুর আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।
পরে ঠাকুর উপদেশ দিতে লাগিলেন। ''কি স্থুপ জীবনে মম''
গানটী ব্যাপ্যা করিতেছেন।

ঠাকুর। এ গানটিতে স্থন্দর ভাব দিয়েছে। ভগবৎপদে মতি না থাকলে, ও প্রভ্যেক বস্তুতে তাঁর অমুভূতি না হ'লে, ধন, ঐশর্য্য, প্রিয়্ম কিছুতেই স্থখ হয় না। ধর্ম্মে মতি না থাকলে অর্থ কামনা বাসনা পূরণের জন্মই খরচ করা হবে। তাতে স্থায়ী স্থখ হয় না। বাসনার শেষ নাই। একটা পূরণ করলেই আর একটা 'উঠছে। এর আর ইভি নাই। পাঁচ টাকা যার আছে সে দশ চায়, দশ হ'লে বিশ চায়, বিশ হ'লে পঞ্চাশ, ভারপর এক'শ, তু'শ, হাজার, লাখ, এ চল্ছেই। এর আর শেষ নাই। কাজেই কামনা-বাসনার পূরণও হয় না, তাতে স্থাও হয় না। আর চন্দ্রমার জ্যোভিঃ স্লিগ্ধ, বড়ই মনোরম

তাঁর ভাব না থাকলে তাতেও শাস্তি হয় না। এই চাঁদের আলোকে চোর, দফ্য প্রভৃতি কুকর্মারত ব্যাক্তিরা কত পাপ কাজ করছে। তাতে অশাস্তিই আস্ছে। আর তাঁর দিকে মন থাকলে তাঁর ফুন্দর স্থি তাঁরই উদ্দীপন করে।

এর একটা গল্প আছে। একটা ঘরের বারান্দায় এক পরমা স্থানরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। আর সব লোক হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে তাকে দেখ্ছে। রাস্তায় ভিড় জমে গেছে। যে যার কাজ ফেলে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। বাজার কত্তে যাচ্ছে, না গিয়ে দ।ড়িয়ে আছে। আপিদে যাবে, ঠিকু সময়ে হাজুরী দিতে হবে, নয়ত সাহেব বকবে, চাকরী যেতে পারে, সব ভুলে ওই দাঁড়িয়ে দেখছে। ছেলের অন্তখ, ওয়ধ আনতে যাবে,—আপন সস্তান বড প্রিয় তার মাথা ধরলে মন কেমন করে, সে ছেলের অত্বথ,—ডাক্তার বলেছে এখনই ওযুধ দিতে হ'বে, তাই ছটে বাড়া থেকে বেরিয়েছে, কিন্তু ঐখানে এসে সব ভুল। হাঁ করে মেয়েটীকে দেখছে। রূপের এমনি আকর্ষণ ! মেয়েটী ভাবলে, ''এ ত বেশ, আমি এখানে দাঁডিয়ে আছি, আমায় দেখে সব লোক যার যার কাজ ফেলে দাঁডিয়ে রইল! ছেলের অহুখ. আপিস, বাজার, সব ভুল।" এই ভেবে সে ঘরের ভেতর চলে গেল। যেতেই. সব আবার কাজে ছুট্ছে। রূপের নেশা, কেউ তাকে ভালবেসে দাঁড়ায় নি ভ, যেই সরে গেছে নেশাও ছুটে গেছে। চলে গেছে। কেবল একটা লোক দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তার চোখের काल वक (जार याटका (भारति भव (मथ्रल। (म जावरल ''এ আবার কি রকম, সব চলে গেল, ও কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর কাঁদছেই বা কেন ? দেখি জিজ্ঞাসা করে।" এই ভেবে তাকে ডাক্লে। সে এলে বললে, ''অচ্ছা, সবাই আমাকে দেখুছিল, তুমিও দেখছিলে, আমি স'রে যেতে সব যার যার কাব্দে চলে গেল, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? কাঁদছই বা কেন ?'' লোকটী বললে, ''মা. আমি ত তোমায় সে ভাবে দেখিনি, আমি ভাবছিলুম, তোমার ঐরেপে যদি এত লোক মুগ্ধ হয়, তা হ'লে তোমাকে যিনি স্প্তি করেছেন, তোমার স্থায় শত সহত্র রমণী যিনি স্প্তি করেছেন, তাঁর রূপ না জানি কত স্থানর, তাঁকে দেখ্লে বুঝি এ বিশ্ব-সংসার ভুল হ'য়ে যায়। আমি তোমায় দেখে তাঁরই মহিমার কথা, স্প্তির কথা ভাবছিলুম আর আমার চোধ দিয়ে জল পড়ছিল।"

কাজেই তাঁর দিকে মন না থাক্লে তাঁর স্প্রির আনন্দও ঠিক্ ঠিক্ নেওয়া যায় না। আর দিয়েছে, 'স্থকুমার কুমার মুখ' বড় স্থন্দর, ছেলের নির্মাল কোমল মুখ বড়ই চিন্তাকর্ষক, কিন্তু তাতে তাঁর ভাব না থাকলে সেও জু:খের হয়। ভগবানের দিকে মন না থাকলে সে কুকর্ম করবেই। তার তাতে দুঃখ বাড়বে। আপন সম্ভান, আত্মজ. স্বতঃই তাতে ভালবাসা হয়, তার দুঃখ হলেই নিজেরও অশান্তি। ভালবাসার ধর্মই এই। মনের সঙ্গে সম্বন্ধ। একের স্বর্থ দুঃখ অপরে এসে লাগে। তাই দিয়েছে, এমন যে প্রিয় সন্তান, তাতেও ধর্মভাব না থাকলে সেও চুঃখের হয় ও পুক্রেতে তাঁর অনুভূতি না হলে বদ্ধ মায়ায় আবদ্ধ করবে, ঠিক্ ঠিক্ কর্ত্তব্য পালনের শক্তি থাকবে না। আর 'সতীর পবিত্র প্রেম', সতীর প্রেম বড় পরিত্র, এর মত জিনিষ নেই, একে নিষ্ঠা, সর্বব সমর্পণ। এ ভালবাসার তুলনা জগতে নেই। কিন্তু তাও মলিনতাময় যদি তাঁর ভাব সৈ প্রেমে না থাকে। ভগবস্তাব না থাকলে কামনা-বাসনা যায় না। কামনা থাকতে ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসা আসেনা। কামনার ভালবাসা দেহের উপর, বাদনা-পুরণের জ্ঞ্যা, ভোগস্থাখের জ্ঞায় তার এদিক ওদিক হলেই ভালবাদারও এদিক ওদিক হয়। একটা গল্ল<sup>1</sup>আছে।

একজনের এক সাধু গুরু ছিলেন। গুরু একদিন শিশ্তকে বল্লেন, ''দেখ, সংসার ছাড়, সংসারে হুখ নেই, কেন ছঃখের সাগরে ভাস্ছ, এস ভগবানকে ডাক।" শিশ্বটী বললে, ''সে কি বলছেম গুরুদেব ? সংসার ছাড়ব কি ? আমার মা রয়েছেন, সভী দ্রী

রয়েছে, তার ভালবাসার তুলনা নেই। এ সব ছেড়ে মিছামিছি <sup>\*</sup>কোথায় যাব <u>?"</u> গুরু বললেন, "তুমি বুঝতে পাচছনা, এ সব ভালবাসা কিছুই নয়। তারা ডোমায় ত ভালবাসে না, তোমার ঐ দেহটীকে ভালবাদে, নিজেদের ভোগমুখের জন্ম। ওই দেহটী চলে গেলেই দেখবে ভালবাসারও শেষ হয়েছে। তাই বলছি এস. ভগবানকে ডাক।" লোকটা বললে, "না গুরুদেব, আপনি জানেন না, আপনি ত্যাগী সন্ন্যাসী মামুষ, মার স্লেহ, স্ত্রীর ভালবাসার কথা কি বুঝবেন 🤊 ভারা আমাছাড়া জানে না, আমার স্থাখে সুখী, ছুঃখে ছুঃখী, আমি কি তাদের ছাড়তে পারি ?" সাধু বললেন, "দেখবে তারা তোমায় কত ভালবাদে ? পরীক্ষা করবে ?" শিষ্য বল্লে, "কিরূপে হবে বলুন ?" তখন গুরু বল্লেন. "তোমায় এই একটা যোগের সামান্ত ক্রিয়া দিচিছ, কাল সকালে এটা করো, তাহ'লে তুমি মড়ার মত হয়ে যাবে। একেবারে নির্দ্ধীব অসাড়। ডাক্তার এসেও ভোমার কিছুই পাবে না, বলবে—মরে গেছে। কিন্তু ভোমার ভেতর জ্ঞান থাকবে কি হচ্ছে না হচ্ছে সমস্ত শুনতে পাবে। আর আমি যতক্ষণ গিয়ে না বলি ততক্ষণ উঠো না, চুপ ক'রে পড়ে থাকবে। তবেই তোমার মার, জ্রীর ভালবাসা টের পাবে।" শিষ্যু বললে, "আছে। তাই হবে।" গুরু আবার সাবধান ক'রে দিলেন, "দেখু মার, স্ত্রীর কাল্লা শুনেই যেন উঠে পড়ো না, আমি না যেতে উঠে পড়ো না।" "না গুরুদেব, উঠবো না" বলে শিষ্য চলে গেল। পরদিন সকাল বেলা সেটা করেছে, আর মড়ার মতন একেবারে নিস্পান্দ। স্ত্রী দেখ্লে স্বামী এড বেলা হ'ল উঠচে না, ভাকাডাকি করলে, সাড়া নেই। গা ছঁয়ে দেখে ঠাণ্ডা, অসাড : নিঃশাসণ্ড পড়ছে না। 'কি হ'ল গো' বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠ্ল। মাও কাঁদতে লাগল। ডাক্তার এসেও দেখলে. হার্ট এগ জামিন ( হাদয়-পরীক্ষা ) করলে, কোন সাড়া নেই। বললে ম'রে গেছে। সবাই কাঁদতে আরম্ভ করল। মা, স্ত্রী বুক চাপ্ডে

মাটীতে মাথা খুঁডে কাঁদতে লাগল। এমন সময় গুরুদেব এসে উপস্থিত। বললেন, "কি মা. ভোমরা এরকম করে কাঁদছ কেন ?' কি হয়েছে তোমাদের ?" মা বললে, "আমার ছেলে কেমন হয়েছে গো. काल शुल, मकात्न यात्र माड़ा (नहे।" क्षो वलाल, ''यामात मर्ववनान হয়েছে।" গুরু বললেন, "মা, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। আমি দেখছি।" মা. স্ত্রী বললে, "দেখ বাবা, একট দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, আর আমাদের কেউ নেই।" গুরু একটু দেখে বললেন, ''দেখলাম, এখনও একেবারে মরে নি, আশা আছে। তবে একটি কাজ করতে হবে।" তারা বললে. ''কি কাজ করতে হবে বল। যা চাও দেব বাবা, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও।" সাধ বললেন, "দেখ, যদি এর পরিবর্ত্তে আর একজন প্রিয় কেউ প্রাণ দেয়, তবে এ আবার জীবন পেতে পারে। তা তুমি মা, তোমার চেয়ে প্রিয় আর কে আছে? আর তোমার বয়েসও ত হয়েছে, তুমি যদি রাজী হও তবে তোমার ছেলে বাঁচতে পারে।" মা বললেন, ''তা তা কি করে হবে, আমি বুড়ো মানুষ, কি করে যাব। আর এ ত গেছেই, বাঁচবে কি না কে জানে ? আর ক'দিনই বা থাকব। ভার চেয়ে বরং বৌমাকে বল, সে যদি রাজী হয়।" সাধু বললেন, "হঁ।, তাও হতে পারে, স্ত্রী খুব প্রিয়, সে যদি রাজী হয় ত হতে পারে। কি বল মা, ভোমার স্বামীকে পেতে পার যদি ভোমার প্রাণটী দাও।"

বৌমা বললে, "দে কি রকম করে হয়। এ সংসার ছেড়ে কি করে যাই। তিনি ত গেছেনই, আমিও যদি যাই, এই ছেলে-মেয়েদের কে দেখ্বে? এদের মাসুষ করতে হবে।" সাধু বললেন, "তিনি ত আবার বাঁচবেন।" স্ত্রী বললে, "তা কি বলা যায়। তিনি গেছেন আর কি করব, আমাকে এদের মাসুষ করতে হবে।" গুরু তখন শিষ্যকে বললেন, "এইবার ওঠ।" শিষ্য লাফিয়ে উঠে বললে, "বুঝেছি গুরুদেব, মার, স্ত্রীর ভালবাসা বুঝেছি, আর আমি সংসারে থাকব না।" এই বলে বেরিয়ে গ্রেল।

ভা দেখ, ভগবন্তাৰ না থাকলে সতীর প্রেমণ্ড মলিনতাময়, স্বার্থপূর্ণ।
ইট্যা আছে, কোন কোন স্ত্রী আছে, স্বামীর জ্বল্যে সব করতে পারে।
(মেয়েদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন) আবার মেয়েদের দিকেও ভ একটু বলভে হবে। না হলে ভারা আবার রাগ করবে (সকলের হাস্ত্র)। বাদের ধর্ম্মভাব আছে ভারা কেউ কেউ আছে, ভবে সাধারণ ওই, স্থেহের ভালবাসা।

গোপেন। কি করব, সংসারের দায় ছেড়ে যাওয়া ত যায় না।

ঠাকুর। হাঁা, তা বললেই হয় না : সংসারের মায়ার আকর্ষণ বড় প্রবল: রূপ, রুস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকর্ষণ বড ভয়ানক। এর একটা প্রবল হলেই রক্ষে নেই। তাইত আছে, প্রক রূপে মুগ্ধ হয়। তার রূপের নেশা থুব। তাই আলো দেখেই ছুটে যায়। তাপ লাগে তবু ছুট্ছে। আগুনে পুড়ে মরছে, তবু আলো দেখলেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছুট্ছে। রূপের মোহই হ'ল তার মৃত্যুর কারণ। আর আছে রস। ভ্রমর রস-পিপাস্থ। পল্মে ব'সে মধুপানে মত্ত হয়ে আছে। পদ্ম যে মুদে যাবে সে দিকে খেয়াল নেই। মধু পান করছে, আর পদ্ম বন্ধ হয়ে গেল। তার ভেতর ম'রে রইল। রসস্পৃহা মৃত্যুর কারণ। হরিণ স্বর শুনে পাগল। তাই ব্যাধেরা বেণু বাদন করে। মিপ্তি স্বর শুনে কাছে আসে। তার শক্র যে এখনই মারবে, সে জ্ঞান নেই। মোহিত হয়ে বাঁশীই শুনছে। ব্যাধের শরের আঘাতে প্রাণ হারাচ্ছে, এ দেখছে, তবু স্থরে এমনি মুগ্ধ হয়ে আছে, কেউ নড়তে পারছে না। গন্ধ হ'ল মাছের, মাছ গন্ধে খুব আকৃষ্ট হয়। তাই পুকুরে চার ক'রে ছিপ ফেলে মাছ ধরে। মসলার গন্ধে মাছ আসে, টোপ খায়, গালে বঁড়ুসী গেঁথে যায়। টেনে ওপরে তোলে। এ দেখছে আবার আস্ছে। হয়ত ছিঁড়ে পালিয়ে গেল, গালে বঁড়দী গেঁথেই রইল; আবার গন্ধে ভুলে আস্ছে। দ্রাণ-লোভেই তার মৃত্যু। আর করীর হচ্ছে স্পর্ণ। স্পর্ণ-স্থাধই সে অন্ধ। তাই বুনো হাতী ধরবার জ্ঞান্ত একটা মেয়ে হাতী নিয়ে যায়। বুনো হাতীটা কাছে আদে, ভুঁড়ে

শুঁড়ে স্পর্শ ক'রে মুগ্ধ হয়ে যায়। আর করিণীর পেটের নীচে মান্তত থাকে শেকল নিয়ে। শেকলের একদিক বড় গাছে বাঁধা, আর একটা দিক হাতীর পায়ে পরিয়ে দেয়। হাতী সব ভূলে আছে। টেরও পায় না, আর বাঁধা পড়ে। পরে ক্রমশঃ তুর্বল হয়। মান্তত মাঝে মাঝে করিণীটীকে নিয়ে যায়। একবার এর পীঠে চড়ে, আবার ওর পীঠে চড়ে, এ ভাবে পোষ মানিয়ে নিয়ে আসে। এতবড় জানোয়ায়ও বদ্ধ হয়ে গেল।

এর এক একটি প্রবল থাকাতেই এদের বিপদ, আর মাতুষের এই পাঁচটীই প্রবল। এর হাত থেকে কি রক্ষে আছে? তাই দিয়েছে সাধু-সঙ্গ, সদ্-গুরু-সঙ্গ। সেখানে আস্লে তাঁর শক্তি কাজ করে, ভেতরের শক্তি বাড়ে, বাসনা-কামনার ফ্রাস হয়। ইচ্ছে না থাক্লেও তিনি জোর ক'রে, ভালবাসা দিয়ে করিয়ে নেন। নইলে কি মাতুষের শক্তি আছে এর হাত এড়াতে পারে? তাই গুরুতে নিষ্ঠা রাখবে। তাঁকে ভালবাসবে, তাঁর কাছে আসবে। তবেই সব হবে। আর সংসারে মেলা মন দেবে না। কড়া হয়ে থাক্বে, যা দরকার করে যাবে। অর্থ চাই, তা খাওয়া-পরার জ্ঞান্ডে যত টুকু দরকার রোজগার করবে, মেলা 'টাকা টাকা' করতে নেই।

গোপেন। তা কুলোয় কই। য়ার মাইনে তিরিশ টাকা তার হয়ত বহু পোষ্য, তিরিশ টাকায় কি করে হবে ?

ঠাকুর। তোমার বাড়ীর চাকরটীর কি করে হয় ? তারও ত স্ত্রী-পুদ্র আছে। তাদেরও ত খেতে দিতে হয়। সে ক'টা টাকাই বা পায়; তাতেই বেশ আনন্দ কর্ছে।

গোপেন। সে ও চাকর, আমি যে মুনিব।

ঠাকুর। সেই জ্ঞান রেখেছ বলেই ত বত ছঃখ। নয়ত ছঃখ কিসের ? প্রাকৃত ছঃখ তিনটী। এক হ'ল ক্ষুধা। এ স্বাভাবিক, শিশু পেট থেকে পড়েই হাঁ কর্ছে। কাজেই ক্ষুধার জ্ঞান্ত কিছু পেটে দিতে হয়। ভাও ক্ষুধা-নিবৃত্তির জ্ঞান্ত, রসনা ভৃত্তির জ্ঞান্ত নয়। বাতে তাতে পেট ভরিয়ে নিতে হয়। আর হ'চছ শুজ্জা নিবারণের বিবার। তা সামান্ত হলেই হয়। মেলা জাঁক-জমকের পোষাকের কি দরকার ? শরীরটীকে একেবারে স্টেকেস্ (Suit-case) করবে কেন ? আর রেগা, রোগের যন্ত্রণা সহু করা কইটকর বটে। তবে এদের হাত থেকে নিছ্কতির উপায় আছে। সে একটু অসাধারণ, সাধারণের জন্তে নয়। সাধারণের ঐ তিনটাই ছংখ। তা ছাড়া আর যত স্বধার করা।

গোপেন। নিজে কঠোরভাবে থাক্তে চাইলেও কি হবে? আর 
যারা আছে তারা যদি তাতে না মানে? এই দেখুন, কোন একমহারাজা, তাঁর জ্রীর সঙ্গে মনের মিল নেই। তিনি এক বড় দোকান
থেকে বহু টাকার পোষাক ইত্যাদি কিনে অপর একটী জ্রীলোককে
দিলেন। আর মহারাণী তাই শুনে সে দোকান থেকে বহু টাকার
জিনিয় কিনে বিলটা (Bill) রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা
বল্লেন, "আমার অনুমতি ছাড়া রাণীকে কোন জিনিয় দেবে না।"
দোকানের মালিক বল্লেন, "আমরা মহারাণীকে ত disoblige
(অসন্তেই) করতে পারি না, টাকা আপনাকেই দিতে হবে।" তা
দেখুন, ইচ্ছা করলেও হয় না।

ঠাকুর। তুমি একটা বদ্ধ জীবের উদাহরণ দিলে। রাজ্ঞাটা বা খুসী তাই, রাণী কোথেকে ভাল হবে। রামা মেথরের জন্মে কি আর দীতা হ'বে ? দীতা রামের জন্মেই হয়। একি একটা উপমা ? আমি একটা বল্ছি শোন।—

রাবণ বীরবান্তকে যুদ্ধে পাঠাবেন ঠিক্ করেছেন। এমন সম্বয় চিত্রাঙ্গণ, তিনি গন্ধর্ব-কন্থা, রাবণের রাণী, বীরবান্তর মা, এসে করজাড়ে রাজাকে বল্লেন, "রাজা! আমি তোমার কাছে কখনও কিছু চাই নি, আমায় আজ আমার পুক্র ভিন্দা দাও। আমার একমাত্র পুক্র। সে গেলে আমি বাঁচব না।" রাবণ বল্লেন, "দেখ রাণী! তোমায় বড় ভালবাসি, তাই তোমায় প্রথম বার ক্ষমা করলাম। আর

अमन कथा मृत्य अत्ना ना, यां ।" तांनी अनतम ना, (इतमत माता! আবার বল্ডে, "রাজা, আমায় এই ডিকা দাও, আমার পুত্র দাও ভোমার রাজ্য, রাজ-ঐশ্বর্যা চাই না : আমার একমাত্র পুক্ত, আমি ভাকে নিয়ে পিতরাজ্যে চলে যাব।" রাবণ বললেন, "রাণী, আবার ভোমায় ক্ষমা করলাম এ কথা মুখে এনো না। এই যুদ্ধে কত শত পুত্রহারা জননী কেঁদে বুক ভাগাছে, কত প্রজাকে আমি পুত্রহীন করেছি, আর নিজের পুত্রকে ঘরে রেখে দিয়ে অধর্ম করব ? তা হবে না। স্ত্রীলোক. দ্রীলোকের স্থায় থাক: রাজকার্য্যে বাধা দিও না, রাজকার্য্যে বিম্ন করা বড় দোষ। রাণী, তোমায় বড ভালবাসি তাই এবারও ক্ষমা করলাম, আর একথা শুনুলে বড় কঠোর শান্তি পাবে। রাজাজ্ঞা পালন কর, যাও।" কিন্তু মায়ের অবোধ মন, পুক্র-মায়ায় অন্ধ। ভাবলে, আবার চাইলে রাজার মন গল্বে। আবার চাইতেই রাবণ বল্লেন, "তুমি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা, রাজ-কর্ত্তব্য জান না। পুক্র-মায়ায় অন্ধ হয়ে বারবার আমার কথা অবহেলা করছ। এ অপরাধের সমূচিত দণ্ড বিধান করছি।" এই ব'লে আদেশ করলেন. "একে এই মুহুর্ত্তে কারাগারে আবদ্ধ কর।" তাই বলছি, কর্ত্তব্য কত কঠিন। কর্ত্তব্য করতে হলে কত শক্তি চাই। তোমরা অবশ্য অতটা পারবে না। তবে কিছ শক্তি নেবে নয়ত সংসারে ঠিক থাকতে পারবে না। শক্ত হয়ে थाकल जातां वृत्य (म जात हलता। गाह ना कल्ल कि करता; হয় গাছের পাতা খাবে নয়ত গাছ কামড়াবে।

রাত প্রায় নয়টা হইল। দুরের ভক্তরা উঠিয়া গেলেন। দাঙ্গার জন্ম সকলেই একটু সকাল সকাল যাইতেছেন। নানা কথার পর ঠাকুর দশটার সময় আঁরতি করিলেন, পরে সকলেই বিদায় লইলেন।

# প্রথম ভাগ-তৃতীয় অধ্যায়।

১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ২৭শে এপ্রিল, ১৯২৬ ইং ; মঙ্গলবার, পূর্ণিমা।

## কলিকাতা।

বিকালে মঠে উপদেশ—বাসনা-কামনা গেলে তাঁকে (ভগবানকে)
পেরেছ—তাঁর সঙ্গে ভাব থাকলে ভাবনা থাকবে না—তীর্থবাস মন নিয়ে
করবে—জানা বিভা আর শোনা বিভা—কর্ত্তা ও কর্তৃত্ব—গোপীর প্রেম—
শুক্তে বিশ্বাস—শুরু ও ছিটের ব্যবসায়ী শিক্সের গল্প।

আজ ঠাকুরের শরীর খারাপ। জ্বজাব বোধ হইতেছে। ঠাকুরের শরীর প্রায় ১০।১১ মাস হইল খারাপ হইয়াছে। প্রভাহ বৈকালে জ্বর হয়। আগে জ্বর দেখা হইত। ১লা বৈশাখ হইতে ঠাকুর বারণ করিয়াছেন। তাই এখন আর দেখা হয় না। এই কয়দিনের মধ্যে আজ একটু বেশী খারাপ বোধ হইতেছে। জ্বর দেখিতে চাহিলে বারণ করিলেন। শরীর অসুস্থ হইলেও ঠাকুরের বিজ্ঞাম নাই। নীতি ঠিক্ চলিয়াছে, যখন যাহা করিবার ঠিক্ করিতেছেন। মুখেরও বিজ্ঞাম নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপদেশ দিয়া ঘাইতেছেন।

এখনও কলিকাতায় দাঙ্গ। থুব চলিতেছে তাই অনেকে আসিতে পারেন নাই। ভবানীপুরের ভক্তরা আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে কেবল কালীবাবু ও তাঁহার বন্ধু মণিবাবু আসিয়াছেন। খিদিরপুরের কেহ আসে নাই।

দাঙ্গার কথা, আরও নানা কথা হইতে লাগিল। কাল খিদিরপুরে যাইতে পারেন নাই। আজ সকালে গিয়াছিলেন। খিদিরপুরের ভক্তরা সব তুঃখিত হইয়াছেন। ঠাকুরও তুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। ঠাকুর। খিদিরপুরে কাল গেলেই হ'ত। আমার অস্থায় হয়ে গেল; আর ওরাও (কালু, বিজয়) বারণ করলে। তারা বড় তুঃখিও হয়েছে। কালুর মা ত কাঁদতে লাগল। তিনটের সময় খেয়েছে। তারা রাল্লা করেছিল। যেতে পারি নি, বড়ই তুঃখিত হয়েছে। বরাবরই ওদের ওখান হয়ে আসি।

কয়েকটি নূতন মেয়ে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ঠাকুর। তোমরা কোথায় থাক ?

মেয়েটা। এই এখানে: খড়দায় আমাদের গুরুপাঠ।

ঠাকুর। তা বেশ, তাঁতে বিশ্বাস রাখবে। তাঁকে ডাকলে হবেই। তাঁর নাম রুণা যায় না। ধৈর্যাই প্রধান জিনিষ। খুব ভক্তি রাখবে। শুরুতে নিষ্ঠা রাখবে, তবে ত মঙ্গল হবে। তোমরা ব্রাহ্মণ ?

মেয়েটী। আজে হাা।

ঠাকুর। তবেত ভাল। ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছ, খুব সৌভাগ্য। খুব তাঁকে ডাক্বে, তাঁর ভাবে থাক্বে।

ে মেয়েটী। আমাদের বাসনা-কামনা গেছে, এখন গোবিন্দচরণ দর্শন হলেই হয়।

ঠাকুর। ঐতেই ত ভুলিয়ে দেয়। বাসনা-কামনাতেই ত ভুলিয়ে দেয়। বাসনা-কামনা গেলে ত তাঁকে পেয়েছ। একটা ঘর, তার অনেক দরজা, সব বন্ধ হয়ে গেলে একটা রইল, সেটা দিয়ে যেতেই হবে। সব বাসনা-কামনার দরজা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে ঐ গোবিন্দ-চরণের দরজা দিয়ে যেতেই হবে। ঐ ছাড়া ত গতি নেই, আর ত কিছু নেই।

**८भ८त्र**ि। व्यामारमत नवः स्थ वन्त्र।

ঠাকুর। ঘর বংশ নিয়ে শুধু হয় না। ঐ তো বন্ধন। ঘর বংশ কাকে বলে? যে বংশের লোক তাঁর দিকে গতি করেছে, সেই পবিত্র বংশ। ছাতে ক্যালে কাল হয়, পূর্ব-পুরুষের আশীর্কাদে তাঁর দিকে গতি করে। আবার সদংশে জন্মেও বা খুগী তাই

করে। খুব তাঁকে ডাক, ডাকা চাই। না হলে শুধু সদংশে
জন্মালে কি হবে ?

বাসনা যদি না থাকে, তবেত গোবিন্দ পেয়েই আছ।

বল আর নাই বল, গোবিন্দ পেয়ে আছ। গোবিন্দচরণ ত অতটুকু নয়, সে যে জগৎময়। কামনা-বাসনা সব ছেড়ে গেলে আর কোথায় থাকবে ? বল আর না বল আসে যায় না। আর মন চারিদিকে থাকলে বললেও হবে না। বাসনা-কামনা থেকে নিফ্কতি পেলেই ভাঁকে পাবে। আর উপায় নেই।

মেয়েটা। তবে টাকাটা আস্টার জ্বন্যে ভাবনা, কোথায় থাকব, কি খাব ?

ঠাকুর। কি থাব, কোথায় থাকব, ভাবনা কিলের ? তাঁকে ভূমি ভাবছ, তিনি একটু কি মস্ত ? খানসামার রাজার সঙ্গে ভাব থাকলে কি আর ভয় থাকে ? লক্ষ্মী যাঁর পদসেবা করেন, কুবের যাঁর ভাঁড়ারী, তাঁকে ডেকে কি খাব কোথায় থাকব ভাব্বে ? যা দেবেন তাই খাবে, এর জন্মে ভাবনা কেন ?

তাহার পর তাঁহারা কাশী যাইবার কথা বলিলেন।

ঠাকুর। সংস্থানে যাওয়া ভাল, কিন্তু মন নিয়ে যাওয়া চাই, কাশী গেলেই হবে না। ঠিক্ ঠিক্ কাশী যাওয়া চাই।

"মনে একান্ত বাসনা,

ছেড়ে বিষয়-কামনা

পুণ্য বারাণদীধামে চরমে বিশ্রাম করি,

সিদ্ধিদাতা মহেশ্বরে,

সৰ্বাসমৰ্পণ ক'রে.

নিশ্চিম্ব নিঃসঙ্গ হ'রে ভবলীলা সাঙ্গ করি।"

নিশ্চিন্ত নিঃসঙ্গ না হলে ছঃখ যুচবে না। চিন্তা কিসের ? বার বাসনা আছে, ভারই চিন্তা, ভারই ভয়। কেবল যে সঙ্গোই খেডে হবে ভারই বা কি মানে আছে। ভাঁর সঙ্গে ত এমন ভালবাসা মর যে শুধু সন্দেশই খেতে দেবেন, নয়ত ভালবাসা থাকবে না! যা পাঠান ভাই খাব। ভেবে চিস্তে কি করব ? তাঁতে বিশ্বাস থাকলে আর চিস্তা থাকে না। চিস্তা কখন করবে ? যখন ঠিক্ বিশ্বাস আসছে না। মুখে বলছি, কিস্তু ভাবছি 'কি জানি কি হবে'; এ বিশ্বাস নয়। ঠিক্ বিশ্বাস না এলে বুঝবে বাসনা ছাড়ে নি।

মেয়েটী। ভাইত ভাবি, কাশী থাকব, যদি টাকা না পাঠায়।

ঠাকুর। ঐত সর্বনাশ। তাঁতে বিশাস না থাকলে সে ভাবনা হবে। আর যেখানেই থাক তিনি আছেনই। তাঁর রূপ কি একটা ? তাঁর জানস্ত রূপ। এক এক জায়গায় এক এক ভাবে আছেন। কোন জায়গায় দেবীভাবে পূজো গ্রহণ ক'রছেন, কোথাও বা স্থামীর ঘরে যাচ্ছেন। যেখানে যেমন, তাঁর খুসী, ইচ্ছা। যেখানে থাক ক্ষতি নেই। তাঁকে ডাকলেই হ'ল। তাঁতে মন রাখতে হয়, নয়ত ভাবনা এসে জোটে।

মেয়েটী। জানি ত তিনি সব করেছেন, তবু ভাবনা হয়।

ঠাকুর। ও জানা নয়, ও শোনা বিজে। যদি জান ছেলে খেতে দেয়, তবে কি আর ভাবনা থাকে? জানা বিত্যে আর শোনা বিজের ওপর দাঁড়ান কঠিন। জানা বিজের ওপর দাঁড়ান কঠিন। জানা বিজের ওপর দাঁড়ান যায়। কাজেই শোনা বিজে ছেড়ে দিতে হয়। এ জস্মেই সাধনা। তাঁকে ডাক। ডাকতে ডাকতে মনের ময়লা যাবে, গুরুতে বিশ্বাস হবে। বাসনা থাকলে ডাকাও যায় না। গুরুতে ভক্তি চাই। তাঁর শক্তি ছাড়া গতি নেই। তাঁতে ভক্তি থাকলে শক্তি আসবে। নয়ত ডাকতে পারবে কেন? বসবে মালা হাতে নিয়ে, মালা খুর্ছৈ, কিন্তু মন খুর্ছে না। তাতে কি হবে, হাতে ঘোরালে হবে না। মনে ঘোরান চাই। গুরু-সেবাই প্রধান। যত ভাঁতে থাকবে তত লাভ লোকসান চিন্তা কমে যাবে। ডাই গুরুতে নির্ভরতা, ভাঁতে বিশ্বাস।

মেয়েটী। কর্ত্তা বোধ আছে বলেই ও সব হয় না।

ঠাকুর। কর্ত্তা হওয়া ভাল। তবে ঠিক্ ঠিক্ কর্তা হওয়া চাই।

'ঠিক্ কর্ত্তা সকলের জয়ে ভাবেন। কর্ত্তা যদি কেবল নিজের
মার্থটী বোঝেন তা'হলে ঠিক্ কর্ত্ত্ব হ'ল না। এই জয়েই কর্ত্তা
হওয়া বড় জ্বালা। এমনি থাকা ভাল। তাঁকে কর্ত্তা করা ভাল।
তা'হলে কোন চিস্তাই থাকে না। স্বার্থপর কর্ত্তায় চলবে না।
চারিধারে নজর থাকলে তবেত কর্ত্ত্ব। চাকরদের ঠিক্ ঠিক্
খাটাতে হবে। চাকরের হুকুমে চললে হবে না। চাকর হচ্ছে
রিপুরা, তাদের নিজের হুকুমে চালাতে হবে। আর তাদের হুকুমে
নিজে চললে সে কি রকম কর্ত্তা ? চাকররাই খাটিয়ে মারছে।

পয়সার বেলা কর্তা হলে চলবে না। ঠিক্ ঠিক্ কর্তা হল, চাকর সম্মান করবে; চাকরকে সম্মান করলে চলবে না। তা তোমরা কি রকম কর্ত্তা বুঝে নাও। কর্ত্তা ত মন, চাকর রিপুরা। মনের ছকুমে রিপু চললে ক্ষতি নেই, কিন্তু রিপুর ছকুমে মন চললে কি রকম কর্ত্তা হ'ল ? কর্ত্তা হও ত ঠিক্ ঠিক্ হও। নয়ত সব গুরুতে অর্পণ কর। ছইই ভাববার দরকার নেই। কর্ত্তা অকর্ত্তা ছইই নেই। উত্তম, অধম ছইই ভাবতে নেই। অধমই বা ভাববে কেন ? উত্তম ভাবলে অহঙ্কার হয়, অধম ভাবলে নীচু হয়ে গেল। ছইই ভেব না। গুরুতে সব সমর্পণ কর। গুরু-সেবা কর, তাঁকে ভালবাস। ঠিক্ ভালবাসা, যা তা নয়, তিনি ছাড়া জানে না। তাঁকে না দেখলে থাকতে পারে না। নিজের ভালমন্দ ছইই জানে না। কিসে তাঁর শান্তি এই চিন্তা, এই ঠিক্ ভালবাসা।

মেয়েটা। তাত আছে, গোপীর প্রেম ব্রজের ভঙ্কন।

ঠাকুর। গোপীর ছোট বড় ছাই জ্ঞান ছিল না। কৃষ্ণে সব সমর্পন। সব কৃষ্ণময়, কৃষ্ণ ছাড়া জানে না, ছোট বড় জ্ঞান নেই। পায়ের ধূলো দিলে। পায়ের ধূলো দিলে যদি তিনি ভাল থাকেন, তাতে আমার কি হবে, পাপ হবে কি পুণ্য হবে, এ সব ভাবনা আসে না। কৃষ্ণের যখন ব্যাধি হয়, বৈছা বললে, "পায়ের ধূলো দিলে ভাল হবে।" প্রথম দেবতাদের কাছে গেল। তাঁরা বললেন, "আমরা পারের খুলো দেব কি ? কৃষ্ণ হলেন অবতার, তাঁর জন্যে পারের খুলো ? আমাদের অমজল হবে যে। সে আমরা পারব না।" তখন গোপীদের কাছে গোল। তাদের শুনেই আনন্দ। পারের খুলোয় কৃষ্ণ সারবে, এই আনন্দ। নিজের কি হবে সে ভাবনা নেই। তাদের কাছে কৃষ্ণই সর্বয়। অত বিচার নেই। পারের খুলো দিলে। দেবতাদের নিজের স্থুখ, তুঃখ, পাপ, পুণ্য, বোধ আছে। গোপীদের তা নেই। কৃষ্ণের ভালই ভাল। পুণ্ ভালবাসা। এ বড় কঠিন। তার আগে দাস্ম ভালবাসা। যত এগোবে তত ভাবের দৃঢ়তা হবে। তা ভিন্ন হবে না। চট্ করে তা হয় না। তাই সৎসঙ্গ, গুরুতে বিশাস, তাঁতে ভক্তি। ঠিক ঠিক ভক্তি চাই, নইলে হবে না।

সেই একজন কাপড়ের ব্যবসা করত। তার গুরুর ছিটের কাপড়ের দরকার। পঁ,থি বাঁধবে, একটু ছিটের কাপড় চাই। তাই ভাবলে শিশ্যের ত ছিটের কাপড়ের দোকান রয়েছে, একট চেয়ে নিই। দেখানে গিয়ে বললে, "বাপু! আমার একটু ছিটের কাপড় চাই। কোপায় আর কিন্তে যাব, তুমিই একটু দাও।" শিশ্য বললে, "আপ-নাকে একট ছিট দেব তার আর কি ? কিন্তু ঠাকুর মহাশয়, সব ছিট ফুরিয়ে গেছে। অমুক দিন অমুক নিয়ে গেছে. অমুক দিন অমুক নিয়ে গেছে। তা আপনি রোজ খবর নেবেন, যখন আসবে, আপনাকে দেব।" গুরুঠাকুর ফিরে গেলেন। দোকানটি ছিল বাড়ীতে, তার স্ত্রী ভেতর থেকে কথাটা শুনেছে। রাত্রি ১০টা ১১টার সময় দোকান পাট বন্ধ করে, বাল্সে বেশ করে চাবি দিয়ে, সে খেতে ঘরে এসেছে। তখন ন্ত্ৰী বল্লে, "দেখ, আমাৰ জুই খান ছিট চাই। এখনই চাই।" সে বল্লে. "সে কি ? এখন কি করে হবে ? দোকান সব বন্ধ করেছি, আবার थूनाफ रूटत, कान मिल रूटत ना ?" "ना. এখনই চাই। नीगृगीत নিয়ে এলো।" এ ভ আর গুরুঠাকুর নর গুরুর গুরু। (সকলের राष्ट्र ) এ (य खीन मारी, जनरहना कत्रवान त्या मिरे। कारकहे

ফিরে গিয়ে, চাবি খুলে, ছই খান ছিট বার করে স্ত্রীকে এনে দিলে। মেয়েটার গুরুতে নিষ্ঠা ছিল, সে গুরুকে ডেকে পাঠালে। ছিট চু'থান দিয়ে বললে, "ছিট চেয়েছিলেন এই নিন। আর যখন দরকার হবে আমাকে বলবেন, বাইরে ওকে বলবেন না।"

মেয়েদের খুব সরল ভাব; সহক্ষেই গুরুতে ভক্তি বিশাস আসে।
সন্তান প্রতিপালন তাদের কার্য; সেবা ও ভালবাসা তাদের ভেতর
পূর্ণাাত্রায় থাকে। একস্ম স্ত্রীলোক গৃহের শোভা। অনেকস্থানে
যা কিছু ধর্ম-সংক্ষার তাদের ভেতরই বেশী প্রকাশ দেখা যায়। তাই
স্ত্রীলোক মাতৃরূপা; অনেক স্ত্রীলোককে দেখলে সেই ব্রহ্মময়ী মায়ের
উদ্দীপনা হয়।

গুরুতে বিশ্বাস বললেই হবে না, ঠিক্ থাকা চাই। মন যতথানি দেবে ততই কাজ হবে। বললেই ত হবে না। গোপীরা কৃষ্ণকে দেখে ম'জল; জটিলা কুটিলা রইল। অজে থেকেও তাদের কিছুই হ'ল না। বললেই ত হবে না। এক ভাব ত নয়। বহু ভাব। যার যার ভাবে গতি করবে।

মেয়েটা। শ্রীমতীর সব ভাব, শ্রীমতীতে পঞ্চরস।

ঠাকুর। হাঁা, শ্রীমতীতে পঞ্চরদ। আর দব এক এক রদ। আর কিছু ত নয়। কৃষ্ণ থেকেই স্থান্ধী, আবার কৃষ্ণেই লয়। গোপী তাঁরই অন্ধ। আধা রাধা—হলাদিনী শক্তি। ভাগবতে রাধা আলাদা নেই, প্রধানা গোপীকা। তাঁতে ঠিক্ প্রেম আস্লে অপর কিছু বোধ থাকে না।

### ঠাকুর গান ধরিলেন:---

তোমার প্রেম-পাথারে যে দাঁতারে, ভবের ভর তার কি আছে। দ্বণা শজ্জা মান অভিমান, দকলি দে দার করেছে॥ পাগল নয় সে পাগল পারা.

তার ছ'নয়নে বছে ধারা:

যেন হুরধুনীর ধারা, তিধারার ধারা মিশে গেছে॥ না জানে সে কোন ধর্ম.

বেদ বিধি কোন কর্ম : তার তুমি ধর্মা, তুমি কর্মা, তোমার চরণ

সার করেছে।

#### আবার গাহিতেছেন:---

হরি, তুরা পদ সার করি, জাতিকুল পরিহরি,

नाख ७ व मिरव ज ना अ नि --

এখন কোপায় বা যাই নাথ, ( পথের পথিক হ'রে )।

আর হাম তুহার লাগি, হইছু কলক ভাগী,

গঞ্জে লোকে কত নিন্দা করে॥

কত নিন্দা করে নাথ, (তোমায় ভালবাসি বলে)॥

সরম ভরম মোর, সকলি হইল তোর,

রাথ বা না রাখ তব দায় হে।

তুমি হে হানয়-স্বামী, তৰ মানে মানী আমি,

কর নাথ যেই তুঁহে ভার॥

ঘরের বাহির করি, মলাইলে যদি হরি,

দিও তবে শ্রীচরণে স্থান।

অফুদিন প্রেম-মধু পিরাও পরাণ বঁধু,

প্রেমদাসে কর পরিত্রাণ।।

(তোমার নিজগুণে নাথ) (আমি ভজন গাধন জানি না (হে)

( তোমার নিজ্ঞণে দীনে রাথতে হবে নাথ )॥

সকলে বিমুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের মধুর কণ্ঠের গান শুনিতে লাগিলেন। মেয়েটী কাঁদিতে লাগিলেন।

ঠাকুর গান শেষ করিয়া "মা মা", "আনন্দম্ আনন্দম্", "ওঁ তৎসং" ধ্বনি করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইলেন।

#### আবার গান ধরিলেন :---

w, ,

মন করিস্ না রে গগুগোল।
ত্যক্তে খুঁটিনাটি, মরলা মাটী, মনটী খাঁটি করে তোল॥
কালো ধলো যত দেখ, একই জেন সেই সকল,
( পুরুষ নারী যত দেখ)
( যেমন ) নানান বুলি বাজার ঢুলি, বাজে কিন্তু একটী ঢোল॥

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন, "নৃপেন, একটী গান কর।" নৃপেন গাহিল:—

চিন্তামরী তারা তুমি, আমার চিন্তা
করেছ কি।
লোকে বলে চিন্তাময়ী, ব্যবহারে মা
ভা নাহি দেখি॥
প্রভাতে দাও মা অর্থ-চিন্তা,
মধ্যাহেল দাও অন-চিন্তা,
শরনে দাও অশেষ চিন্তা, বল মা তোরে
কথন ডাকি॥
দিয়েছ যে যায়ার চিন্তা,
সদাই করি মা তারি চিন্তা,
চিন্তে নারি মা তোমারে, চিন্তাকূপে
ডুবে থাকি॥

#### আবার গাহিল :---

কালীনাম কর সাধনা।

যে নামেতে হুংখ হরে, ঘুচে যম-যাতনা॥

কালীনাম ধ্যান কর, কালী বল বদনে,

কালীনাম জপ কর, শাস্তি পাবে মরণে;

ভূলেও ভূল মা যেন, ঐ রাঙা চরণে

কোটী শশী বিরাজিত, জেনেও কি জান না॥

### ঠাকুর শ্রীশ্রীকিতেন্দ্রনাথের অমৃতবাণী

হল্ল'ভ জনম পেরে কি কার্য্য করিছ,
আনন্দমন্ত্রীরে ভূলে নিরানন্দে ভাগিছ,
জন্মিলে মরিতে হবে, তার উপার কি করেছ,
এই বেলা ডাক তারে, নইলে তারে পাবে না॥

গান শেষ হইল। নৃপেন স্থকণ্ঠ গায়ক। গান শুনিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ১০টার পর ঠাকুর আরতি করিলেন। আরতি শেষ হইলে ভক্তরা বিদায় লইলেন।

## প্রথম ভাগ—চতুর্থ অধ্যায়।

৫ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ২৮শে এপ্রিল, ১৯২৬ ইং ;
বুধবার ; কৃষ্ণা প্রতিপদ।

## কলিকাতা।

প্রকৃতি হিদাবে ব্যবহার—সংসার মক্ষভূমি বা প্রকাণ্ড জলাশর — তাঁকে ধরলে সব হর—ঠাকুরের অন্থথ ও চিকিৎসার কথা,—সময় না হলে কিছু হর না—সিদ্ধরাজা ও ঔষধের গল্প—যা হবার হবেই—জ্যোতিষী ও বিবাহযোগ্যা কন্তার পিতার গল্প—প্রারন্ধ ও স্বাধীনতা—ন্থথ তৃঃখ জগতের নিয়ম, মন তৈরী না হলে ন্থথ হর না—জীবন্স্তের সংসার—স্ত্রী, সহধর্মিণী—স্বর্গন্থ অনিত্যই তৃঃখ—ভগবান্, নারদ, ধনী, ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের গল্প—ঘুণা, লজ্জা, ভর—ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

আজ ঠাকুরের শরীর একটু ভাল আছে। স্থরভাব দে রকম নেই। বৈকালে ভক্তরা সব একে একে আদিতেছেন। হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে কথা উঠিল। প্রকৃতিবিশেষে কি রকম ব্যবহার করিতে হয়, ঠাকুর সে সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ঠাকুর। এক রকম আছে প্রকৃতিগত সং। পূর্বব-স্কৃতি-বশতঃ
সং হয়; অপরের ছঃখ কফ দেখে ছঃখ আসে। কিন্তু প্রকৃতির
সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ, ভাল মন্দ বিবেচনা আসে। সেটা যতক্ষণ
না আসে ততক্ষণ প্রকৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে নেই। হতে পারে
ভাল, হতে পারে মন্দ। কিন্তু প্রকৃতি ঠিকু ধরতে না
পারলে তা নিয়ে ব্যবহার করতে নেই। বাংঘর
প্রকৃতি মামুষ খাওয়া, আহা করলে কি হবে। জু-গার্ডেনে
( Zoo-Garden ) গিয়ে দেখলে খাঁচায় বাঘ বন্ধ রয়েছে, ভোমার

দেখে কফ হ'ল, আহা বেচারী বন্ধ রয়েছে! ভূমি ছেড়ে দিলে।
ভাতে যে অনেকের অনিফ হবে, বহুর প্রাণ যাবে। এ "আহা" দ্য়া নয়। প্রকৃতি থাকল, ভূমি দড়ী কাট্লে, ভাতে কি হবে?
অপকারই হবে। বেড়াল কুকুরের গলার দড়ি কাটা হ'ল, ভারা
বিশেষ ক্ষতি করলে না। দে উপনা নিয়ে যদি বাঘের গলার দড়ি কাট
ভা'হলে যে সর্বনাশ হবে। সব প্রকৃতি ভ এক নয়। ভাই প্রকৃতি
ধরতে না পারলে প্রকৃতি নিয়ে ব্যবহার করতে নেই। সে জন্ম
সাধুরা প্রকৃতিবিশেষে ব্যবহার করেন। সাধুদের স্বভাব দিয়েছে
"বজ্জাদিশি কঠোরাণি, মৃত্নি কুসুমাদিশি" বজের
চেয়েও কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। যে সময়
যে কার্যা। কঠোর কর্ত্তব্যের সময় ভারা বজের চেয়েও কঠিন
হন। আবার এত কোমল হতে পারেন যে সাধারণে ভা পারে
না। যেখানে যে রকম। স্প্তি জগৎ ত এক নয়, ভা'হলে আর
ভাবনা থাকত কি?

কৃষ্ণকে দেখে গোপীরা ম'জল, নন্দ, যশোদা, গোপবালকেরা মোহিত হ'ল। কই জটিলা, কুটিলা, আয়ান, কংস প্রভৃতি তারা ত হ'ল না। তাদের জন্মে যুদ্ধসভ্জা করে বধের ব্যবস্থা। পঞ্চপাশুবেরা কৃষ্ণের ওপর সব নির্ভর করলে, কুরুরাও ত করলেই পারত। তাদের জন্মে এত কাশু কারখানা কেন ? তুর্য্যোধন যুধিন্তিরের কাছে গেলেন, মার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন কি ভাবে জিভ্রেস করতে। তিনি সরলভাবে বলে দিলেন, "উলঙ্গ হয়ে যাও"। তাঁর ভাবনা কি ? তিনি কৃষ্ণে মন রেখেছেন, তাঁর সরল প্রাণ, বলে দিলেন। এখন কৃষ্ণ বুঝুনগে। কৃষ্ণ দেখলেন, ইনি ত সরলভাবে বলে দিলেন—মার সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে দেখা কর, বলেই খালাস। কিষ্ণু শেষে ঠেকাতে হবে যে আমায়। আমার ত প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ। যদি প্রকৃতি বুঝে কাজ না করি, তবে ত মুদ্ধিল। আমায় বধ ক্রতেই হবে। তাই তিনি বললেন "ল্যাঙ্গট পরে যাও।" যুথিন্তিরকেও

বাঁচিয়ে গেলেন, নিজের কাজও ক'রে গেলেন। উলঙ্গও বটে, তবে •একটা ল্যাঙ্গট পরা ভাল।

বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তাঁর বেশী ভাবনা। এমনি যিনি থাকেন তার কি ? তিনি দাতা হ'তে পারেন। যে আস্ছে বললেন, "এ দাও, সে দাও," ফস্ করে দাতা। মুক্ষিল যিনি আনবেন তাঁর। তাঁরই চিন্তা। তিনি দেখলেন,—ইনিত বেশ দাতা হচ্ছেন, কিন্তু না থাকলে আমাকেই যোগাতে হবে। তাই বললেন 'না বাপু, এ রকম চালে হবে না, এই রকম কর।' তাই প্রকৃতির সঙ্গে কাজ। কৃষ্ণ চারিধার বজায় রেথে কাজ করতেন। প্রকৃতিগত না হলে সাধারণ উপদেশ নিয়ে কাজ হয় না। শুধু লড়লে হবে না। আবার বাঁচবার পথ রাখতে হবে। ব'লে দিতে পারি 'লড়', আর বিপদ আসলে 'বাপু, আমি কি করব', তা হবে না, ছু'দিক রেথে লড়তে হবে।

গোপেনের আত্মীয়রা আসিয়াছেন, বাড়ীর মেয়েরাও আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ঠাকুর। এসো, এসো, ভাল আছ ?

ঠাকুরের এই শব্দগুলি—আদিবার সময় 'এসো অমুক এসো, ভাল আছ ?' আর যাইবার সময় 'উঠছ, আচছা' এই ছোট ছোট কথাগুলির অনুত শক্তি। ঠাকুর যেন ভাঁহার অনস্ত হৃদয়ের অনস্ত করুণা ও মাধুর্য্য ঐ ছোট কথার ভিতর দিয়া আগস্তুকের হৃদয়ে ঢালিয়া দেন। ভাঁহার সে সময়ের চোখ মুখের করুণামাখা ভাব, হাত তুলে আশীর্বাদ, ভক্ত-হৃদয়ে চিরদিনের জন্ম গাঁথা থাকে। ঐ এক্ষাত্রে ঠাকুর অনেক নবাগতকেই জয় করেন। লেখকও ঐ ছুটা কথার জন্মই প্রথম ঘুরিয়া ঘুরিয়া যাইত। প্রথম ছয়মাস ঠাকুরের গান উপদেশ কিছুর দিকেই তাহার নজর ছিল না। ঐ ছুটা কথার মাধুর্য্য তাহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। যদিও আজ মনে হয়, তাঁহার প্রতি কথা অমৃত্যয়, গুঢ় অর্থপূর্ণ, প্রতি স্বর করুণামাখা, প্রতি স্বর স্থাবর্ষিণী, প্রতি পদবিক্ষেপ জগতের মঙ্গলের জন্ম; কিছুই ব্যর্থ নয়।

ভাঁছার। আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর মেরেদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

ঠাকুর। সংসার কি জান? ও একটা মরুভূমি বললেও পার, প্রকাণ্ড জলাশার বললেও পার। জলাশার থেকে তু'বড়া জল ভোল বা ভাভে ঢাল, টেরই পাবে না; মরুভূমিতে তু'বড়া জল ঢাল আর না ঢাল, কিছুই টের পাবে না। সংসারও সেই রকম। এর গোছান শেষ করা যায় না। যত গোছাবে ততই দেখবে, এটা রয়েছে, সেটা রয়েছে; ইতি বলে জিনিষ নেই। মনকে যেদিন গোছাবে, সেদিন হবে। বাইরের সংসার শেষ হয় না। মনকে শেষ করে নিলেই বাইরের সংসার শেষ হয় না। মনকে শেষ

সংসারীর সুথ ছুঃখ বোধ হচ্ছে, সাধারণ। কি রকম জান ?
শুনেছে ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হয়; ঠাণ্ডা দেখ্লেই ভয় হচ্ছে।
আবার ঢের দেখ্বে ঠাণ্ডায় কিছুই হয় নি। এই আইন ধ'রে
সংসার করলে ভয়, অশান্তি আসে। কিছুই নয়, ভয় মাত্র। মন শক্ত করলে দেখবে সংসারও ঠিক্ যাচ্ছে, তুমিও ঠিক্ আছ। প্রালক নিয়ে সংসার। ছেলে, মেয়ে, পিতা, মাতা, সব যার যার প্রালক নিয়ে আসে; যার যার প্রালক্ক ভোগ করে। শান্তি বললেই ত হয়
না। যার যার ভোগ।

তবে মায়ার আকর্ষণ। মাসুষ ভাবে এই ক'রে হবে, সেই ক'রে হবে; কিন্তু জিনিষ তা নয়। একটা যায় আর একটা আসে। শাস্তেই ত উদাহরণ রয়েছে। পঞ্চপাশুব, যত ভাল তাদের ছিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সহায়, ভাম, অর্জুন প্রভৃতির মত মহাবীর পাঁচ ভাই, স্ত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, দেবী,; অথচ দেখ কি রক্ষ ছঃখ ভোগ করতে হ'ল। এত থাকতে রাজ্য ছেড়ে বনে বাস, বিরাটগৃহে দাস্তর্স্তি, জৌপদীর দাসীবৃত্তি; মহাবীর পুক্র অভিমন্ত্যুকে সপ্তর্থী ঘিরে অত্যায় যুদ্ধে মারলে, পাঁচ পাঁচটী ছেলে গুপুহত্যায় গেল।

একেই বলে প্রালব্ধ। এ এমন জিনিষ; এত পাকতৈও

কাল করে। তবে এই, কৃষ্ণের শরণাগত ছিল বলে, কৃষ্ণ সহায়

ভিলেন, তাই শেষ মঙ্গল। আর কুফরা কৃষ্ণকে ছেড়ে দিলে,
প্রথম ভোগ, শেষ দুঃখ। প্রালক্ষ কর্ম্মের হাত থেকে নিছতি
নেই।

তাঁকে ডাক। মন তৈরী না করলে স্থ হয় না। অর্থে স্থ হয় না। তাহ'লে ত বড় বড় রাজারা স্থী হ'ত। অর্থ না হয় কারও কম আছে আর কারও বেশী আছে। যার বেশী আছে সেও যদি ছঃখ পেল, তবে কম যার আছে তার আর কি ?

এক্সন্মে তাঁকে ধরা। সংসারে ভয় খাবে না। এ স্থাখের জায়গা নয়। একটা হ'ল আর একটা গেল। এ অভাব সে অভাব লেগেই আছে। মন ভৈরী না হলে তুঃখ যাবে না। তবে কর্ম্ম ক'রে যাও। একটা কিছু ত করতে হবে। কিন্তু মন তুলে নিতে হবে।

গোপেনের ভাইপোকে বলিতেছেন— ঠাকুর। উকিল হবে ? গোপেনের ভাইপো। আজে হাঁা।

ঠাকুর। তাবেশ, উকিল ভাল। উকিল হ'তে খুব বুদ্ধি চাই। তাঁতে মন রাখবে। খুঁটো ধ'রে ঘুরবে, তবে মঙ্গল। কিছু সময় স্থিরভাবে তাঁর চিস্তা করবে। স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, সব তিনি। চণ্ডীতে আছে—

> যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মেধারূপেণ সংস্থিতা।

জাঁকে ধরলে সব হয়। যা কিছু সব তিনি। তাঁকে ধরলে সব জাস্বে। তবে তারি মধ্যে যে যেটা চায়। যার যা প্রিয়। মূল কিন্তু শান্তি। মাসুষ চেফা করছে কিসে শান্তি হয়। ঠিক্ মা ধরলে কি করে পাবে ? আগুনে হাত দিলে জ্বলবে না, এ কি হয় ? দেখতে বেশ ভাল হতে পাবে, কিন্তু তার দাহিকাশক্তি কাজ করবে। খুব তাঁতে লক্ষ্য রাখতে হয়। তবে কর্মক্ষয় হয়। গ্রহক্ষয় হয়। শাস্তি আপনিই আসবে।

তিনিই সব করাচ্ছেন। গীতাতে দিয়েছে, "লুকায়িত থাকি জীবের বুদ্ধিবৃত্তি পরে।" তাঁকে ধরলে সব হয়।

রাজেনের নাত্নীরা আসিয়াছে। ঠাকুর তাহাদের সজে, 'আনা'র (ডাক্তার সাহেবের মেয়ে) সজে ফপ্তি নাপ্তি করিতেছেন, "ভোমার কাপড়টী বেশ হয়েছে। খুব পড়ছ ত ? খুব পড়বে, বেশ।"

ঠাকুরের অস্থাধের কথা হইতেছে। ঠাকুরের ধাত অন্তুত রকমের। সাধারণ নিয়ম খাটে না। জ্বর হউক, যাহাই হউক, কাজ সব ঠিক্ চলিতেছে; গঙ্গাস্থান, রীতিমত খাওয়া-দাওয়া, দেবদর্শন আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুর্গল উপদেশ দেওয়া, এর বিশ্রাম নাই।

কালীবাবু। আপনার সব উল্টো করলেই সেরে যায়।

শীরামপুরে পেটের অন্থ হ'ল, কচুরী খেয়ে সেরে গেল। ছ'মাস জ্বর,
ঠাণ্ডা ব্যবহার চল্ছেই। কাশীর সেই ডাক্তার বল্লে, "এত বড় পিলে
কখনও দেখি নি। কি করে বাঁচতে পারে ? যোগিক দেহ না হলে
থাকতেই পারে না।"

অমুকৃল। চিকিৎসা করলে হয় না?

ठीकूत्र। कि ठिकिৎमा कर्रावः?

অমুকুল। ডাক্তারী কি যা হয়।

ঠাকুর। এ্যালোপ্যাথি ( Allopathy ) ? ডাক্তার ওষ্ধ দিয়ে পালাবে না ত ? ডাক্তারকে ধ'রে রাখতে হবে, তিনি ওষ্ধ দিয়ে দৌড় মারলেন, একটা কিছু হ'লে সামলাবে কে ?

আমার কি চিকিৎসা করবে ? ছ'মাস জ্বর। তার ওপর বিষ্ণুতেল, তাব, মিপ্রির জল, গঙ্গাস্থান, তেঁতুল গোলা, চল্ছেই। জ্বর বাড়েও না, কমেও না। ফু'ড়ে (injection) কি হবে ? আমি ত তার নিয়মে থাকব না। সেই ক্লাসকে (class শ্রেণীকে) পারে যারা তার কথা ভুনবে। এখন আমাকে বলবে—ঠাণ্ডা লাগিও না। আমার ত তা চলবে না। আর ঠাণ্ডা গিয়ে ত গরম এল, তাতেই বা কি হ'চ্ছে ?

"ওষুধে ত উল্টো হয়। ডাক্টোর ত আমায় ফুঁড়ে গেলেন। শেষকালে
একটা কিছু হ'লে তিনি কি করবেন ? বড় জোর বলবেন, "বড়
স্তারি (Sorry ছুঃখিত), কি করব মশাই, কি রকম হ'ল।" তিনি ত
স্তারি (Sorry) ব'লেই খালাদ, আমার যে প্রাণ যায়। মিছিমিছি
স্তুম্থ শরীর ব্যস্ত করে কি হবে ?

সোমদেব, তপেন, গোপেন আসিল।

ঠাকুর। এস, বস, এই আমার চিকিৎসার কথা হচ্ছিল। গোপেন। হাঁা, চিকিৎসা হওয়া উচিত।

ঠাকুর। কি চিকিৎসা হবে ? সাধারণ ধাতে হতে পারে। একটা ফুঁড়লে কিছু হ'ল না; শেষকালে একটা হার্টের ( Heart ) রোগ হ'ল, কি কিছু হ'ল। কাল খুব জ্ব,—

ডাক্তার সাহেব। একশ তিন ডিগ্রি।

ঠাকুর। আজ গঙ্গা-নেয়ে দেরে গেল। যা খাবার সবই খেলুম, বাড়ল না। ওষুধে কি হবে ? ওষুধ ত বইতে আছে, ধাভটা বোঝা দরকার।

গোপেন। রোগীর একটু বিশাস থাকা দরকার।

ঠাকুর। আমার বিশ্বাসও নেই, আবার আপত্তিও নেই। ডবে ধাতের জন্মে এ্যালোপ্যাথিতে ( Allopathy ) ভয় খাই।

গোপেন। দেহের ধর্ম, রোগ হয় আবার সারে।

ঠাকুর। দেহের ধর্ম যদি হয় তবে সারবেই। রোগ হ'লে ভ সারে। সবই ধর্ম। সবই অনিত্য; রোগ, দেহ, সবই অনিত্য। রোগ নিত্য হ'লে ডাক্তার কি করবে ? যদি অনিত্য হয় সারবে।

গোপেন। উপশমও ত হ'তে পারে ?

ঠাকুর। হ'তে পারে, না'ও হ'তে পারে। আমার বিশাস নেই। তবে ডাক্তার ভোগে কেন? তার বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা ভোগে কেন? গোপেন। রোগ হয় ত ঠিক নির্বয় হয় নি।

ঠাকুর। আমারটা কি করে হবে ?

গোপেন। ডাক্তার আরোগ্য করে, তাও ত দেখেছেন।

ঠাকুর। করেন নি ভাও ত দেখেছি। তু'টো দেখেই সন্দেহ। তুমি দেখলে একজন সাধু, আবার সে চুরি করে, কোন্টা বিশাস কর ?

গোপেন। আমি শেষেরটা বিশ্বাস করি (সকলের হাস্ত )। ঠাকুর। আবার দেখলে উপ্টো (হাস্ত )।

গোপেন। রোগীর বিখাসে আসে যায় না। ডাক্তারের বিখাস আছে ত।

ঠাকুর। আমার বিশ্বাসের কথাই বল্ছি। ডাক্তারের ও বিশ্বাস নয়, পরীক্ষা। পরীক্ষা করতে যে প্রাণ যায়। ঢের হয়েছে, আর পরীক্ষা করাতে রাজী নই। দেহের ওপর ত অত ভয় নেই, যে প'ড়ে প'ড়ে পরীক্ষা করব। এদেহ একদিন যাবেই। তবে একে নিয়ে এত পরীক্ষা কেন? যা হবার তা ত হবেই, এর ওপর থাকা ভাল।

প্রভাস আমার চিকিৎসা করবে। তার নিজের 'চিলি' (Chill ) আর 'গিডিনেসে'র (giddiness ) ঠেলাতেই অস্থির।

পায়ে বাত হ'ল। অমিয় মাধব মল্লিক চিকিৎসা করতে এল। মেডিকেল কলেজের চারু, স্থবোধ এরা দেখলে, বললে, না, এবার আপনাকে আমাদের কথামত চলতে হবে। নইলে চলবে না। সাবধানে থাকতে হবে। তারপর কথায় কথায় চারু বললে, আপনার কাছে আস্তে পারি নি, বুকে প্যাল্পিটেসন্ ( Palpitation ছৎকম্প ) হয়, সিঁড়ি উঠতে পারি না। আমি বললাম—তোমারও প্যাল্পিটেসন্ ( Palpitation ) হ'ল ? তুমি ত সাবধানের কিছু কম কর নি। এত সাবধানে থেকেও তোমার যদি প্যাল্পিটেসন্ ( Palpitation ) হয়, তবে আমি আর সাবধানে থেকে কি করব ? যদিও বা থাকতুম, এখন আর থাকছি না। তাই বললে, "ডক্তর ছিল দাইসেল্ফ ( Doctor heal thyself, ডাক্তার মিজেকে সারাও )"।

ওযুধে কি হবে ? প্রভাস একদাগে ভাল করবে, ভা চু'দাগ, ভিনদাগ, কিছুই হ'ল না, বেড়েই চলল।

ন মাখম সিংহ কাশীতে গিয়েছিল। ওর্ধ দিতে চাইলে। বললাম,
মিছিমিছি কেন ভোমার ওর্ধ নস্ট করবে ? থাকলে অপরের কাজে
আসবে। সে বললে "হাঁয় আপনার পাগলা ধাত। ভবে আমি
ভগবানের নাম ক'রে দেব"। বললুম, আচ্ছা দাও। বড় কিছুই হ'ল
না। তবে ওর ওর্ধে ক্ষণিক উপকার হয়।

গোপেন। ক্ষণিকও ত হয়।

ঠাকুর। তা এমনিও হচ্ছে। কাশীতে আর একটী ডাক্তার আছেন, তিনি নাড়ী ধরে চিকিৎসা করেন। বল্লেন, "আপনাকে বাঁদরে কামড়েছিল, বাঁদরের বিষ রয়েছে।" তা ওষুধ দিলেন, কিছুই হ'ল না! শেষে পিলে দেখে ভয় ধেলেন।

গোপেন। আপনার শরীরে কোন গ্লানি মনে হয় না ?

ঠাকুর। হয়; সময় সময় দুর্ববলতা মনে হয়। আবার থুব সবল হই। এখনও ত চুর্ববল শরীর, কিন্তু এরা আমার সঙ্গে চলুক দেখি।

গোপেন। আমি ত কাশীতে পারি নি। আচ্ছা আয়ুর্ব্বেদ কিরকম ?

ঠাকুর। হাঁা, আয়ুর্বেদ ঋষিবাক্য। কিন্তু জানা লোক নেই। ওযুধও চেনে না, ব্যবহারও জানে না। সাধন না ক'রে শুধু প'ড়ে হবে না। ঋষিরা সাধন ক'রে ঐ সব ওযুধ পেয়েছেন। সাধন না করলে হবে না। বইপড়া বিভে সাধারণ বিজ্ঞে।

গোপেন। একবার কবিরাজি দেখুলে হয়।

ঠাকুর। কবিরাজের ওপর আমার বড় বিশাস নেই। আমায় ছবার দেখেছে। কিছু করতে পারে নি। ছ'মাস স্থান্ধর রুটি খাইয়ে রেখেছিল। যামিনী কবিরাজ তিন মাস চিকিৎসা করলে। কিছুই হ'লনা। স্নান করকুম, ডাব খেলুম। প্রাবল জর। আট দিন একাজরি। আট দিনের পর স্বর আপনি ছাড়ল। খুব ক্লিদে, ভাত খেলুম। সেরে গেল। তখন কটকিনা করেছি, এখন তা করবো না।

সেবার ডেকু হ'ল। গঙ্গা-নেয়ে এলুম। ইরাপ্সন্ ( Eruption ) বেরুল। ১০৪ ডিগ্রি জ্ব। গঙ্গা-নেয়েই সেরে গেল। ( মাকে লক্ষ্য করিয়া ) আর যাঁরা সাবধানে ছিলেন তাঁদের একমাস চিকিৎসা হ'ল। চিৎকারের ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাণত ( হাস্ত )।

শ্রীরামপুরে অন্থ হ'লে সবাই বললে—সান বন্ধ করুন। আমি বললুম—দেশ, বুঝতে পাচ্ছ না, আমার ধাত সে নয়। সান না করলে বাড়বে। তা কবিরাজ বল্লেন—ও আপনার একটা ম্যানিয়া (Mania)। তিনি সেখানকার প্রধান প্রাচীন কবিরাজ, আমার ভক্ত। তাই করলুম, সান একদিন বন্ধ করলুম। তারপর মাথার যন্ত্রণা, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। বললুম—কবিরাজ, এবার বন্ধ কর। কি আর করবে, বল্লে, তাই ত আমি ত বুঝতে পারি নি। তেঁতুল গোলা খেয়ে আর সান ক'রে সারল। দেশ, যে পরিমাণ heat (গরম) আছে, তাকে ঠাণ্ডা করতে হলে সেই পরিমাণ Cold (ঠাণ্ডা) দিতে হবে ত ?

গোপেন। আমি বেশী দেব।

ঠাকুর। কি পরিমাণ আছে, আগে দেখতে হবে। ধাত না জানলে কি করে হবে ? সাধারণ-বোধে ত হবে না। খড়ের আগুন এক ঘটা জলে নিবেছে; গুঁড়িকাঠের আগুনেও তাই দিচ্ছে। সে কি নিভবে না জু'লে উঠবে ?

সময় না হলে হয় না। এক রাজার বড় ব্যামো হয়।
কিছুতেই সারছে না। ডাঁক্তার কবিরাজ কেউ কিছু করতে পাচ্ছে না।
রাজ্যে প্রচার করে দিলে, যে রাজাকে সারাতে পারবে, এক লক্ষ টাকা
পুরস্কার পাবে। বৈভ সব আসতে লাগ্ল। এখন রাজা ছিলেন
সিদ্ধা ওযুধকে কথা কওয়াতে পারতেন। বৈভ ওযুধ দিলেই
জিজ্যো করতেন, আমি তোমায় খেলে সারব ? ওযুধ বল্ড, না।

আমনি তুলে রেখে দিতেন। যে আসে তারই ঐ রকম হয়। ওর্ধ সব

এন গৈন গেল। সারি সারি সাজান রয়েছে। এক বছর পরে এক বৈছা
এনে বললে, "মহারাজ! আমার ওর্ধ থেলে নিশ্চয়ই সারবেন।" রাজা
বললেন, "আচ্ছা দাও।" নিয়েই ওর্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার
থেলে সারব ?" সে বললে, "হাা।" অমনি তাকের সব ওর্ধ বলে
উঠল, "আমায় থেলে সারবেন।" এ বলছে, "আমায় থেলে সারবেন,"
ও বলছে, "আমায় থেলে সারবেন।" রাজা বললেন, 'কি রকম!
তোমরা আগে বললে, 'না', এখন বলছ, 'আমায় থেলে সারবেন',একি ?"
ভারা বললে, "এখন সময় হয়েছে কিনা, যাতে ভাতেই সারবেন।"
(সকলের হাস্ত)।

চট্ করে কি কিছু হয় ? তা'হলে নিজের বাড়ীতে কি কেউ ক্রুটী করত ?

একজনা মেয়ের বে দেবে। মেয়েটা বিবাহযোগ্যা হয়েছে। ভাল দিন দেখে সৎপাত্রে দেবে। তাই পাঁ।জি দেখাতে পণ্ডিতের কাছে গেছে। বলছে, "পণ্ডিত মশাই, আমার মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে, পাত্রস্থ করব, একটি ভাল দিন দেখে দিন।" পণ্ডিতটা বললেন, "আচ্ছা বদ বাবা, এখনি দেখে দিচ্ছি।" আক্ষাণ পণ্ডিত মামুষ, চাকর বাকর ত বাড়ীতে নেই। তাঁর একটি মেয়ে ছিল। তাকেই ডেকে বললেন, "মা, পাঁজিটি দিয়ে যাও ত।" মেয়েটি দিয়ে গেল। সে ছিল বিধবা। যে লোকটা পাঁজি দেখাতে গিয়েছিল, দে তাকে দেখেই বললে, "পণ্ডিত মশাই, এটা কে ?" তিনি বললেন, "এটা আমার মেয়ে।" "এ বেশ কেন ?" 'কি বলব বাবা, আমার কপাল। মেয়েটি বিয়ের রাত্রেই বিধবা হয়েছে।" লোকটি বললে, ''থাক পণ্ডিত মশাই, আন পাঁজি দেখতে হবে না। আপনার মেয়ের বিয়েতে নিশ্চয়ই আপনি পাঁজি দেখতে ক্রটা করেন নি। খুব ভাল দিন দেখেই দিয়েছিলেন। ডাতেও যখন আপনার মেয়ে বিধবা হ'ল, ভা আমি আর পাঁজি দেখিয়ে কি করব ? যে দিন আমার হাতে

টাকা হবে, সেই দিনই বিয়ে দেব। মেয়ের অদৃষ্টে বা আছে ভাই হবে।

যা হবার তা ঠিক্ই হয়। মানুষ ভরে প'ড়ে নানা রকম করে। ক্যোতিষী সব লোকের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছে, নিজের ব্যবস্থাটা আর করতে পাচ্ছে না। টাকার জত্যে এর তার ধোসামোদ ক'রে মরছে। হোম করে সকলের গ্রহশাস্তি করছেন, এদিকে নিজে বেচারীর প্রাণ যায়। নিজের গ্রহগুলির শাস্তি করলেই পারে। যাঁর জগং, তাঁতে যত মন দেবে, ততই শাস্তি পাবে।

গোপেন। প্রালক মনে করে ত বসে থাকি না, আমরা রোজ কাজ করি। আমাদের স্বাধীনতা ব'লে জিনিষ আছে। নয়ত প্রালকই বা কোথেকে আসবে ?

ঠাকুর। প্রালব্ধ বলেই কিছু স্বাধীন। নইলে স্বাধীনতা কোথায় ? হাত নেড়ে ভাত থেলেই ত স্বাধীনতা হয় না। স্বাধীনতা তাকে বলে, একটা নীতি নিয়েছি, যাই হ'ক, আজন্ম করব। ভগবানের নাম করছি, রোগ শোক যা আস্কুক, মরলেও ছাড়ব না। তাকে বলি স্বাধীনতা।

গোপেন। আমরা ও জড় নই, চলছি, ফিরছি।

ঠাকুর। জীবের স্বভাব মোশন ( Motion গতি ), তাঁরি দেওরা। স্বেচছার যদি হয় তবে গতি ব্যাধি হ'রে বন্ধ হয় কেন ? ইচছা ক'রে তখন করুক ত ?

কলের পুতুল, দড়ী ধরে নাচাচ্ছে, সেও নাচ্ছে। পুতুল ভাবলে, নিজেই সব করছে। দড়ি ছেড়ে দিলেই প'ড়ে গেল। তিনিই সব করাচ্ছেন।

গোপেন। তিনি এরকম পক্ষপাতিত্ব করলেন কেন ? কা'কেণ্ড ধনী, কা'কেণ্ড দরিদ্র।

ঠাকুর। পক্ষপাতিত্ব কোথার ? সবই যে তাঁর স্পষ্টি। ছুই থাকবে, এই স্পষ্টি। ছুই না থাকলে স্পষ্টি হয় না। গরীব ধনী ব'লে ত জিনিব নেই। তুলনা করছ কার সঙ্গে ? তোমার ঘর। তুমি এখানে এ ছিবি, ওখানে সে ছবি, নিজের পছন্দসই সাজালে। সবই ভোমার কাছে সমান। পর্য করছ কার সঙ্গে ?

গোপেন। আমরা ত জড় নই, চিন্তাশক্তি রয়েছে।

ঠাকুর। জ্বড় ত রয়েছ, যখন নিজা যাও কোন চিস্তাই থাকে না। গোপেন। জীবের গতিবিধি ত আছে।

ঠাকুর। তিনি দিয়েছেন যেটুকুন। গীতাতে দিয়েছেন—
"লুক্কায়িত থাকি জীবের বৃদ্ধির্তি পরে।" আমিই মন, আমিই বৃদ্ধি।
চণ্ডীতে বল্লেন-—

যা দেবী সর্ববস্থৃতেষু বৃদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তব্যৈ নমস্তব্যৈ নমস্বব্যা

সবই তিনি। যাকে যভটুকু দিয়েছেন। তেংমার যদি থাকে হয় না কেন ? ইচ্ছে করলেই করতে পার না কেন ?

্ গোপেন। তবে "লীলাপ্রদঙ্গে" যে আছে, গরু ও থোঁটার কথা।

ঠাকুর। হাঁা, সেখানেও আছে, গৃহস্থ দড়ী যতটুকু দিয়েছে।
গরুর স্থাধীনতা আর কোথায় ? গৃহস্থ ইচ্ছে করলেই দড়ী খাট ক'রে
দিতে পারে; চার হাত, তিন হাত, যতটুকু ইচ্ছে। তারই মধ্যে গরু
ঘুরতে পারে, তার বেশী নয়। সব তিনি দিলেন, ব'লে দিলেন, এইটুকু
খরচ কর, সেইটুকুই খরচ করতে পার। সে কি স্বাধীনতা হ'ল ?
বাড়ীর ম্যানেজার টাকা খরচ করে। সে কি স্বাধীন ? ছকুমে চলেছে।
মনিব বললেন, এই খরচ কর। তাই করছে।

গোপেন। তা'হলে "তুমি জানাও যারে সেই জানে" এই ঠিক্ ?

ঠাকুর। তবে এরি মধ্যে আছে। তাঁর শরণাগত হ'লে, তাঁর ওপর নির্ভর করলে কিছু হয়। তাই বলছেন, অর্জ্ভুন, তুমি আমার শরণাগত হও, আমি তোমায় শোক-মোহের হাত থেকে নিস্কৃতি দেব। সাধারণ আছে আবার শরণাগত আছে। কাল ছু'টী মেয়ে এসেছিল, বৈষ্ণৰ। বলছিল, আমাদের বাসনা-কামনা গেছে, গোবিন্দচরণ দর্শন হলেই হয়। আমি বললুম, বাসনা-কামনা গেলে ত গোবিন্দচরণ পেয়েছ। আর ত কিছু রইল না।

আবার বললে, "খাওয়া পরার জন্মে একটু চিন্তা হয়।"
আমি বললুম, সে কি ? তাঁকে ভালবাস, যা দেবেন তাই খাবে।
বাপকে ভালবাস, তাঁর বাজে যা আছে তাই নেবে। হীরে,
মাণিক, টাকা, পয়সা, সব আছে। সব আনন্দে নিতে হবে। শুধু
হীরেটুকু নেবার বেলায় আনন্দ, সে কি রকম ভালবাসা ? আবার বলে,
"কর্ত্তাভিমান আছে।" আমি বললুম, "বেশ ত, কর্ত্তা হও ত ঠিক্
ঠিক্ কর্তা হও। চাকরকে খাটাও। চাকরের হুকুমে চললে হবে
না। চাকর হচ্ছে রিপুরা, তাদের হুকুম চালাও। নিজে তাদের হুকুমে
চললে কি রকম কর্তা হ'লে। কর্ত্তা হও ত ঠিক্ ঠিক্ হও। নয়ত
ছুটো ভাষার মার-পাঁগাচে কি হবে ? আর নয়, সব তাঁতে সমর্পণ কর।
তাঁর শরণাগত হও। কর্তা, অকর্তা, ছুইই ভাববার দরকার নেই।
নানা চালে গতি হবে না, এক চাল ধর।"

সদসৎ জগতের নীতি। কি হিসাবে বাঁচবে ? মামুষ যেটা ভাল লাগে তাই ধরতে যায়, আর অশাস্তি ভোগ করে। স্থায্য জিনিষ ধর, শাস্তি কেন আদবে না ?

তাই মা লক্ষীদের বলছিলুম, সংসারটা মরুভূমি বা প্রকাণ্ড জলাশয়। চু'ঘড়া জল নাও আর দাও কিছুই আসে যায় না। কেউ কারও ভাল করতে পারে না। তবে মানুষ ভয়ে, বাসনার ভাড়নায় যা তা করছে! ভাবছে, খুব ভালই হচ্ছে।

একটা সং-নীতি নাও। তাঁর কুপা না হলে কিছু হতে পারে না। নিজের চালে চল। পরেরটা নিয়ে ছঃখ পাবে কেন? রাজা ক'রে থাকেন হও রাজা, নয়ত যা আছে তাতেই সম্ভুফ্ট থাক। রাজাকে বড় ক'রো না, তুমি যে রাজার রাজা। সেটা ছেড়ে উপাধি নিয়ে ছুলছ কেন ? নিজেকে ছাড়বে কেন ? তুমি তাঁতে ঠিক্ থাকলে অশাস্তি জাসতে পারে না। আর একটা ভেবে অশাস্তি আন।

তাই দিয়েছে সাধুসঙ্গ। তাঁদের সঙ্গে আপনি সংবৃদ্ধি আসে। সংসার ভয়ানক স্থান। এখানে লড়তে হ'লে কত বড় যোদ্ধা হওয়া চাই। ছুর্বলের কাজ নয় সংসার করা। নিজের ছুর্বলতা ছাড়ছে না, অথচ সংসার ঘাড়ে করেছ। শক্তি চাই। তাই সৎসঙ্গ। তাতে বৃদ্ধি খোলে, সংস্কার ভাঙ্গে। অমুক কি বলবে, তমুক কি বলবে, তা ভাববে কেন ? নিজের ত একটা যুক্তি আছে।

গোপেন। সে রকম সূক্ষা বুদ্ধি কই ?

ঠাকুর। সূক্ষা না থাকে স্থলও আছে ত ? মোটামুটি একটা ধ'রে নিতে পার। দেবস্থানে যাবে, কে কি বলবে, ভাববে কেন ? সংসারীর বাড়ী, ধর্ম্ম কর্ম্ম করছ, একদল হয় ত নিন্দা করবে। সে সব জ্রাক্ষেপ করতে নেই।

গোপেন। সব সময় ত মনে থাকে না।

ঠাকুর। সংক্ষারে গড়া মন বলে মনে থাকে না। সঙ্গ, শ্বান, জায়গার শক্তিতে সংক্ষার ভাঙ্গে। তাদের একটা কথা বলতে পার, ভোমাদের কথা শুনে ত এতদিন চললুম্, তাতে কি হ'ল ? ভোমরা নিজেরই বাকি করলে? কোন শান্তি এনেছ ? যা তুঃখ সে ত হচ্ছেই। ভবে আর ভোমাদের চালে চ'লে কি হবে ? নিজের চালে চ'লে দেখি। সংখ তেঃখ ভাগতের নিয়ম। পঞ্চ পাঞ্চর স্বয়ং

সুথ তুংথ জগতের নিয়ম। পঞ্চ পাশুব, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সহায়। তবু ছুংথের ইতি নেই। রাম, রাজপুত্র, কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু চোদ্দ বছর বনে বাস। নিজে মহাবীর, নিজের শ্রীকে রাবণ হরণ ক'রে নিলে। সীতা, রাজকত্যা, রাজপুত্রবধূ, তবু কাঁদতে কাঁদতে জন্ম গেল। নিজে তৈরী না হ'লে সুথ আসতে পারে না। সক্রই প্রধান, তাঁর ভাব না চুকলে শান্তি আসবে না। ভূত ভবিন্তুৎ চিন্তা ক'রে কি হবে ? যা ঘটবার ঠিক্ ঘট্ছে। সংসক্তে কর্মের ক্ষর হয়। স্থান জায়গার শক্তি থাকে।

গোপেন। অসৎ কর্মাই শুধু ক্ষয় হয়, না সদসৎ তুইই ক্ষয় হয় ?
ঠাকুর। সব কর্মাই ক্ষয় হয়। অসৎ গোলে সৎ থাকবে কোথায় য়
একটা ত থাকতে পারে না। অসৎ আছে বলেই সৎ আছে।
অসৎ এর ভাগ যত কমবে সৎ এর ভাগ তত বৃদ্ধি পাবে। একটা
ঘটাতে তু'টো জায়গা। একটাতে সাদা জল, অপরটাতে কাল জল।
একটা যখন বাড়বে আর একটা তখন কম্বে। তারপর সদসৎ তুই
যাবে। অসৎ গোলে সৎ থাকে কি ? তুঃখ আছে বলেই স্থুখ আছে।
নইলে কোনটাই নেই। তখন স্থ-তুঃখের অতীত। অপার আনন্দ।
অথচ সংসারও রয়েছে।

গোপেন। সে কি রকম সংসার १

ঠাকুর। সে পালের পাতার মত; জলে আছে, জল লাগছে না।
পাঁকাল মাছের মত; পাঁকে আছে, পাঁক লাগছে না। তেল জলের
মত, একত্র থাকলেও মিল খাবে না। তেল ওপরে ভাসবেই।
সংসক্ষে থাকায় চিন্তা আসে না। চিন্তাই হ'ল যত ছঃখের; আবার
চিন্তাই হথের। সুষ্প্তিতে কোন চিন্তা নেই, উঠলেই সুখ ছঃখ এল।

তথন সবকে নিয়ে থাকতে পারে। সব কর্ত্তব্য করতে পারে। কর্ত্তব্য আরও বেশী করা যায়।

গোপেন। সব বিষয়ের জ্ঞান থাকে।

ঠাকুর। এই, জ্ঞান এবং শক্তি। তখন সংসার আনন্দময়। সকলকে ঠিক্ ঠিক্ ভালবাসতে পারে। অথচ মন বন্ধ হবে না।

গোপেন। আচ্ছা, গুণশৃত্য আর গুণাতীত কি একই জিনিষ ?

ঠাকুর। হাঁা, গুণাতীত; মনছির। সত্তণও বন্ধন। লোহার বাঁচা, সোণার থাঁচা, ছুইই বন্ধন। গুণমুক্ত, সন্ধ, রজ, তম ভিনেরই ওপরে।

গোপেন। সে সংসার করবে কি ক'রে ? ঠাকুর। "হইবি গিন্ধী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভুনা ছুঁইবি হাঁড়ী।" জীবন্মুক্ত বলে। এক আছে দেহ অক্তে মুক্ত। আর দেহেতেই মুক্ত। গুণের কাজ থাকবে, বন্ধন থাকবে না। আগে বুঝবে না, না আসলে বুঝবে না।

গোপেন। সে রকম সংসারী কত পারসেন্ট (Per Cent শতকরা ক'জন) ? (সকলের হাস্তা)।

ঠাকুর। তা হীরে কি রাস্তায় পাওয়া যায় ? কাচ **খুব পাবে।** গোপেন। খনি আছে ত।

ঠাকুর। আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে। যে কফ ক'রে বার করে সেই পায়। খুঁজতে হয়। সহজে পেলে ত কাচের চেয়ে কম দর হ'ত। কফ করতে হবে। খুঁড়তে হবে। দেখ, এমন যে ময়লা কয়লা, তাতেও হীরে পাওয়া যায়। যেমন কাকের বাদায় কোকিলের ছানা থাকে। পাথুরে কয়লার খনিতে খুঁড়তে খুঁড়তে হীরেও পাওয়া যায়।

একটু স্থির হ'য়ে চিন্তা ক'রে দেখতে হয়, যা করলুম তাতে হ'ল কি ? একটা নীতি ধরলে সংসার যায় না। আরও ভাল হয়। এতে কি সংসার হয় ? বাসনা-কামনার তাড়নায় খ্যাপা কুকুরের মত। কখনো কাঁদছি কখনো হাসছি। কেবল সঙ্গ, সদ্গুরুর কুপা। বালক দিঁড়িতে নাবতে গেলে প'ড়ে যাবে। বাপ-মা থাকলে হাত ধ'রে নাবায়। আর পড়েনা।

গোপেন। সঙ্গে জ্ঞান পরিকার হয়।

ঠাকুর। ই্যা, অজ্ঞান মন্ট হবে, তার পর জ্ঞান আসবে।

"আচার্য্যের উপদেশে জনমে জ্ঞান। প্রত্যক্ষ দেখিয়ে পার্থ জনমে বিজ্ঞান॥"

যত ভাব আসবে তত সংসার ভিতর থেকে ছেড়ে যাবে।

গোপেন। সব ও আর জীবসমুক্ত হতে পারে না। একজন না হয় হ'ল, কিন্তু পরিবারের আর সব ? ঠাকুর। দেখ, আলো যদি স্থালতে পার বোগে যাগে, নিজে ও বই পড়বেই, তারাও পড়বে। যদি সে অবস্থা আসে, যারা সঙ্গে আসকে তারাও শান্তি পাবে।

শুনে কি হবে ? সাধনা চাই। চৈতক্স-চরিতামৃত পড়লে, মুখস্থ হ'ল, তাতে ফল কি ? পাঁজিতে লেখা আছে, দশ আড়া জল, তা নিংড়োও, এক ফোঁটাও পড়বে না। তাই কাজ করতে হবে। ভাষা বললে চলবে না।

আর স্ত্রী স্থ্রিমানী, স্বধর্মে ধর্মী। যা তা জিনিষ নর, স্বামীর ধর্মের সহায়কারিনী। ভক্তিমতী না হলে মন নীচগামী হবে। আশান্তি ভোগ করবে। স্ত্রী যদি নীচগামী হয়, তুমিও উচ্চ না হ'লে বোঝাতে পারবে না। প্রধান জিনিষ তাঁর ভাবে ঠিক্ থাকা। জেতরে জ্ঞান আসবে।

আর মেরেদের মন কোমল। সহক্ষেই ভক্তি আসে। চট্ ক'রে ধ'রে নেয়। অত বৃদ্ধি মাধার মধ্যে রাখে না। খুব সরল। যদি সংএর ওপর ভালবাসা আসে চট্ ক'রে কাক্স হয়। আর বেটাছেলেদের আনেক বই পড়া থাকে কিনা, যা শোনে বইয়ের পাতার সক্ষে মেলাতে চেফা করে। অনেক বিচার আসে। চট্ ক'রে কাক্স হয় না। এ সব অবস্থার কথা, বই প'ড়ে কি বুঝবে ?

সংসার, আত্মীয়তা, এ ক'টাই বন্ধতা। তাতে কি সুখ হয় ? সঙ্গ চাই। তাতে বৃত্তি নরম হয়। সংস্কার ভাঙ্গে। কতক সংস্কার স্বতঃ, কতক দেখে, আর কতক অজ্ঞতাবশতঃ আসে। রাঙ্গার অর্থাদি, যশ, মান, বাহ্যিক সুখ দেখে সেই সব সংস্কার মন ধ'রে নিলে, ভেতরে যে কি আছে দেখলে না।

রাজকন্তা, রাজপুত্রবধূ হ'তে সবাই চায়, সীভা হ'তে কেউ চায় না।

সোপেন। সেটা রাবণের ভয়ে (সকলের হাস্ত)। ঠাকুর। সীভা ধদি হুখে থাকত, স্বাই ভাই চাইত। কফট কেউ চায় না, আয়েস চায়, তাঁকে ডাকতে চায় না। সেই গান আছে না,—

> "সকল কাকের পাই হে সময়, ভোমারে ডাকিতে পাই না"।

গোপেন। ঠিক গান। আছো, স্বর্গপ্তথ কি রকম ?

ঠাকুর। স্বর্গসূথ আলাদা। যেমন রাজা রাজড়ারা ভোগ করে, ভারই একটু ওপর। আবার মর্ত্তালোকে আস্তে হয়। "কীণে পুণ্যে মর্ত্তালোকে ভবস্তি" ও সংসারীয় স্থের একটু বেশী। স্থর্গেই বা স্থা কোথায় ? ইন্দ্র ভয়ে পালাচেছ, রাবণ ধরলে, মেঘনাদ ভাড়া করলে। শাস্তি কোথায় ? স্বর্গস্থ্রের ক্ষয় আছে। আর শাস্তি আলাদা কথা। ক্ষয় থাকলেই ছঃখ। ভোগে আসক্তি আছে, ভোগ শেষ হ'লেই ছঃখ।

আর শাস্তি চিত্তের স্থিরতা; নিত্য জিনিষ। অনেক ভফাৎ, ভুলনাই হতে পারে না।

গোপেন। সর্বাদা শান্তি, সং. চিৎ, আনন্দম।

ঠাকুর। একটা এলেই শান্তি থাকে। সৎ, চিৎ, আনন্দম্। সৎ—নিজ্য, নিভ্য যেখানে সেখানে শান্তি। অনিভ্যই না তুঃখ। দে একটা গল্প আছে।

ভগবান্ একদিন নারদকে বললেন, "নারদ, চল বেড়াতে যাই।" নারদ বললে, "চলুন যাই।" ত্র'জনে বেরিয়ে পড়লেন। বেড়াতে বেড়াতে বেলা একটা, ত্র'টো বাজল। থুব গরম, গ্রীম্মকাল। ভগবান্ বললেন, "নারদ, বড় জল-তেফী পেয়েছে, এক গ্লাস জল খেতে হবে।" নিকটে এক ধনীর বাড়ী দেখা যাচ্ছিল। ভগবান্ বললেন, "চল ঐ বাড়ীতে যাই।" ত্র'জনে গিয়ে সেখানে উপস্থিত। ফটকে দারোয়ান পাহারা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বললেন, "আমরা ত্র'জন অভিথি, বড় জল-তেফী পেয়েছে। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পার ?" বাবু ওপরে ছিলেন, শুনেই বললেন, "এই, মেরে তাড়িয়ে দে, জোচেচার বেটারা, অভিথি এয়েছেন, মেরে তাড়া।" ভগবান বললেন, "এ দুপুরে কোথা যাব ? বড় ডেফা পেয়েছে, একটু জল আমাদের দাও।" বাবু বললেন, "তোমার দেখছি ভারি আম্পদ্ধা, দে গলা ধাকা দিয়ে ভাড়িয়ে।" অগত্যা, কি করেন, ফিরে আস্ছেন। একট এসে আশীর্বাদ করছেন-এর আরও ঐশ্ব্য বাড়ক। নারদ শুনেই ভেডরে ভেতরে চ'টে গেছেন। এক গ্লাস জল দিলে না, যা তা বলে তাড়িয়ে দিলে, তাকে কিনা আশীর্বাদ করলেন—ঐশ্বর্যা বাড়ুক! কিছুই না বলে চলতে লাগলেন। খানিক দুর এসে বলছেন, "নারদ, আর ভ পাচ্ছি না. কি করি. কোথায় যাই।" নিকটে এক ব্রাহ্মণের বাডী আছে। ভগবান বললেন, "হাঁ। নারদ, মনে পড়েছে, এখানে এক ব্রাক্ষাণের বাড়ী আছে। সে আমার পরম ভক্ত। চল, তার কাছে যাই। আমরাই ভুল হ'ল, আগেই সেখানে গেলে হ'ত।" দু'জনে চললেন। গিয়ে দেখেন, একখানি ভাঙ্গা কুটীর: চাল বেড়া খ'লে পড়ছে। তার মধ্যে ত্রাক্ষণ ব'লে আছে. কফালদার দেহ. পরিধানের কাপড চেউ। "আমরা ছ'লন অভিথি" বলতেই আহ্মণ তাডাভাডি এদে অভ্যর্থনা করলে, "আহ্বন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পেয়েছি। কিন্তু আমার ত এমন জায়গা নেই আপনাদের বসাই, একখানি আসনও নেই যে আপনাদের বসতে দিই।" ভগবানু বললেন, "সে জম্মে ভেব না, আমরা এখানেই বস্ছি<sup>।</sup>। তে**ন্টায় ছাতি ফেটে যাচেছ**, বড্ড কুধা পেয়েছে, কিছু নিয়ে এস।" ব্রাহ্মণ ঘরে গিয়ে দেখে— দেবার কিছই নেই। সে ভিক্ষে করে রোজ যা পায় তাই খায়। ভিক্ষায় বেরিয়ে দেখলে. কোথাও কিছু পেলে না। অন্তদিন এক মুঠো আধ মুঠো যা হোক কিছু পায়, এ দিন আর কিছুই পেলে না। কাঁদছে, 'ভগবান্ কি করলে, কুধার্ত প্ল'টা অভিথি আক্ষণ, অশুদিন যাওবা তু'টি পেতৃম, আজ কিছুই পেলুম না, কি করি ?' বলে ভাবছে। এদিকে নারদ আর ভগবান অস্থির হয়ে পড়েছেন, বললেন "কিহে ব্রাক্ষণ কোথায় গেলে! আমাদের আগেই মানা করলে না কেন ? ভেক্টায় ছাভি ফেটে যাচ্ছে।" ত্রাহ্মণ কাঁপভে কাঁপভে এনে

জোড়হাত ক'রে বললে, "ঠাকুর, কি করব, আমি ত ব'সে নেই। ভিক্ষায় বেরিয়েও কিছু পেলুম না। অম্বদিন যাওবা পেতৃম, আৰু তাও জুটল না।" ভগবান বললেন, "ব্ৰাহ্মণ, তোমার ঘরে কিছই নেই ?" ব্ৰাহ্মণ বললেন, "কিছু নেই, আমি সত্যি বলছি।" "কিছুই কি নেই ? দেখ দেখি খুঁজে।" বারবার বলতে ্রাকাণের মনে পড়ল—"হাঁ। এক পো দুধ আছে।" বাকাণের একটা গরু ছিল, তার এক পো চুধ হ'ত। তাই সে খেত। ভগবান বললেন, "নিয়ে এস, তাতেই হবে।" ব্রাক্ষণ ত্বধ এনে দিলে। ভগবান্ বললেন, "তৃমি অর্দ্ধেক খাও, আমরা ছু'জনে অর্দ্ধেক খাচিছ।" বেশ তৃপ্তিপূর্বক খেলেন। "ব্রাহ্মণ, বড় তৃপ্ত হয়েছি" ব'লে তাকে আশীর্বাদ করলেন, "তোমার গরুটী ম'রে যাক।" নারদ আর থাকতে পারলেন না, বল্লেন, "ঠাকুর, তোমার সঙ্গে এই শেষ, আর যাচ্ছি নি। তোমার ঐ গলাধাকাই ঠিক। ভগবান বললেন, "নারদ, চটছ কেন १ এস এস. এই গাছ থেকে বেলটা পাড় দেখি।" পাড়লে বললেন. "ভেঙ্গে দেখ"। নারদ দেখলেন ত্রাহ্মণ বৈকুঠে আর ধনীটি সাজা ভোগ করছে। ভগবান বললেন, "দেখ নারদ, ধনীটি ঐখর্য্যে এত ম'লে আছে যে ব্রাহ্মণ অতিথি, তাও বোধ নেই। গলাধার। দিয়ে তাভিয়ে দিলে। পূর্ণ আকাঞ্জন। ভোগ শেষ না হলে ত আমার দিকে মতি হবে না। তাই আশীর্বাদ করলাম---আরও ঐশ্বর্ধ্য হোক। ভোগ শেষ হ'লে তবে আমায় ডাকবে। আর এই ব্রাহ্মণ আমার পরম ভক্ত। সব সময় আমার নাম করে। কেবল গরুটিকে সেবা করবার সময় আমায় ভলে যায়। ঐ তুধটকুর জন্ম সেবা করে, ভাবে বুঝি ওরি ওপর বেঁচে আছে। আমি ইচ্ছা করলে যে বিনা হুধেও রাখতে পারি সে বোধ নেই। তাই বললুম গরুটি যা'ক। সেটি গেলে আমায় একমনে ডাকবে। নারদ। গরু শাস্তি দিতে পারে না। আমায় ভুলে গরুতে মন দিয়েছে, তাই গরুটি যেন যায় এই আশীর্কাদ কর**লু**ম।"

সেকালে জীবস্কু সংসারী ছিল। অন্নরীয়, মান্ধাতা, দিরোদাস প্রস্কৃতি জীবসুক্ত অবস্থায় রাজত্ব করে গেছেন।

গোপেন। ঠাঁদের সংখ্যা ( Number ) বাড়ছে, না কমছে ?
ঠাকুর। তা সেক্সাস্দের ( census ) ক্লিজ্ঞেসা করগে
( সকলের হাস্ত ) ; আমি ত আর সেক্সাস্ ( census ) নই।

সংসারের দারুণ আদক্তি; আবার রাজাও কেঁদে মরছে। রাজা হ'লেই পার পাবেন না। জার্মাণ কাইজার এত কাণ্ড ক'রে শেষকালে টেনে দৌড় মারলে। রাজার কার (Russian Czar) ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাল। রাজা হ'লেই কি হবে ? মানুষ ঘুমের ঘোরে সব রাস্তা দিয়ে চুস্ মারে। সঙ্গের গুণ এই, তাকে ঠিক্ পথে নিয়ে যায়। সঙ্গে হৈতক্য আসে।

গোপেন। ঘুণা, লজ্জা, ভয়। এর অর্থ কি 🤋

ঠাকুর। দেখ যদি ঘূণা থাকে ত সঙ্গ করবে কি ক'রে? আমি বড় লোক, সামান্ত দরিদ্রের বাড়ী লোকজন না নিয়ে একা যাব? এ সব ভাব ওঠে; আবার এ রকম জায়গা, এ রকম আসন নইলে উপাসনা কি ক'রে করি? এই সব চিন্তা আসে। এ হ'লে ত স্থানই পাবে না, উপাসনা করবে কি? কাজেই ঘুণা ত্যাগ করা চাই। আর মামুষকে ঘুণা করো না, তার ভালটা দেখ, সেটার আদের কর। জ্লাবার ঘুণা কাজও করে। যতক্ষণ অবস্থা না হয় ঘুণাও দরকার। অসৎ কাজে ঘুণা; অস্তায় কাজে যেতে হ'লে তখন ঘুণাই কেরায়। স্থায় কাজে ঘুণা চলে না। সেখানে ঘুণা বন্ধনের কারণ। লজ্জা দেখ, সৎসঙ্গে আসতে ইচ্ছা হ'ল, লজ্জা করলে, হ'ল না। কে কি বলবে! কি ক'রে যাই! হ'ল না। লজ্জা অসৎ কাজে করতে পারে, সৎ এ লজ্জা থাকে না।

গোপেন। ভয় কি রকম 🤊

ঠাকুর। পথে যাচ্ছ, দেবস্থান দেখলে, প্রণাম করতেও ইচ্ছা হ'ল। ছুটো সঙ্গী দেখলে, তারা হয় ত বললে, "কি হে বড় ভক্ত হয়ে পড়েছ বে, কি রকম ? অমনি ভারা, লজ্জা। ইচ্ছা থাকলেও হ'ল না। এসব শ্বাজে ভারা, লজ্জা করতে নেই। স্থায্য যা বুঝি ক'রে যাব। কাকে ভার ? খারাপ কাজের বেলা সঙ্গী কোটে, ভালর বেলা এক জনও এলো না। তাদের কথা শুনবে কেন ? সাধুসঙ্গ,—পাছে সাধুসঙ্গে বা দেবস্থানে গেলে আবার position (মান) যায়, পাঁচজনে পাঁচ রকম বলে, ওসব শুনতে নেই। তাহ'লে এগোতে পারবে কেন ? লজ্জা, স্থান, ভার যত্ত আসে, ভাত সং থেকে দুরে নিয়ে যায়।

ঘুণা লক্ষা ভয়, আর রিপু ছয়, না হইলে জয়, এই নয় থাকিতে নয়।

এ ত আগেই যায় না। সঙ্গ করতে করতে যায়। রাতারাতি আর বুদ্ধ
হওয়া যায় না। সঙ্গ মোড় বেঁকিয়ে দেয়; মনে সাহস আসে, শক্তি
আসে। হাতে হাতে দেখবে, ও সব আর নেই। তাই ভোমায় কালীতে
বলেছিলুম মঠে এসে থাকতে। সংস্কার সব আমার কাছে থেকে
ভাঙ্গবে। তা ক'দিনেই ঢের ভেঙ্গেছিল। সংস্কার রাখবে না,
লৌকিকতা রাখবে না; তাতে কি ভালবাসা হয় ? ভালবাসা না হ'লে
কথা প্রাণে গিঁথবে কেন ? লৌকিকতা কার সঙ্গে ? অপরের সঙ্গে
হয়। আপনের সঙ্গে লৌকিকতা থাকে না।

গুরু সব (চেরেও আপন। ভাগবতে আছে, পিতাকে ভক্তি করলে সংসারস্থ হয়, মাতাকে ভক্তি করলে সংসারস্থ হয়, স্রীকে ভালবাসলে লক্ষ্মী প্রসন্ন থাকেন আর গুরুকে ভালবাসলে এ ক'টা ভ হয়ই, কৈবল্য শাস্তিও আলে। তাঁতে বিশাস থাকলে সমস্ত হবে।

তাইত বলেছে—"গুরুর্জা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুদেবি মহেশর।" গুরু ব্রুশা, গুরু বিষ্ণু মানে আর কিছুই নয়, গুরুতে সব মেনে লওরা। ঈশার ত অসীম, অনস্ক। তাঁর ধারণা করার শক্তি কই!

ন্ত্রীর শক্তিতে হাবুড়ুবু খাচ্ছে, মহাশক্তিকে ধারণা করবে কি ?

ভাই গুরুতে বিশ্বাস, গুরুতে সব ধারণা ক'রে লওয়া। সাধন কর আর না কর, বিশ্বাস ভক্তি থাকলে হবেই হবে। সাধন বললেই ত হবে না ? এক বগুগা না হলে সাধন হয় না।

৯॥•টা বাজিল, কালীবাবু উঠিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "কালী উঠছ, সকালে আসবে না ?"

কালীবাবু। সকালে আর কি ক'রে আসি ?

ঠাকুর। আমি ভাবি, কালা সকালে আসবে বন্দুক নিয়ে, নাইতে যাই, কে আবার ছোরা মারবে!

কালীবাবু। আমিই ত আপনার ভরসায় সেই বাগবাজার থেকে আসি।

ঠাকুর। তোমরা পার, তোমাদের ভক্তি, বিশ্বাস। সেই দেখ না, রামকে বিশ্বাস ক'রে হতুমান এক লাফে সাগর ডিন্সিয়ে গেল। আর রামের সেতু বাঁধতে হ'ল।

আবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। দেখ, শাস্তেই দিয়েছে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোকা।
ধর্মের পর অর্থ। পরমার্থন্ড বটে, এ অর্থন্ড বটে। ধার্মিক হয়ে যদি
অর্থ হয় তবে ভাল হবে। তাই আগে ধর্মনীতি। আগে রাজাদের
ছিল; রাজপুত্ররা ঋষির আগ্রামে কঠোর নীতি নিয়ে থাকত,
বিছ্যাভ্যাস করত, কঠোর ত্রক্ষাচর্য্য নিয়ে থাকত। তাতে শক্ত হ'য়ে
তারপর রাজ্য নিত; সব দিক ঠিক্ চলত। ধর্ম্ম, অর্থ, তারপর দিয়েছে
কাম। কাম হ'চেছ কামনা। ধর্ম্ম, অর্থের পর কাম হ'লে যা তা কামনা
উঠবে না। সহ কামনাই হবে। ধর্ম্মের ভিত, তারপর অর্থ, তারপর
কামনা সহই হবে। অর্থ তাকে নফ্ট করতে পারবে না, বরং আরও
সহএর সাহায্য করবে। ভারপর মোক্ষ। ভোগ হয়ে গেল।
আকাজ্ক্যা না গেলে ত মোক্ষ হবে না। তাই কামনা, বাসনা ভোগ হয়ে
নির্থিত্ত হ'লে ভারপর মোক্ষ।

- গোপেন। ভোগে কি নিবুত্তি হয় ?

ঠাকুর। ধর্ম-ভিত্তি আছে ব'লে। যা তা কামনা ত হ'তে
-পারে না। সৎ ইচ্ছাই হবে। ধর্ম আছে ব'লেই ভোগ-নির্ত্তি আসবে। তাঁকে চাওয়াও ত কামনা। অবশ্য আর এক অবস্থা আছে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চারটার একটাও চায় না।

প্রায় ১০টা বাজিল। আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

### প্রথম ভাগ—পঞ্চম অধ্যায়।

১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৬ ইং ; বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া।

## কলিকাতা।

দেবস্থানের শক্তি ও দেখানে যাবার প্রয়োজনীয়তা—এটর্ণি চারু বোদ— গন্ধার রঘুনন্দনের পিতৃশ্রাদ্ধ—মেয়েরা ও মায়া—গোপেন, তপেন—কীর্ত্তন।

ঠাকুরের শরীর আজ একটু ভাল। বেলা প্রায় ৫টা বাজিল। ঠাকুর গান করিতেছেন। ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। এটর্ণি চারু বোসের কথা উঠিল।

ঠাকুর বলিতেছেন।—

ঠাকুর। চারু বোস কাশীতে মঠে গিয়েছিল, গিয়েই জিজ্ঞাসা করলে, "বিশ্বনাথ কি আছেন ?" আমি বললুম, "ভোমার কি বোধ হয় ?" বললে, "ঠিক বুঝতে ত পাচিছ নি।" আমি বললুম, "আছেন বৈকি। নইলে এতলোক মানছে কেন ? এতলোক যাঁকে ডাকছে, কত আরাধনা করছে, রাশি রাশি ফুল বেলপাতায় যাঁর পূজো হ'চ্ছে, তিনিনেই! তাও কি হয়।" গীতাতেই ত রয়েছে—

দশ্যে বারে মানে গণে, দশে যারে জানে, তার ভিতরে তাঁর বিভূতি অধিক পরিমাণে।

চারু বোস বললে, "তাঁর কাছে যাবার দরকার কি ?" আমি বললুম, "যদি ঘরে ব'সে তাঁর সঙ্গে ভাব হয়, যাবার দরকার নেই।" ভবে স্থান জায়গা বিশেষে শক্তি পাকে। ভাতে অনেক কাজ হয়। সাধুর কাছে লোক যায় কেন ? সাধুরও যে হাত-পা, ভোমাদেরও ত ভাই। তবে কেন যাও ? জারগা বিশেষে শক্তি থাকে। মানুষ নিজে কি কিছু করতে পারে ? মারায় বন্ধ। তাঁদের কাছে গেলে, দেবছানে গেলে তাঁদের শক্তি কাজ করে।

চারু বোদ বললে, "ঘরে বদে যদি তাঁর নাম করি ?" আমি বললুম, "বেশ তাও কর। তাও কর, এও কর। সময় বেড়ে গেল। একঘেরে কেন হবে ? ঘরে বদেও জপ কর, আবার দেবমন্দিরেও যাও। সব কাজ করছ, একটা নিয়ে ত বদে নেই। কত রকম করছ, আর দেবমন্দিরে যাওয়ার বেলাই বিচার।" পরমহংস দেবকে একজন জিভ্জেদা করলে, "দেবমন্দিরে যাবার দরকার কি ? ঘরে বদে হয় না ?" তিনি বললেন, "আমি একঘেয়ে কেন হব রে ? আমি ঘরে ব'দেও জপ করব, মন্দিরেও তাঁকে ডাকব।"

সে বললে, এত লোক মান্ছে বলছেন, তাদের ভুলও ত হ'তে পারে।
তা আমি বললুম, এত লোকের যদি ভুল হয়, তাও সভি্য হয়ে য়য়।
সব লোকের ভূল আর তোমার একলার সভি্যি? বহুলোকের ভূলও
সভি্যা আর মহাপুরুষরা যা করেন সবই ঠিক্। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন
গয়ায় পিগু দিতে গেলেন। বিষ্ণুপদে পিগু দেবেন। পাগুরা দারী
ক'রে বসলো এত টাকা চাই; এখানে এত, ওখানে অত, লম্বা ফর্দ্দ।
স্মার্ত্ত ফল্কর তীরে বসে বললেন, তা কেন? আমি ভোমাদের ওখানে
দেব না। বিষ্ণুপদ ত এতটুকু নয়, ক্রোশব্যাপী বিষ্ণুপদ। আমি
এইখানেই দেব। পাগুরা দেখলে বিপদ। রঘুনন্দন বাঙ্গালার
বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি এক জায়গায় কাজ ক'রে গেলে যত বাঙ্গালী
সেখানেই করবে। তাদেরই ক্ষতি। তাই বললে, আচ্ছা, আপনি
বিষ্ণুপদেই দিন, যা খুলী দেবেন।

এক জায়গায় বছলোক যা বলে ডাকুক, সেন্থান জেগে উঠুবেই। গান ধরিলেন:—

> কাল বৰে কালী-মাকে কাল মনে করে। না। গ্রে ভাবে ভাবিলে কালী কালের ভর ত যাবে না॥

এই জগত কালে মিশে কাল হয় মহাকালে লয়,
সে কালরূপ যাতে মেশে বেদে তারে কালী কয়;
কয়ান্তক বই মা ত সে রূপ ধরে না ॥
বাকী তার দেখে বহুকাল, রুদ্ররূপী সে মহাকাল,
হুরার হান দেহ বলে পদে পড়েছেন দেখনা ॥
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, নানা বর্ণ কর রে এক,
সকল ঘুচে কালবর্ণ হয় কি না হয় একবার দেখ;
তা হলে মা কাল কিসে যাবে রে জানা ॥
এই যে বিচিত্র ভুবন, একত্রে হয় চূর্ণ যখন,
আদ্ধকার প্রকৃতি তখন, তাই কালরূপ কল্পনা ॥
অজ্ঞানীর তামে ধ্যানে মা মোর কাল-বরণী,
জ্ঞানীর চক্ষে রুদ্রাণী মোর শুদ্ধ জ্যোতিঃ স্বরূপিণী;
কে' রেফ্ ইকার বিন্দু যোগে কয় রে সাধনা ॥
নইলে রবি লোমক্পে যার, বর্ণ কি তার আদ্ধকার,
জ্ঞান গুনে এখন ও তোর মনের বিকার গেল না ॥

ভাক্তার সাহেব গোপেনের বাড়ী গিয়াছিলেন। সেই কথা বলিতেছেন। সেখানেও ঠাকুরের কথা হইতেছিল। গোপেনের ঠাকুরের ওপর ধুব ভক্তি বিশাস।

ডাঃ সাহেব। গোপেন বলছিল, ঠাকুর মেয়েদের বাড়িয়ে দেন কেন ? ওদের বেশী বাড়াভে নেই।

ঠাকুর। ওদের একটু ভাল ব'লে আটকাতে হবে। নয়ত তোমাদের পাব কি ক'রে ? ওরা কল টিপে দিলে কি আর আসতে পার ? তোমাদের বল্লুম, এখান থেকে বেশ বুঝে গোলে। বাড়ীতে ওরা কল টিপে দিলে, আর এলে না ( সকলের হাস্তু ); উপদেশ দেব কা'কে ? ওরা মহামায়ার অংশ; ভুলিয়ে দেয়। ওদের আগে ঠিক্ করতে হবে।

ডাঃ সাহেব। হাঁা, বীর জাতিও মেয়েদের কাছে নত। ঠাকুর বলছিলেন সেই ডেরাডুন যৈতে গাড়ীতে সাহেব মৈমের কথা। 😳 ঠাকুর। 🕆 হাা, ভেরাভুন্ যাচ্ছি, সেই গাড়ীভেই একটা সাহের আর ভার মেম উঠেছে। তা সাহেব বেচারীর মেমটার ভোয়াল করতে করছে প্রাণ বার । 🐇

এখানে ভ প্রায় মেয়েরাই আগে এসেছে, ভারপর বেটাছেলেরা এসেছে। এই ডাক্তার সাহেব আসবার আগে ইন্দু (ডাঃ সাহেবের প্রী) এসেছে (সকলের হাস্য)।

্আর ওদের মেলা কড়া বললে পারবে কেন ? দড়ি কেটে যাবে যে। বয়ে সয়ে কাজ করতে হবে।

ডাঃ সাহেব। গোপেনের এদিকে চিন্তা বেশী।

ঠাকুর। হাঁা, থুব। তপেনেরও বিশাদ খুব। তবে ভাব স্বতস্তর। তপেন একটু গন্ধীর। আর সংসারত অত করে নি। গোপেন সংসারে অনেক পোড় থেয়েছে। তাই বুঝেছে জিনিষ কি। খব তঃখ পেয়েছে। গোপেনের মনটা ভাল। বিচারক মাস্তব কিনা। উকীলের কথা শোনা আর রায় লেখা। মেলা মাথায় রাখে না। বেশ সরল। কাশীতে আমায় বললে—যারা হরিনাম করে তারাই ভাল। আমি বললুম-সরল ভাব ভাঙ্গা ভাল নয়। তবে সংসারী বলে আমার ভাঙ্গতে হ'চ্ছে। না হ'লে সকলকে বিখাস করে কোথায় বিপদে পড়বে। সংসারীর লাভ লোকসান ছুটো নিয়েই খেলা। সাধুর বেশ ধরলেই কি সাধু হয় ? অনেকে সাধুর বেশে চরি করে। ভেতরে নাম না করলে কি হবে ? পাখীও ত খুব নাম করে—আঙ্গুল দাও ঠোকা মারতে আসবে। বুত্তি কোণায় যাবে ? হরিনাম করতেই বিখাস করলে, পরে হয়ত দেখলে সে চোর: তা'হলে যে হরিনাম করবে ভাডেই অবিশ্বাস আসবে।

বেশ সরল ভাব নিয়ে আছে। তপেন তা নয়। সে চোর थतरह, भांख्यि मिरुह । रिश्वा मव मर्मान नय । रय रयमन कांब्य আছে, ভেমনি ভাব।

কিছুক্ষণ পরে কথায় কথায় বলিভেছেন---

মানুৰ পরসাটাকে এত ৰড় করে, মনুবাদ রক্ষা করে না।
ভাবে, সং হলে বুঝি পরসা পাবে না। তা নয়। মনুবাদ রক্ষা
করলে পরসা কমে না। পরসা ত ভাগ্য। যা আসবার আসে।
ভা বোঝে না, পরসার ওপর ভোর দেয়। ভাগ্যানুষায়ী জিনিষ আসে,
বেচারী মিছিমিছি কফ পায়। সৰ অবস্থায় মনুবাদ রক্ষা করতে হয়।
"ভাগ্যং ফলতি সর্বব্রেং"।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টার সময় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শরীর ভাল নয় বলিয়া ঠাকুর সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন। অনেকে উঠিল। প্রায় ১০টা হইল। আরতির পর ডক্তরা বিদায় লইলেন।

# প্রথম ভাগ—ষষ্ঠ অধাায়।



১৭ই বৈশাধ, ১৩৩৩ বাং ; ৩০শে এপ্রিল ১৯২৬ ইং ; শুক্রবার, কৃষ্ণা-তৃতীয়া।

# কলিকাতা।

বিভা ও অবিভা পিতামাতা—বিখাদ—সিদ্ধন্ত ও রাজকভার গল্প—বৃদ্ধের চারটি উপদেশ— কবীরের চারটি উপদেশ— মহম্মদের কথা— গুরুসঙ্গ, তাঁর বহুভাব—জনক ও শুকদেবের কথা—নির্জ্জন ও মৌনী— গুরুমদ্রের শক্তি—বিবেকানন্দের মার কাছে প্রার্থনা—গুরু ও ইষ্ট—ত্রিগুণ, গুণজ্বধর্ম — অর্জুনের শোক, মোহ—তুলদীদাদের সত্যবচন, দীনভাব, পরধন উদাদের ব্যাখ্যা—সংসারে নীতিবল চাই—জ্ঞান ও ভক্তি—স্থুল ও স্ক্রেদেহ— উত্তম, মধ্যম ও অধম গুরু—তিন প্রকার সাধনা, পশাচার, বীরাচার, দেবাচার—স্বীলোকের সাধনা—হিন্দু-মুললমান—প্রাগ্রন—৮পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাও ত্রিবেদী।

বৈকাল ৫টার সময় একে একে ভক্তরা সব আসিতেছেন। একটা যুবক আসিয়া বসিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

ঠাকুর। তুমি কোথায় থাক ?

যুবক। এই ভবানীপুরেই থাকি।

ঠাকুর। কি কর?

যুবক। আই-এস-সি ( I. Sc. ) পড়ি।

ঠাকুর। এই গোলমালে মন্দির টন্দির রক্ষা করতে গিয়েছিলে ?

यूवक । हैं।, यिनिन कालीमन्दित्र व्याक्रमर्गत शक्त छेर्नेन, रिनिन दित्रियाहिल्यम ।

ু ঠাকুর। ভা বেশ। আগে নিয়ম ছিল, রাজারা দেবমন্দির, দ্রীলোক, এদের রক্ষা করভো। ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মই ছিল এই। আচ্ছা, ভোমার কি ভাল লাগে ? সংসার না ধর্ম ?

যুবক। সেটা মনে মনে রেখেছি, বলবো না। ভবে সংসারে পুর মন নেই। ভোলানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েছি।

ঠাকুর। খুব ভাল। দীক্ষা নিয়েছ বেশ কথা। গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি রাখবৈ। তাঁর কাছে গিয়েছিলে ?

যুবক। হাঁা গিয়েছিলাম। আমরা তিন ভাইই দীক্ষা নিয়েছি। ঠাকুর। থুব সাধুতে মন রাখবে। গুরুদেবা ভাল। বিশাস রাখবে তবে মঙ্গল হবে।

যুবক। তাঁর কাছে শীদ্রই যাব ভাবছি। তবে স্থযোগ হয় না।
ঠাকুর। যাওয়া ভাল, তবে তাঁকে মনে মনে ভাবলেও গুরুর
শক্তি কাজ করে।

যুবক। তবু কাছে যেতে ইচ্ছা হয়।

ঠাকুর। সে ভ ভাল; ভবে সংসারের কাজ, সব দিক বাঁচিয়ে চল্ভে হয়। মনটা ভ সব জায়গায় দেওয়া যায়, দেহটা নিয়েই না গগুগোল।

যুবক। ক'দিন থেকেই যাব ভাবছি। বাড়ীর সব আপত্তি করে। আচ্ছা, পিতামাতা যদি ধর্মে বাধা দেয়, তবে সেটা উপেক্ষা করা যায় না কি ?

ঠাকুর। আছে, তাতে দোষ হয় না; তবে এই, সংসারে থাকতে গেলে একটা অশান্তি আসে। তাই সবদিক বাঁচিয়ে চলা। নয়ত আছে অবিভা পিতামাতার কথা না শুনলে দোষ হয় না।

অবিত্যা বলেছে, ধর্মে বিশ্বকারী হ'লে অবিত্যা, আর বাঁরা ধর্মে সাহায্য করেন তাঁরা বিত্যা। তাঙে দিয়েছে, সে জায়গায় নিষেধ না শুনলেও ক্ষতি হয় না। প্রহলাদকে হিরণ্যকশিপু হরিনাম করতে বারণ করলেও শুনলে না। তাতে দোব হয় না। মূল মঙ্গল থাকলে, সংএ মন দিলে, দোব হয় না। আত্মীয়-স্বক্তন সকলেরই তাতে মঙ্গল হবে। ভবে অসংএ গেলে গণ্ডগোল।

- ি পুত্তু। বিভার সংসার কি রকম ?
- ঠাকুর। ভগবতে মন রেখে সংসার, বিতার সংসার; রিপু নিয়ে সংসার, **অ**বিতার সংসার।

ুপুত্র। বিদ্যার সংসারের নাশ নেই ?

ঠাকুর। বিভার নাশ নেই; তবে আছে, এক ভাবে সব বাবে। গুরুতে বিখাসে সব হয়। কবীর বলেছেন—

'গুরুতে বিশাস কর। মন-প্রাণ সমর্পণ কর, সব হবে। আমি বিশাস রেখেছি, মন-প্রাণ সব সমর্পণ করেছি, তাই সদাই অমরলোকের সঙ্গে বাস করছি।'

যুবক। যিনি বিশ্বাসের ওপর আঘাত করেন, মনে করুন, আমি বললুম—বিবেকানন্দ ভগবান্ বা ভগবান্ দর্শন করেছেন। যিনি সে বিশ্বাসে আঘাত করেন, তাঁকে ত মহাপুরুষ বলতে পারি না।

ঠাকুর। সে আলাদা কথা। তবে বিশ্বাস ভাঙ্গা উচিত নয়।
বাকে যে প্রান্ধা করে সেটা ভাঙ্গতে নেই। ভোমার না থাকতে পারে,
অপরেরটী ভাঙ্গবে কেন? ফল ইতি বিশ্বাস সিন্ধির প্রথম লক্ষণ।
প্রহলাদের বিশ্বাস, স্ফটিক-স্তম্ভে হরি আছেন। ভেঙ্গে ভাই দেখলে।
ভোমার বিশ্বাস, বিবেকানন্দ ভগবান্, ভোমার কাছে তিনি ভগবান্।
ভবে এ ঠিক্ নয় যে তিনিই ভাল আর সব খারাপ, সে ভাল নয়।
বিশ্বাসে সবই হয়। গল্প আছে।—

এক রাজকন্মা সাধু-গুরুর কাছ থেকে মস্তর নিয়েছে। গুরু বলেছেন, তিনি সর্বনিষ্ম, বিশাস রেখ; আমাতে তিনি আছেন, বিশাস রেখ। রাজকন্মা বললে, আমার সে বিশাস আছে। গুরু বললেন, তোমার বিশাস আছে আমি ভগবান্? সে বললে, হাাঁ আছে। গুরু জিন্তেলা করলেন, আমি যা বলব করতে পারবে? রাজকন্মা বললে, হাাঁ পারব। একদিন গুরুদেব সন্ধ্যার সময় রাজকন্মাকে বললেন, একা আমার সজে বেড়াতে বেতে পারবে? সে বললে, হাাঁ পারব। গুরু বললেন, কাউকে সঙ্গে নিডে

পারবে না। রাজকন্যা বললে; আপনার সঙ্গে ঘাব, আবার কাকে সটো নেব ? গুরু বললেন, আছো চল। এই বলে রাজকভাকে। নিয়ে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে বেরিয়েছেন। গল্প করতে করতে এক নিবিড় বনের মধ্যে অনেকদুর এদে পড়েছেন। হুঁদ নেই। অক্সকার ब्रांजि। नामरन रमरथन এकটা তেমাথা পথ। তিন দিকে রাস্তা। কোন্ দিকে যাবেন ঠিক্ করতে পাচ্ছেন না। পথ ভুল হয়ে গেছে। গুরু বললেন, দেধ রাজক্তা, গল্প করতে করতে অনেক দূর এসে পড়েছি। পথ ভুল হ'য়ে গেছে। রাত্তিরও অনেক হয়েছে। ভোমার অল্ল বয়েস, গায়েও বহুমূল্য অলকার। এ বড় ভয়কর স্থান। এখানে আবার দস্ত্য-ভীতি আছে। রাজকন্যা ভাবলে, গুরুদেব আমায় এখানে নিয়ে এলেন, আমার গায়ে সব অলঙ্কার, আবার দম্য-ভীতি বলছেন, সঙ্গে লোকজনও নেই। গুরুদেবেরও ভুল হ'ল। এমন সময় দেখেন গুরু কাছে নেই। যেই অবিশাস অমনি আর ক্লাছে নেই। মনেই ত সব ? মনে অক্স চিন্তা করাতেই দেখে আর নেই। ভাবলে গুরুদেব আচ্ছা ত! আমায় একা ফেলে দৌড় মারলেম ! ফিরে চেয়ে দেখে একটা মস্ত যোরান, মাথায় পাগড়ী বাঁধা, হাতে প্রকাণ্ড লাঠী, ভার দিকে রুখে আসছে। রাজককার মহাভয় इ'न् 'शुक्राम्य अकि कत्रान १' वाल (काम एकतान। उथन क्री । জ্ঞানের উদয় হ'ল। ভাবলে, গুরুদেবের সঙ্গে এসেছি, আবার ভয় ? এই না ৰলেছি, তাঁকে বিখাস করি; ভিনি না সর্ববিময়। ভবে এই কি আমার মা ? এই ভেবে সেই ভীষণ মৃত্তিটাকে বলছে, তুমি কি আমার, মা এলে ? বেই জ্ঞান এসেছে, অজ্ঞান দৌড় মেরেছে। দেখে, মা চতুর্জ্ঞা, বরাভরকরা, মুগুমালাগলে দাঁড়িরে আছেন। আর তাঁর পাশেই গুরুদেব।

বিশানই প্রধান। গুরুতে বিশাস চাই। গুধু মন্ত্র নিলেই হ'ল মা। ডিনিই সব। ভাগবতে আছে, পিতাকে ডক্তি করলে বর্মস্থ হয়, মাতাকে ভক্তি করলে সংসারস্থ হয়, গ্রীকে ভালবাসলে লক্ষ্মী প্রসন্না হন আর গুরুতে নিষ্ঠা থাকলে এক'টা ড হয়ই আবার কৈবল্য স্থাও হয়।

বিশ্বাস থাকলে পরের কথা শুনবে কেন ? অত্যে বদি গালাগালই দেয়, ভূমি বিশ্বাস হারাবে কেন ? ওটা তাদের প্রকৃতিগত। তাদেরও মুণা করতে নেই। বুদ্ধের কথা আছে, কাকেও মুণা করো না, বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়-চিন্তা করবে না, অর্থ থাকে ত দান করো, আর জ্ঞানীর কাছে পরামর্শ নিও। কবীরের চারটী উপদেশ আছে, অহঙ্কারে বিপদ আসে, পাপে তুঃধ আসে, দানে স্থৈয়ি আসে, আর উপেক্ষায় জগবান আসেন।

কগতের সমস্তকে উপেক্ষা করতে পারলে দেখবে ভগবান্ ভোমার কাছে। মহম্মদ বলেছেন, যেখানে ভয় আছে সেখানে ঈশ্বর নেই, জার ষেখানে ঈশ্বর আছেন সেখানে ভয় নাই। তিনি বলেছেন, বিশাসী হও, দেখবে তোমার পতাকা রোমের প্রাসাদের ওপর উড়বে। যদি বল অবিশাসীদেরও উড়ছে; এখন উড়ছে বটে, পরে থাকবে না। বিশাসীর পতাকাই জয়লাভ করে।

যুবক। এভটা বিশাস कি ক'রে আসে ?

ঠাকুর। এই জন্মেই দিয়েছে গুরুর সঙ্গ। তাঁর কথা অনুযায়ী কার্য্য। তাতে মনের ময়লা যায়। ভালবাসা আদে। এক আছে পূর্ববজন্মের স্কৃতি বলে আপনি বিশাস হয়। দেখা মাত্রই আপন বোধ হয়, বিশাস আসে। আর আছে, গুরুর সঙ্গ। গুরুর উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে করতে ক্রেমে বিশাস আসে। গুরুতে ভালে বিশাস আসে। গুরুতে ভালি হলে সশর তফাৎ থাকেন না। বাছুরতে টান্লে গাই আপনি আসে।

যুবক। কাছে মাঝে মাঝে এসে থাকতে হয়।

ঠাকুর। হাঁা, মাঝে মাঝে। এক খেরে থাকতে নেই। তাঁর বছডাব। অবস্থানা এলে থাকতে নেই। বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ করতে হয়। এক এক জনের সজে এক এক রকম। সব ভাব ধরদান্ত করবার অবস্থানা এলে থাক্তে নেই। ্হয়ত ভোমার প্রকৃতির সঞ্জে একটা মিলল না। অমনি সংশয়। ভক্তি বিশ্বাস টলছে। ভাই মাঝে মাঝে থাকতে হয়। সব সময় কখন থাকতে পারে ? যখন সর্ব্বেস্থ সমর্পণ, নিজের কোনও অন্তিম্ব থাকে না, তখন সব ভাব মিপ্তি লাগে। দেখ, শুকদেবেরই সংশয় এসেছিল তা তোমাদের ত কথাই নেই।

শুকদেব জনকের কাছে ত্রহ্মবিছা। নিতে গেলেন। গিয়ে দেখেন, জনক কতকগুলি স্থান্দরী যুবতী মেয়ে উলঙ্গ অবস্থায় কোলে নিয়ে বসে আছেন। দেখেই ঘুণা হ'ল। "এর কাছে উপদেশ নিতে যাব ?" এই ভেবে ফিরে যাচেছন। জনক বুঝতে পারলেন, অমনি ডাক্লেন, "শুকদেব এস, কোথায় যাও ?" জনক ডাকছেন, শুনে শুকদেব ফিরলেন। সঙ্গে একটা ঝুলি, উলঙ্গ অবস্থা। একটা অবস্থা সন্ধ্যাসীদের হয়, ঝুলি নিয়ে কেরেন, ভিক্ষা সম্থল। ঝুলিটা রেখে জনকের সঙ্গে বসে গল্প করছেন। এমন সময় দুত এসে বললে, "মহারাজ, রাজ্যে আগুন লেগেছে।" জনক সেইখানে বঙ্গেই বলে দিলেন, "এই এই করগে।" সিন্ধপুরুষদের সব চোথে ভাসে, যা করবার সব তথনি বুঝতে পারেন। তাই বলে দিয়ে আবার গল্প করছেন।

এদিকে অগ্নি-শিখা বাড়তে বাড়তে শুকদেবের ঝুলিটার ওপর এসে পড়েছে। তাই দেখে শুকদেব, তাড়াতাড়ি উঠে ঝুলিটা সরাতে যাচছেন। জনক বললেন, "কি শুকদেব, কোথায় যাও?" শুকদেব বললেন, "আমার ঝুলিটা পুড়ে যাবে, সরিয়ে রাখি।" জনক বললেন, "তুমি ত আছো লোক; আমার রাজত্ব পুড়ে যাচছে তোমার সঙ্গে বসে গল্প করছি, আর তোমার ঐ ঝুলিটার জন্মে দৌড়ুছে।" শুকদেব দেখলেন, তাইত, এতবড় রাজ্য পুড়ে বাছেহ, বসে আমার সঙ্গে গল্প করছেন, আর আমি ঝুলিটার মায়ায় দৌড়ুছিছ। বললেন, "আমার অপরাধ হয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি, আমায় ক্ষমা করুদ, অক্ষবিভা দিন।" জনক বললেন, "না, এখনও ঠিকু বুঝতে পার নি। এক কাজ কর; এই এক বাটা ভেল নাও, নিয়ে রাজ্যটা খুরে এস, যেন এক ফোঁটাও মাটিতে না পড়ে। এক ফোঁটা পড়লে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ধা দেব না। আর রাস্তায় কত গাছ আছে গুনে এস। দেখ তেল গেন না পড়ে।" শুকদেব রাজ্য খুরে এলেন। জনক জিজ্ঞাসা করলেন, "কি শুকদেব, খুরে এলে ?" শুকদেব বললেন, "হাঁ৷ এসেছি।" "ক'টা গাছ গুনেছ?" শুকদেব বললেন, "ওই যা ভুলে গেছি, পাছে তেল পড়ে যায় সেই দিকে মন থাকাতে গাছ গুনতে ভুলে গেছি।" জনক বললেন, "শুকদেব! দেখে কে? মন। শোনে কে? মন। মন যদি তাঁর দিকে থাকে ত মেয়েই বা কি, পুরুষই বা কি? আর কাপড় পরাই বা কি, উলঙ্গই বা কি? আমার যদি মন তাতে না থাকে, ভবে তাদের কাপড় থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি? যাদের কুতে মন তাদের লজ্জা। মনে কু ওঠে, তা'ই আরোপ করে। স্থু, কু দুই মনে। চোথ শুধু বস্তুতে আরোপ করে।

ছোট মেয়ে যখন উলঙ্গ হ'য়ে কাছে আসে, তখন ত লজ্জা হয় না বা মনে কোন কুজাব ওঠে না। সেই মেয়েটী বড় হ'লে কেন হয় ? জেতরে কাম ভাব থাকলেই সেটা আরোপ করে। ভেতরে কু আছে, ডাই কু ভাবে।

কাজেই গুরুর ওপর অগাধ ভক্তি বিশাস না এলে সব সময় কাছে থাকতে নেই। তিনি এক এক ভাব নিয়ে এক এক জনের সঙ্গে থেলা করছেন। সব বুঝতে পারবে না। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন, তুমি আমার কাছে আছ বটে, কিন্তু তুমি আমায় বুঝতে পার নি! চিনতে চাও ত সাধনা কর। যশোদা কৃষ্ণকে ছোট থেকে মাসুষ করলে, কই চিনতে পারলে ? ননী চুরি করতে গেলে ভাড়া দিছেছ। রাধিকা সব সমর্পণ করেছিল ভাই সব ভাব নিয়েছে। যশোদার এক ভাব, বাৎসল্যভাব। ভার এদিক ওদিক হ'লে মন খারাপ হ'চেছ। আর গোপীদের ভূ নেওয়া নেয় নেয়, তারা কুয়ে ভূব দিয়েছে। কলে ভূব দিলে আর

দেখা যায় না। জল নোংরা কি ভাল, কাল কি সাদা, ভাববার আর অবসর নেই। ভারা ডুব দিয়েছে।

গুরুর কাছে কিছু সময় থাকবে। তাতে শক্তি বাড়বে, সংসার ভাল করতে পারবে।

ছুই রকম সংসার আছে। এক চোখ বুজে, আর এক চোখ তাকিয়ে। তাকিয়ে যে সংসার করে সংসার তার অধীন; সব দেখতে পায়। আর চোথ বুজে যে সংসার করে সে সংসারের চাকর সেজে আছে।

যুবক। নির্জ্জনে সাধনা করা উচিত ?

ঠাকুর। নির্ম্জন মানে ত অন্থ কিছুই নয়, মন স্থির হ'লেই নির্ম্জন। গুরু-সঙ্গে মন স্থির হয়; তাতে বৈষয়িক চিন্তা গিয়ে সৎ-চিন্তা আসে। নইলে মৌনী থাকলে কি হবে ? তা'হলে বোবারাও ত মৌনী। প্রাণে সব খেলছে, মুখে কথা কইতে পাচ্ছে না। যে মন স্থির করেছে, মনে বাজে চিন্তা ওঠে না, সেই মৌনী।

ষ্বক। মন ভির কি ক'রে হয় ?

ঠাকুর। গুরুর উপদেশে চলা। এক আছে পূর্বব সংস্কারে স্বতঃ হয়। আর নয় সাধনা। তাঁর সঙ্গ। তাঁতে জক্তি, বিশাস। হাত যদি কেবল ঠাণ্ডা জলে ভূবিয়ে রাখ ঠাণ্ডাই অনুভব হবে। আগুন পাবে কোণায়? গুরু মন দখল করে নিলেন। অশু জিনিয় আসতে পারবে না। সংএ মন দিলে সং-চিন্তাই উঠবে। ঠিক্ ঠিক্ বিশাস থাকাচাই, নয় ত মন চারিধারে ঘুরবে।

যুবক। গুরুর মল্লে কি ভা করে না ?

ঠাকুর। ইাা, তাঁ হয়। তবে সাধনা চাই। আগুনের শক্তি রয়েছে, যদি পাখার বাতাস দাও তবে ছলে উঠবে। তা না ক'রে যদি জল ঢাল, তা কি ক'রে হবে ? না নিভতে পারে, কিন্তু জোর হবে না। একফো বাতাস, সাধনা।

চাষারা অমিতে চাব দেয়, কত ভবির করে, তবে বীজ কেলে। গাছ

হল, ধান ফলল; ভবু আগাছায় মেরে দের। ভাই সাগাছা মারে। আগাছা মারাই বিশেষ দরকার।

এই ব্যক্ত সঙ্গ। গুৰু ঐ আগাছা মেরে দেন। দিনে যত কাব্দ কর সেটা রান্তিরে মনে ওঠে। মন ছির হর না। মন সংক্ষারগত; যেটা ভাবে, সেটারই ছাপ লাগে। তাই সর্বাদা ব্যবহার রাখলে সেই চিন্তাই উঠিয়ে দেবে।

পুন্তু। তাঁকে ডাকলে বাসনা ক্ষয় হয়। আবার বাসনা পূর্ণ না হ'লে নাকি নির্তিঃ হয় না ?

ঠাকুর। ডাক ত ছু'রকম আছে। এক—মা সন্দেশ দাও, দিলেন, সন্দেশও খাওরা হ'ল ডাকও বন্ধ; আর—মাকে পাবার জত্যে ডাকছি, বতক্ষণ না পাই ছাড়ব না।

পুত্রু। অন্য জিনিষের জন্মে ভেডরে ইচ্ছা রইল, আর তাঁকেও ডাকছি।

ঠাকুর। তাঁকে ডাকছ কেন?

পুতু। অমনিই।

ঠাকুর। অমনি কি ক'রে হবে ? ভেডরে রইল এটা (বাসনা) বড়। কি ক'রে ডাকলে ?

পুতু। বলব না।

ঠাকুর। মনে রাখলেই ত বলা হল।

পুতু। তবেই ত মুস্কিল, যা তা খেয়াল হ'ল।

ঠাকুর। তিনি ভুল বুঝিয়ে দিতে পারেন। এ সব খণ্ড বাসনা। মনে হ'ল টাকা বড়, তিনি বুঝিয়ে দিলেন—এ নোংরা। আবার কিছু দিতেও পারেন।

বিবেকানন্দ পরসহংসদেবকে বলেছিলেন, 'তুমি কালী কালী করতে বল, আমার মা ভাই খেতে পাচেছ না। কালী টালী বুঝি না, আমার টাকা চাই।' তিনি বললেন, 'ওরে আমি কি করব ? আমি মাকে বলসুম, ভা মা বললেন,—তোর মোটা ভাত মোটা কাপড়ের বেশী হবে না।' তবুও ছাড়ে না, তাই বললেন, 'আচ্ছা যা, আল নার কাছে বা চাইবি তাই পাবি।' তিনি গেলেন, যাবার সময় মনে করলেন, পূব টাকা টুকি চেয়ে নেব। গিয়ে মন কি রকম হ'য়ে গেল। বিবেক বৈরাগ্য চেয়ে বসলেন। ফিরে এলে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে ? কি চাইলি ?' বললেন, 'ভাবলুম টাকা চাইব, তা মার কাছে গিয়ে মন কি রকম হ'য়ে গেল। মার কাছে টাকা চাইব! তা এ ত সবাই ভোগ করছে। মার কাছে চাইব, একটা ভাল জিনিষই চেয়ে নিই। তাই বিবেক বৈরাগ্য চাইলুম।' পরমহংসদেব বললেন, 'বেশ করেছিস, তোর উপযুক্তই চেয়েছিস্।'

পুন্তু। আবার ভয় হয়, বাসনা পোরাতে গিয়ে তাঁকে ভুলে যাই। ঠাকুর। হাাঁ, তাঁকে ধরতে হয়। বাসনা উঠুক ক্ষতি নেই, মূল ধর; তিনি বুকো নেবেন।

যুবক। তাঁকে পাবার চেম্টা কি বাসনা নয় ?

ঠাকুর। চাওয়া মানে পাও নি। সে বাসনায় দোষ নেই। 'অকাম বিষ্ণুকাম বা'।

পরমহংসদেব বলতেন, হালঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয় আর মিশ্রি মিস্টির মধ্যে নয়। শাক অপকারক, কিন্তু হালঞ্চে শাক ভাল। সন্দেশ খেলে অম্বল হয়, কিন্তু মিশ্রিতে হয় না। দোষ্টী নেই অথচ মিস্টি।

যুবক। গুরুর উপদেশানুযায়ী কা**ল** করতে করতে বিক্ষিপ্ত মন একদিকে আগে।

ঠাকুর। মন সরষের পুঁটলি। যদি ছড়িয়ে দাও, কুড়ান মুক্তিল। একবার কুড়িয়ে পুঁটলি বাঁখতে পারলে এক জারগায় থাকবে।

ষুবক। সে কি ক'রে হয় ?

ঠাকুর। কাজ করতে করতে হয়। আর ভালনার হয়। পুন্তু। শেবেরটাই সোজা। ঠাকুর। বটে, ভবে মনটা রাখা চাই। **ভালবাসা আত্মধোপ**; ঠিকু ঠিকু মন দিভে হয়।

পত্ত। একটু এদিক ওদিক হ'লে ?

ঠাকুর। যোগ ঠিক্ ঠিক্ করতে না পারলে কি স্কুলে মার্ক পাও ? যে রকম দেবে, সে রকম পাবে। আট আনা দাও আট আনা শাবে, চার আনাভে চার আনা, খোল আনা দিলে ভবে হবে।

#### এই বলিয়া গান ধরিলেন :---

ভালবাদা শুধু আত্মহোগ।
চাই এই স্থোগে দেই যোগেতে কান্ত্ৰ-মন-প্ৰাণ স্থদংবোগ॥
স্থলে দেথ জান্ত্ৰাপতি, নতিতে পান্ত একই মতি,
আলিঙ্গনে ছই যেন এক, একই প্ৰাণে একই ভোগ॥
চৰ্ম্মনোগে পড়ে যানা, হন্ন যোগ-মৰ্ম্মহানা,
ভানাই বলে ভালবাদা যোগ নন্ত্ৰ, বিরোগ নোগ॥
পালে যানা সভ্য-ধর্ম, সার না ভাবে স্থল কর্ম্ম,
জোনে ভারা সার মর্ম করে না আর অভিযোগ॥

তাঁর কাছে যেতে হ'লে সাধনা চাই। মহম্মদের আয়েষা নামে স্ত্রী-ছিলেন। তাঁকে পুর ভালবাসতেন। তিনি জিল্লাসা করলেন, তুমি ঈশ্বরের পুজ্ঞ, তুমি উপাসনা কেন করছ ? মহম্মদ বললেন—তাঁর (ঈশ্বরের) প্রাসমতা না এলে তাঁর পুজ্র হ'লেও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নেই। দেহ ধারণ করলে সকলকেই উপাসনা ক্রডে হয়।

সন্ধ্যা হইল। আলো স্থালার পর ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। জক্তরা ধ্যান করিতেছেন!

গদাধর-আশ্রম হইতে তুইটা অমাচারী আসিয়া বসিলেন। কালীবারু। গুরু আর ইফ্ট কি এক ? ঠাকুর। হাা, গুরু ইটে সম্ভাব ভাল দিনিষ। পশিদের মধ্যে ঠাকুর আছেন, ভাতেই জগবান থাকেন ত। সংস্কারগত ব'লে আলাদা ধরা। তাই বলেছে "গুরুত্র ক্যা গুরুবিফু গুরুদেবো মহেশর:।"

কালীবাবু! গুরুতে ইফ দর্শন হয় ? ঠাকুর। হাা, হয়।

কালীবাবু। ভবে ইষ্ট আবার আলাদা কেন ?

ঠাকুর। সংস্কারগত মন ব'লে। তু'পা তু'হাত ওয়ালা মাঝুবের ওপর অতটা বিখাস রাধা ত যা তা নয়। তাই ইফ্ট আলাদা। বই প'ড়ে বলা বৈতে পারে। ঠিক্ ঠিক্ বিখাস রাধা শক্ত। মনের উচ্চতা এলে অবশ্য হয়। ঠিক্ ঠিক্ বোধ আসে, ইফ্ট আলাদা দরকার হয় না।

গল্পেই ড আছে, ভগবান্ আগে দর্শন দিলেন না। গুরু আগে হ'ল, তার পর। মানে ত আর কিছুই নর। দেখ, ওপর শক্তি আগেই পাওয়া বায় না, গুরুতে মন রাখলে ক্রেমে সে অবস্থা আসে। ধ্রুব পরে দেখলে, নারদও বাতে ভগবান্ও তাতে। দেখ, বাছুর টানলে গাই আপনি আসে। গাই বাছুর আলাদা নয়। ছেলে মা একই নাড়ীর বোগ। নাড়ী কেটে আলাদা কর বইত নয়।

শিখদের গুরুতেই সব। আলাদা কিছুই নেই। 'রাধা-স্থানী'দেরও তাই। বৌদ্ধদেরও দেখ, বুদ্ধ ছাড়া কিছুই নেই। ভবে সাধারণ মায়ার জীব, বছরূপে মন আকৃষ্ট হ'চেছ, এই স্থভাব। তাঁর ভাবে চট্ ক'রে বায় না।

কালীবাবু। সাধারণতঃ বাকে সামনে দেখে তাকে ভালবাসে।
ঠাকুর। হাঁা, ব্যবহারে ভালবাসা হয়। গুরুর সঙ্গে, ব্যবহার,
তাঁতে ভালবাসা জন্মে।

कानीवाव । देखे (कन ?

ঠাকুর। সংস্কারাসুষারী বিশাসের তারতম্য। ভালবাসা এলেও বিশাস আসে না। তুইই না হ'লে ত হবে না, তাই আসাদা ইঠা। কালীবাবু। গুরুর চিন্তা, ধ্যান করলে, আবার আলাদা ইন্টের ধ্যান দরকার ?

ঠাকুর। আবশ্যক নেই। তবে সাধারণ সেটী গুরুতে আনতে পারে না। অর্জ্জ্ন সর্বলা ক্লক্ষের সঙ্গে রয়েছে, তবু বিশ্বরূপ দেখে কাঁপছে, বলছে—তোমার সধা ব'লে কত ঠাট্টা করেছি, ঠিক্ ব্যবহার করিনি, আমার অস্থায় হয়েছে, ক্ষমা কর। তাইত কৃষ্ণ অর্জ্জ্নকে বলেছিলেন, অর্জ্জ্ন, তুমি আমার সঙ্গে আছ বটে, কিন্তু আমাকে এখনও পাও নি।

কালীবাব। জ্রম ত তিনি ভেঙ্গে দিতে পারেন।

ঠাকুর। হাঁা, তিনি পারেন বটে; তবে সব অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ। বালক বালকের অবস্থাতেই থাকবে। যৌবন না এলে বালকত্ব বাবে না। তিনি অবস্থা যৌবন এনে দিতে পারেন। কিন্তু তা সাধারণ নিরম নয়। নিরম হ'চ্ছে, সিঁড়ি দিয়ে ছাতে উঠ্তে হবে। তিনি ইচ্ছা করলে অমনিও তুলে নিতে পারেন; কিন্তু সেটা নিরম নয়।

গীতাতে অৰ্চ্ছ্নকে বলছেন—উত্তিষ্ঠ, বধ। যুদ্ধ প্ৰভৃতি এত কাণ্ড কারখানা কেন ? উনি ভ ইচ্ছা করলে সব শেষ ক'রে দিতে পারতেন।

कानौरात्। धता ना नित्न ७ धतर७ भाति ना।

ঠাকুর। ধরা দেবার ব্যবস্থা সব করেছেন। যা দিয়ে ধরবে তা ঠিকু রাখতে হবে, তবেত ধরবে ?

কালীবাবু। তাঁর ইচ্ছাভে সবই ভ হয়।

ঠাকুর। তবে তাঁর ঘাড়ে সব ফেলে দাও। তোমার চিস্তা কেন ?

কালীবাবু। সংশয় ভিনি দিচ্ছেন বে।

ঠাকুর। সংশয় তিনি দিচ্ছেন না। সেটা প্রকৃতিগত। তিন রক্ম প্রকৃতি—সত্ত্ব, রক্ত আর তম। গীতায় আছে, "কাম এব, ক্রোধ এব রজোগুণসমূত্তবঃ।" গুণজ ধর্ম। ইচ্ছা না থাকলেও জোর করে নিয়ে যায়।

কালীবাৰু। সৰ ভ জানি, মন ভ তবু বোৰে না।

ু ঠাকুর। হাঁা, গুণজ ধর্ম। রজোগুণে কাম। কাম মানে কামনা। কামনা অপুরণে জেলাধ। সব আস্লে তবে জ্ঞানের উলয় ছবে। রজ আস্লে উল্পন, অশান্তি, স্পৃহা। কর্মো আসন্তিদ; প্রবল ইচ্ছা। পূরণ না হ'লেই ছঃখ, অশান্তি। আর তমোঞ্জণে শোক, মোহ, ভয়। তাই অর্জ্জন বলছেন—

এই সব জীম ফোণ প্রভৃতি গুরুজন; এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব ?
আর স্থান, গুরুজন বধ ক'রেই বা কি হবে ? কুলাল্রী নষ্ট
হবে; বর্ণসঙ্কর হবে। তার চেয়ে দরকার নেই রাজ্য নিয়ে; আমি
বনেই যাব। কৃষ্ণ বলছেন, অর্জ্জুন, তুমি জ্ঞানীর মত কথা বলছ
বটে, কিন্তু তোমার সে অবস্থা নয়। সম্বগুণীর মত কথা বলছ,
কিন্তু তোমার সম্বগুণ নয়; তমোগুণে ছেয়ে ফেলেছে। শোক,
মোহ, এসেছে। তুমি বললেও হবে না, ভোমার প্রকৃতি কাজ
করবে। বনে যাবে বটে, কিন্তু তুর্য্যোধনাদি এরা যখন ঠাট্টা করবে,
তখন থাকতে পারবে না। তাই এ সব রেখে দাও। যা ক্ষাবন্থা,
সেরকম কাজ কর। উত্তিষ্ঠ, বধ।

গোপেন আসিল।

ঠাকুর। এস, গোপেন এস।

কালীবাব। ফেরাবার পথও ত ভিনি।

ঠাকুর। ইাা, তাই সঙ্গ, সঞ্জে সব বদলায়। মন্ত্রপ্রণীর সঙ্গ করলে সন্থ্রপ বাড়ে, আপনিই আসে। রজোগুণীর সঙ্গে রজোগুণ আর তমোগুণীর সঙ্গে তমোগুণ বাড়ে। এই-ই সাধারণ নিয়ম।

কালীবাবু। তাঁর কৃপা নইলে হয় না।

ঠাকুর। হাঁা, তাঁর কুপা লাভ করলে অন্ত জিনিষের আবস্ত কেই। বললেই হবে না; ভালবাদা হ'তে পারে, স্থির বিশাদ পক্ত। বলতে পার; যতই ভাষা বল কাজে দাঁড়াতে পারবে না। ভাষার সজে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। প্রকৃতি স্বতঃ কাজ করবে। বদলাবার জন্মে সঙ্গ, সাধ্না। সংসারীদের সাধনা ক'রে যাওয়া কঠিন।

मव ছেড়ে একদিক ধরতে হবে। দেহ পণ করতে পারলে তবে সাধনা। সাধনা এ নয় যে তু'টো হরিনাম করলুম, তু'টো কালীনাম করলুম আর সব মেরে দিয়েছি। তার নাম সাধনা নয়। দেহ যায় যাক বস্তু লাভ না হ'লে ছাড়ব না; এই হ'ল সাধনা। সব ছেড়ে এক লক্ষ্য হ'তে হবে। চারিদিকে মন থাকলে হয় না। পরমহংসদেব বলতেন, কালীঘাটে কালী দর্শন করতে যাচছ, মাঝখানে শুনলে, দান করা ভাল, দান করতে লাগলে। এ দিকে মায়ের ঘরের দোর বন্ধ হ'য়ে গেল। মায়ের দেখাই পোলে না। যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছ আগে সেটী সফল কর তারপর অন্য কাজ। সব অবস্থাতে তাতে মন ঠিক রাখতে হবে। শীভোফস্থতুঃখেয়ু মানাপমান বর্চ্জিতম্। তবেই সাধনা। দেহকে মেরে ফেলতে হবে। দেহেতে আসক্তি থাকলে মন শ্বির হবে না, ভয় যাবে না। বললেই ত

তুলগীদাস বলছেন,—

স্ত্যবচন, দীন ভাব, প্রধন উদাস, ইস্মে নহি হরি মিলে তো জামীন তুলদীদাস।

এত সবাই জানে। বাল্যশিক্ষাতেই পড়েছে, 'সদা সত্যকথা বলিবে, কুবাক্য বলিও না।' কিন্তু যে মাফার পড়াচ্ছে সে ছাত্রের সামনেই মিথ্যা কথা বলছে। তখনই বলছে। বাপ ছেলেকে বলছে সত্য কথা বলতে, আবার ছেলের সামনেই ছু'শ গণ্ডা মিথ্যে বলছে। এ ত জানে তবে সবাই পারে না কেন ?

গোপেন। ভগবানে বিশ্বাস নেই ব'লে পারে না।

ঠাকুর। এত বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ; ভগবান্ত আলাদা। সবাই যে ভগবান্ মানবে তার ত মানে নেই। জ্ঞানী ভগবান্ মানে না, কিন্তু সত্য কথা ত মানে। বাক্য ত রক্ষে করতে হবে। ভগবানকে বিশাস না করলেই কি কথা আছে যে, একজনকে মারতে হবে ? নিজের ছেলেকে মারলে কটে হয় এ বোধ ত আছে। তু'টো বল আছে। এক ধর্ম্মবল আর এক নীতিবল। ধর্মবল না হ'লেই বা, নীতিবল ভ ধরবে। সংসারে নীতিবলই বড়।

গোপেন। সংসারে চাণক্য নীতি।

ঠাকুর। সবাই ত চাণক্য মানবে না। 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' সবাই চায় না। সংসার ত তু'রকম আছে। এক হল সংসারের অধীন হ'য়ে সংসার করা। সে যেন তেন প্রকারেণ সংসার করে। সংসারটাই তার কাছে বড়। আর আছে সত্যে ঠিক্ থেকে, সংসারকে অধীন ক'রে সংসার করা। সৎ, চিৎ, আনন্দ। একটা ঠিক্ থাকলেই আর সব আসবে। তাই তুলদীদাদ বলেছেন, সত্য বচন, দীন ভাব, পরধন উদাস, ইস্মে নহি হরি মিলে তো জামীন তুলসীদাস।

কিন্তু কই পারে কই ? দেখ, বাসনা-কামনা থাকতে অভাব যায়
না; যতই লেকচার (Lecture) দাও অভাব থাকবেই। বারও কম,
কারও বেশী। ধনীর নাহয় লাথ টাকার অভাব; গরীবের ছু'এক
পয়সার অভাব; অভাব আছেই। অভাব থাকতে ভয় যাবে না। ভয়
থাকতে সভ্য কথা বেহুবে না।

গোপেন। যুখিন্ঠিরের কি ভয় ছিল ? তিনি বললেন যে 'অখুঞ্চামা হত ইতি গজ।'

ঠাকুর। ছিল বই কি, নইলে নরক দর্শন হ'ল কেন ? তিনি কৃষ্ণে বিশাস রেখে 'অশ্বত্থামা হত' বললেই পারতেন। আবার 'ইতি গদ্ধ' লাগালেন কেন ? আর নয় ত না বললেই পারতেন। আমি মিথ্যা বলব না। কৃষ্ণই হ'ন আর যিনিই হ'ন, আমার কি ? তাও নয়; কৃষ্ণে বিশাস পূর্ণ মাত্রায় নেই, আবার ভাইদের মায়াও আছে। না বললে মারা যায়; তু'নোকায় পা দিলেন। 'ইতি গদ্ধ' লাগিয়ে দিলেন। তাই নরক দর্শন।

আর 'দীন ভাব' বললেই হবে না। প্রণাম করলেই দীন ভাব হয় না। কেরাণী বাবুরা আপিসে গিয়ে সাহেবকে সেলাম ঠোকে, ৰাইরে এসে যা ভা বলে। দীন ভাব হ'চ্ছে মনের নম্রভা। অহস্কার থাকতে ঠিক্ ঠিক্ দীন ভাব হবে না। আর 'পার্থন উদাস'
অর্থাৎ পরের ধনে উপোক্ষা। পরের ধনে মনকে আকর্ষণ করার
কারা ? রিপুরা। হুটো ধর্ম্ম আছে—স্বধর্ম আর পরধর্ম ; স্বধর্ম
হ'চ্ছে আত্মার ধর্ম্ম, পরধর্ম হ'চেছ রিপুর ধর্ম। ভাই পরধর্মে অর্থাৎ
রিপুর ধর্মে উদাসীন থাকবে।

অসিতা আসিল।

ঠাকুর। এস, অসিতা এস।

গোপেন। একজন যদি মিখ্যাকেই ধর্ম্ম ক'রে নেয় ?

ঠাকুর। সে আছে র"ধুনীর রালা ধর্মা, চোরের চুরি ধর্মা। সেটা ব্যবহারিক।

প্রকৃতিগত একটা আছে। পশুর পাশব, মানুষের মনুষ্য ধর্ম, এ আছে। তবে যার দারা অধর্ম নপ্ত হয়, সেই ঠিক্ ঠিক্ ধর্ম। তারপর আছে ধর্ম, অধর্ম, তু'এর পার—

"ধর্ম্মাধর্ম হুটে। অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।

যদি না মানে প্রবোধ (মনরে আমার) জ্ঞান-খড়েগ বলি দিবি॥"
তখন স্থায়ী শান্তি আসবে। আর সাধারণ ভক্তি, ভালবাসায় বিচার
আসে, 'এতে ভাল হবে, এতে মন্দ হবে।' তখন বিচার ক'রে অবিভা বাদ দিতে হয়। আর সে অবস্থা এলে বিচারশৃষ্ম। জ্ঞানীর অবস্থা, আর পূর্ব ভালবাসার অবস্থা এক।

গোপেন। জ্ঞান ভক্তি একসঙ্গে এলে ভাল।

ঠাকুর। জ্ঞান কি ? নিজেকে জানার নামই ত জ্ঞান। আর ঈশরকে জানার নাম ভক্তি। দেও ত তুমি, আবার তুমিই সে। একই জিনিষ। আমিই দেই এই জ্ঞান। তুমি নিজে ঘরে উঠলে আর অপর একজন ধরে ভোমায় উঠিয়ে নিলে। একই ত।

গোপেন। ভক্তিটা সোজা বটে।

ঠাকুর। সোজা এই জন্মে, দেহ, পরিবার, ছেলে, মেরেভে মন আছে, ভালবাসা আছে, তাই ভক্তিই সহজ। জ্ঞান আসবে কোথেকে ? দেহাত্ম-বুদ্ধি না গেলে কি জ্ঞান আদে ? সাধারণ এক জ্ঞান আছে। পাধীর পাঝীত, পশুর পশুত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব, এ সাধারণ জ্ঞান। ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞান দেহাত্ম-বুদ্ধি না গেলে হয় না। মুখে বলবে দেহ অনিত্য, অথচ তারি যত্ন দিবারাত্রি করছ। যে অনিত্য তার এত যত্ন কেন ?

গোপেন। নিত্যকে পাবার জয়ে। দেহ না থাকলে কি ক'রে পাব ?
ঠাকুর। এই দেহই ত নয় শুধু; তার তিন অবস্থা দিয়েছে,
স্থুল, সূক্ষ্ম, আর কারণ। তারপর মহাকারণ। পঞ্চত্ত
নিয়ে যে দেহ সেটা স্থুল দেহ। আর মন, বৃদ্ধি, চিত্ত ও অহক্ষার নিয়ে
সূক্ষম শরীর। তখনও মন থাকে; যেমন হাওয়ায় ফুলের গন্ধ থাকে
ফুল কিন্তু থাকে না।

গোপেন। দেহ না থাকলে ভোগ হয় কি ক'রে ? ভোগ কি সূক্ষম শরীরে হয় ?

ঠাকুর। কেন হবে না ? ভোগ কিসে হয় ? ভোগ ত হয় মনে। ঘুমুচ্ছ, পাশে স্থাদরী স্ত্রী রয়েছে, ভোগ করতে পার ? মন নইলে ভোগ হয় না। মন রইল, কাজেই ভোগ হবে।

গোপেন। কি রকম হ'ল তা'হলে ? সব যে গুলিয়ে যাচ্ছে (সকলের হাস্ত)।

ঠাকুর। অথচ আণে ভোগ হয়। দেব উদ্দেশ্যে নিবেদন করছ, দেবতা কি এসে খান ? পিতৃ উদ্দেশ্যে দিচছ, কি ক'রে হ'চছে ? সাধু গুরু আছেন, মনে মনে চিন্তা করলে তিনি সব জানেন। ভক্তিভাবে মনের সহিত কোন জিনিষ নিবেদন করলে তিনি দুরে থাকলেও তাঁর জিহবায় সে তার পান।

গোপেন। জ্ঞানের দরকার ত ?

ঠাকুর। অজ্ঞানভা গেলে ত জ্ঞান হবে ? জ্ঞান ত চু'রকম আছে। এক সাধারণ জ্ঞান। হাকিমী করছ, এ পক্ষের উকীল ও পক্ষের উকীল যা বললে শুনে, ভারপর আসামী বাদী শুনে একটা ক'রে দিলে। আর যদি সে জ্ঞান ফুটে ওঠে, দেখলেই বুঝতে পারবে।
স্থামি এই যা বলছি ভোমার হয়ত ভাল লাগল; বাইরে গেলে আর
একজন আর একটা বুঝিয়ে দিলে, ভাবলে সেটাই ভাল। কোন্টা
ভাল, বেছে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই।

"আচার্যোর উপদেশে জনমে জ্ঞান, প্রত্যক্ষ দেখিয়া পার্থ জনমে বিজ্ঞান।"

বল্লুম, ভগবান্ আছেন, ভাবলে, 'হাঁ। ঠিক্'। বাইরে বেরুলে, আর একজন বললে, 'কিছুই নেই'। তুমিও বললে, 'নেই'। কারণ, এটাতেও অন্ধ্য, দেটাতেও অন্ধ্য। ছু'য়েরই বোধ নেই। তবে রেখানে বিশ্বাস, ভক্তি এসে পড়ে, সেথানে তাঁর শক্তি কাজ করে, অপর শক্তি কাজ করতে পারে না। নইলে কি শক্তি আছে উপদেশ অমুযায়ী চল ? সদ্গুরু লক্ষ্য রাথবেন, সব আগাছা মেরে দেবেন। এক হ'চেছ বাপের ধর্ম্ম আর গুরুমহাশয়ের ধর্ম্ম। গুরুমহাশয় ত স্কুলে পড়িয়েছেড়ে দিলেন। তারপর ছাত্র যা খুসী তাই করুক। আর বাপের ধর্ম্ম; পিতা জানেন যে ছেলে খারাপ হ'লে তারই অশান্তি। তাই তার সব খবর তাঁকে রাখতে হয়। সদ্গুরু পিতার চেয়েও আপন। তিনি যা ভাল তাই বলবেন, করিয়ে নেবেন। সদ্গুরু ত সন্দেশ খাওয়া টাকা নেওয়ার জয়ে নয়। তাঁরা কারও ওপর আশা রাখেন না, তাই খোসামোদ করেন না। যা ঠিক্ তাই বলবেন।

গোপেন। গুরুর কাজ হ'চেছ মুখে ভুলে দেওয়া, গেলা শিয়্যের কাজ।

ঠাকুর। সদ্গুরু না গিলিয়ে ছেড়ে দেন না। এমন ক'রে দেন, না গিলে থাকবার জো নেই। পরমহংসদেব বলেছেন, "গুরু তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও জ্বংম।" যে গুরু মন্ত্র দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যান, আবার টাকা নেবার সময় আসেন, এ অধম গুরু। আর এক আছে, মন্ত্র দিয়ে বোঝান, এটা করো ভাল হবে, এ হ'ল মধ্যম গুরু। আর আছে উত্তম গুরু, তিনি করিয়ে ছেড়ে দেন। সংসারী গুরু কি রকম জান ? তাঁরও টাকার দরকার; তিনি টাকার জন্মে শিস্তের কাছে দৌড়চ্ছেন, শিস্তাও সাহেবের কাছে দৌড়চ্ছেন। ছু'এরই সমান অবস্থা, কি আর করে। কথক যেমন মুখে বলছে, রাজরাণীর ছেলে, অথচ টাকার জন্মে সামনে একটি রেকাব পাতা। তুমি রাজরাণীর ছেলে এই যদি জান তবে রেকাব কেন ?

গোপেন। তিনি দেবেন বলে ?

ঠাকুর। তিনি বাক্সেও ত দিতে পারেন। রেকাবের কি দরকার ? এ হ'ল সাধারণ গুরু। তাঁদের ওই ব্যবসা। তবে তাঁদেরও কিছু দেওয়া উচিত।

কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকতে ঠিক্ ঠিক্ সে ভাব হয় না। মায়ার আকর্ষণ! ভাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন নরকের দ্বার, এরাই গাণ্ডীব-ধারী, আত্মজ্ঞান-নাশকারী,

এ তিনে হে অর্জ্বন কর পরিহার।

কামিনী অর্থাৎ স্ত্রীলোক, যাতে কামের কার্য্য হয়। প্রথম এর থেকে দূরে থাকতে হয়। তাই তিন প্রকার সাধনা,—পৃশ্বাচার, বীরাচার আর দেবলাহার। পশ্বাচার হ'চেছ, পশু যেমন শত্রু দেবলাই দূর থেকে ভয়ে পালায়, তেমনি লোভ আছে, কাজেই প্রলোভনের জিনিষ থেকে দূরে থাকবে। সন্দেশে লোভ আছে, সন্দেশের দোকানে বসে জপ করো না; সেদিকে মন যাবে। তাই দূরে বসে করতে হয়। কামিনী-কাঞ্চনে আকর্ষণ আছে, কাজেই তাদের থেকে দূরে থাকবে। অবস্থা তৈরী হ'লে কাছে থাকতে পার। আর আছে বীরাচার, অবস্থার উন্ধতি হ'লে হয়। রিপুর জিনিষ থাকবে অথচ কার্য্য থাকবে না। তাই আছে—

রসিক রসিক সবাই কহে, ক'জন রসিক হয়। ভাবিয়া-দেখিলে রসিক স্থুজন কোটাতে একটা রয়॥ গোপত পিরীতি গোপতে করিবি, সাধিবি মনের কাব্স।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, তবেত রসিকরাক্স॥
বাশুলী আদেশে, কহে চগুলাসে, শ্রীগুরু-চরণে পড়ি।
হইবি গিন্নী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভুনা ছুঁইবি হাঁড়ী॥

বীর মানে, শক্র দেখে ভয় খাবে না। শক্র হ'ছে রিপুগণ। পঞ্চ 'ম'কার— মৎস্থা, মাংস, মছা, মৈথুন আর মুদ্রা। এ ক'টাই বড় প্রালোভন। এর হাত থেকে রক্ষা পোলে আর কিছুরই ভয় থাকে না। সন্দেশে যদি লোভ না থাকে তবে পোড়া গুড়ে আর কি করবে ? এই পাঁচটীর থেকে মন তুলে নিভে হয়। মনেই ত ভোগ করে। সোনার সিংহাসনে ঘুমিয়ে থাকলে কি বোধ থাকে ? বীরাচার আসলে তখন সব কামিনীতে মাতৃভাব। "ত্রিজগত মায়ের মুর্তি জেনে কি মন তাও জান না ?"

এ বললেই ত হবে না। সে একটা অবস্থা। তবে সদ্গুরুর কুপায় সব হয়। আবার তিনি শক্ত করবার জন্মে সব অবস্থার মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। লড়াই না করলে কি যোদ্ধা হয়? ঘরের মুধ্যে তলোয়ার খেলে কি হবে?

গোপেন। হাঁ। আছে, ডন কুইক্সোটের ( Don Quixote ) গল্ল। তিনি নিজের ঘরে তলোয়ার খেলতেন।

ঠাকুর। হাঁ, অনেকে গা বাজাতে জানে, তবলা দিলেই বিপদ। কাঠে ধপাধপ ধপাধপ করছে, তবলায় উঠছে না। তা হবে না। এ পাঁচটাতে যার ভয় নেই, সেই বার। তথন সব তাতে তাঁর ভাবপাবে।

"छानाशि ङालिए घटत जन्ममशैत त्रभ एमथना।"

আর দেবাচার হ'চ্ছে,—এ পাঁচটা ভেতরে, বাইরে নয়।
মূলাধারে কুলকুগুলিনীশক্তি, সহস্রারে পরমাত্ম। পরম শিব। তার
থেকে রমণ অবস্থা হয়। বিদলে স্থধাভাগু আছে, স্থধা স্থলিত হয়।
সেই স্থধাপানে সাধক পরমানন্দে থাকেন। আর "ক্যুকালী ক্যুকালী

বলে বলি দাও ষড়রিপুগণে।" আর মুদ্রা হ'চ্ছে আসন,— সিদ্ধাসন, বদ্ধপদ্মাসন, পদ্মাসন, স্বস্থিকাসন, ইত্যাদি চৌরাশি রকমের আসম আছে। ওবে স্থির স্থুখমাসনম্; যে ভাবে স্থির হ'রে বসে ডাকা যায়।

কিন্তু সংসারীদের পক্ষে এ সব সাধনা নয়। তাদের ভক্তিযোগই ভাল। বায়ুক্রিয়া ক'রে যোগ তাদের জন্মে নয়। ক্ষয় বন্ধ না হ'লে বায়ুক্রিয়া হয় না। তাতে ব্যাধি হয়। সংসারীর পক্ষে ভক্তি, ভাল-বাসা, আর সঙ্গ। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি, ২৪ ঘণ্টা তাদের দিয়ে ব্যবহার, তাই মন নেমে যায়। মাঝে মাঝে সদ্গুরু-সঙ্গ চাই। হাতীকে চান করিয়ে ছেড়ে দিলে, আবার কাদা মাখছে। ভাই মাহুত বেঁধে দেয়। সেই জন্মে গুরু-সঙ্গ।

মেরেদের প্র সাধন চাই। যাদের নিয়ে ২৪ ঘণ্টা ঘর করতে হবে তাদের ভাল হওয়া চাই। যা তা নয়, আত্মযোগ। তার ভেতরেরটা ভোমার ভেতরে আসবে। তোমার চেয়েও তার পবিত্রতা বেশী চাই। আল না বেঁধে অমীতে জল ঢেলে কি ছবে ? সব ছাঁাদা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। তাই চাই আগে আল বাঁধা। তাই তোমাদের পুব কড়া বলব, তাদের নরম। কারণ শক্ত বললে দাঁড়াবে না। দরকার দাঁড়ে করান, ভেতর সাফ করা। সাফ না হ'লে কড়ায় ফল নেই। মায়া ভয়ানক জিনিষ। পার্বতী শিবকে বলছেন, "তুমি যতই জ্ঞানের উপদেশ দাও, আমার মায়া বিস্তার করলে সব ভেসে যাবে।" তাই আগে যেটা মায়া সেটাকে ঠিক্ ক'ত্তে হয়, ভবে ভিত্তি ঠিক্ হবে। অনেকের প্রাণে অত্যন্ত ভাব, বাড়তে দেবে না, ভেঙ্কে দিচেছ। , দেখ, মা সন্তান প্রসব করেন, তিনিও যে পরিমাণ সম্বন্ধ রাখতে পারেন না, স্ত্রীতে ভার বেশী রক্ষা করে।

্ আশু। স্থামীর ওপর ভক্তি রেখে তার অসৎ কর্ম্মে সাহায্য করলে ত্রীর পাপ হবে না কি ?

ঠাকুর। তাহর না। তবে ঠিক্ ঠিক্ ভক্তি থাকলে স্বামী কিরে বার। বদি ছির বিশাস থাকে, তবে সাধ্য কি স্বামী কাছ থেকে নড়ে ? সাবিত্রী বমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনলে। যমের ক্ষমতা হ'ল না, প্রান্তর কি ক্ষমতা আছে ?

আশু। তবু যদি সাহায্য করে ?

ঠাকুর। দেও মায়া, ভয়। ভালবাদা নয়। ঠিক্ ভালবাদা হ'লে স্বামীকে ফিরতেই হবে।

পরে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার কথা হইতেছে।

কালীবাবু। মুসলমানরা হিন্দুদের মারছে এই বিশ্বাসে যে তা'হলে স্বর্গে যাবে। তা কি যায় ?

ঠাকুর। অস্থায়ের ফল অস্থায়ই হয়, অস্থায়ের ফল কথনও স্থায় হয় না। একে বিশাস বলে না। বোধ এবং বিবেচনা-শৃহতা বলে। এতে মনুষ্য-বৃদ্ধির অভাব আছে। তাই নিজে নিজেকে মারছে। ঠিক্ ঠিক্ বোধ এলে বুঝতে পারবে, এ ঈশ্বরবাক্য হ'তেই পারে না, কারণ সবই ঈশ্বের সন্থান।

কালীবাবু। তাদের হিংসা, দ্বেষ রয়েছে।

ঠাকুর। তাত আছেই; একেবারে হিংসা গেলে কি আর মারা হয় ? সে আছে গীতাতে, হয়্যমান হনস্তে, কে কারে মারে ? তাতে পাপ নেই। সে ত খুব ওপর স্তরের কথা। তখন নিজের মৃত্যুতে যে আনন্দ, অপরের মৃত্যুতেও সে আনন্দ। কিন্তু এই হিংসা, ছেবের ওপর যে কার্য্য হয়, সেটাতে জ্ঞানের অভাব। এজয়্য এটা ধর্ম্মের মধ্যে হ'তেই পারে না। কারণ ধর্ম অহিংসা। মনকে যাতে তৈরী করা হয় সেই ধর্ম্ম; আর সব সাধারণ সংস্কার মাত্র।

গোপেন। সব যদি সংস্কার মাত্র হয়, তবে ত সব উপ্টে দিতে হয়। সমাজ কিসে দাঁড়ায় ?

ঠাকুর। কেন ? অবস্থামুযায়ী মামুষকে চালাবার জয়ে ঋষির। সব নিয়ম ক'রে গেছেন। সে সব মানতে হবে বই কি।

গোপেন। পাশ্চাত্য পশুতেরা বলেন, সমাজ evolution (ক্রম-বিকাশ) এরই ফল। জাপনিই হয়েছে।

ঠাকুর। তাঁদের মতও তাঁরা ঠিক্ রাখতে পাচ্ছেন কই ? আজ একটা বলেছেন, কাল সেটা বললাচ্ছেন। এঁরা হলেন ত্রিকালদর্শী ঋষি। চার যুগ নিয়ে কাজ করেছেন। ভূত, ভবিশ্তং, বর্ত্তমান এঁদের চোখের ওপর ভাগছে। কি হবে না হবে আগে লিখে গেছেন। আর ওঁরা (পাশ্চাত্য পণ্ডিভেরা) কাল কি হবে জানেন না। আর নতুন কিছুই বলতে পাচ্ছেন না।

এঁদের দব শাস্ত্রেতেই রয়েছে, এঁরা চার যুগেরই ব্যবস্থা করেছেন।
আবার মহাপুরুষেরা মাঝে মাঝে এসে দেশ, কাল, পাত্র অমুযায়ী
যা যা দরকার বদলে দিচ্ছেন। সংসারী মানুষকে বোঝাবার জত্যে
ভাদের বৃত্তিকে স্থ দিকে নিয়ে যাবার জত্যে মহাপুরুষরা এসেছেন।

প্রালব্ধ, আয়ু ইত্যাদির কথা উঠিয়াছে।

গোপেন। তেল থাকতেও বাতি নেবে। তবে প্রালব্ধ ঠিক্ কাজ করে কি ক'রে ? বাতিক্রমও ত হয়।

ঠাকুর। দেখ, যখন যা হবার সময় হ'লে সে রকম বুদ্ধি তুলে দেয়। রাম সোনার মৃগ তাড়া করলেন, সীতাহরণ হ'ল। রাম বলছেন, 'এ হবেই, নয় ত আমার এ রকম ভ্রান্তি হ'ল কেন? সোনার কখন মৃগ হয়? এত জানি, তবুও ভ্রান্তি কেন?' তবে আছে, তেল থাকতেও বাতি নেবে: সেটাও প্রালকে দেওয়া যে তেল থাকতেই নিভবে।

গোপেন। তবে তেল নিয়ে ব্যস্ত কেন ?

ঠাকুর। স্থির ত থাকতে পারে না। দেহ ত যাবেই, তবে ওমুধ কেন ? সাবধান-বৃদ্ধি আছে। সাবধান-বৃদ্ধি থাকতে সাবধান হ'তে হয়। গোপেন। বোধ কি সব বিষয়ে হয় ?

ঠাকুর। নির্ভরতা আসলে সব বিষয়ে বোধ হয়। অবস্থায় ওপর। গোপেন। সব চরম বললে কি ক'রে হবে ?

ঠাকুর। চরম বললে একটু করবে ? দাঁড়াতে বললে বসতে পারবে; বসতে বললে ত শুয়ে পড়বে। পণ্ডিত মহাশয়ের কথা উঠিল। পণ্ডিত ৺বৈকুণ্ঠনাথ ত্রিবেদী।
তাঁহার বেদ, স্মৃতি ও দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বহু সভায় বিচারে জয়লাভ করিয়া তিনি 'লাণিত কুপাণ' উপাধি পাইয়াছিলেন। ঢাকায় বাড়ী; দেড় মাস হইল দেহ রাখিয়াছেন। ঠাকুরকে থুব ভক্তি করিতেন। ৮৬ বৎসর বয়স হইলেও ঠাকুরকে দেখিবার জয়্ম প্রায় দিনই দূর হইতে ইাটিয়া আসিতেন। ঠাকুরের ওপর খুব ভক্তি ছিল; কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেন, 'মরবার সময় যেন য়ুগলরূপে দেখতে পাই।' ঠাকুর আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। ভক্তদেরও খুব ভালবাসিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে থুব ভালবাসিতেন। তাই বলিতেছেন, "পণ্ডিভটী মারা গেল। তার জল্মে মন কেমন ক'চেছ। গেল বার কাশী যাবার সময় কেঁদে কেঁদে বলেছিল 'দেখা হবে কি ?' বড় ভাল লোক ছিল।"

সকলেই ত্রঃখ করিতেছেন।

৯॥•টা বাজিলে অনেক ভক্ত উঠিয়া গেলেন। ১০টার পর আরতি হইল। সকলে বিদায় প্রাহণ করিলেন।

# প্রথম ভাগ—সপ্তম অধ্যায়।

১৮ই বৈশাশ, ১৩৩৩ বাং ; ১লা মে, ১৯২৬ ইং , শনিবার, ক্সঞ্চা-চতুর্ণী।

### কলিকাতা।

দেবস্থানে বলি, বিদ্ধ্যাচলের ঘটনা—মৃত্যুর পর আত্মার গতি ও জন্মান্তরবাদ—অনমী বিবেকানদের শিশ্বা মাদার ক্রিষ্টিনা (Mother Christina), জনৈক আমেরিকান ও বলীবাব্—বুদ্ধের কথা—পদ্ধা নানা; মূল, এক—গুণজধর্ম্মের প্রভাব—ভগবান্ কর্ত্তা ও তাঁর স্বেচ্ছাচার কথার প্রতিবাদ—ঠিক্ ঠিক্ শান্তি—বৈরাগ্য ও সংসারত্যাগ—জ্ঞানী ও ভক্ত—মহামহিমা-শালিনের লক্ষণ—কবীরের উপদেশ—গুরু ও বিধাতাপ্রুবের গল্প—সাধনা ও বই লেখা—ভোগ মনে; স্থুল, সক্ষ ও কারণ শরীর—সক্ষ শরীরের গতি, কারাব্যুহ, পরমহংসদেব ও বিশে পাগলা—জ্ঞাদা ঠাকুর নানা দল ও সম্প্রাদার —সাধুর অপথাত মৃত্যু, বিজ্বরুক্ষ গোস্বামী—নীচুন্তরের সাধন, শক্রাচার্য্য ও কাপালিক—ঠাকুরকে বিষ খাওরাবার চেষ্টা—পূর্বের দেশে ঠাকুরের সর্পাঘাতের ভর্ত্ব—ঠাকুরের অস্থ্য।

বৈকালে খিদিরপুর হইতে কালু, হরিপদ ইহারা আসিয়াছে। আরও ছুই একজন আছে। বলির কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর বিদ্যাচলের একটা ঘটনার কথা বলিলেন।

ঠাকুর। বিদ্যাচালে গিয়ে শুনলুম, কোন এক মারোয়াড়ী নাকি সেখানে বলি বদ্ধ করার জন্ম পাণ্ডাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বললে, 'এই পাঁচ হাজার টাকা দিছি, বলি বন্ধ ক'রে দাও।' পাণ্ডাদেরও টাকার লোভ, তাই নিলে। বেলা ১২টা পর্যন্ত বলি হয় নি। ১২টার সময় সেই মাড়োয়ারীটি আর যে পাণ্ডা টাকা নিয়েছিল ছুইই মারা গেল। তখন আবার বলি দেয়। ভা দেখ, যে নীভি চ'লে আসছে ভা ভালতে নেই। পুরীতে জগ্মোথের জায়গা, এমন বৈফাবের দেশ, সেখানেও বিমলা দেবীর কাছে একটা বলি দিতে হয় ?

কালু। সেত এক দিন মাত্র, মহাইটমীর দিন।

ঠাকুর। হাঁা, আমি বলছি, ঐ একদিন বলি না দিলে কি হ'ত ?
আর চেফীও যে করেনি ব'লে ত মনে হয় না। নিশ্চয়ই কোন ঘটনা
হয়েছে। বলি যা তা নয়। যেখানে যে নিয়ম মানতে হয়।

আবার পশুত মহাশয়ের কথা উঠিয়াছে, ঠাকুর **ছঃখ প্রকাশ** করিতেছেন।

কালু প্রশ্ন করিল।

কালু। আচ্ছা, এখন আর তাঁর পান্তাই নেই ; সব শেষ।

ঠাকুর। ওপরে না গেলে পাতা পাবে কি ক'রে ?

কালু। যুক্তিতে ত বোঝা যায় ; কেউ ত পায় নি ?

ঠাকুর। ঢের পেয়েছে; পাতা যে পাওয়া যায় না, তাও ত জান না। যাঁরা উঠেছেন তাঁরাই পেয়েছেন।

কালু। সে স্বপ্ন।

ঠাকুর। সবই ভ স্বপ্ন। ভূমিও স্বপ্ন, এ স্প্রিটাও স্বপ্ন।

ক। পূর্ব জন্ম, পরজন্ম কিছুই নয়। তিনি সব এই ভাবেই স্প্রিকরেছেন।

ঠাকুর। থুব ভাল; তিনি সব করেছেন আর পর**জ**ন্মটা পারবেন না প

কালু। স্থান্তি ত Evolution (ক্রম-বিকাশ) বলেছে। উল্পি, কীট, পতঙ্গ, পশুপক্ষী, বাঁদর, মানুষ ইত্যাদি।

ঠাকুর। এখন মামুষ দেখছ, মামুষ ধর। মামুষের পরিণতি দেখ। ্ব স্থায়ীর ত নানা থিওরি (Theory যুক্তি ) আছে। উপস্থিত কি আছে দেখ।

কালু। মানুধের গোড়া আছে ভ ?

ঠাকুর। গোড়া বালক, বালক থেকে যৌবন, যৌবন থেকে বার্দ্ধক্য, তার পর মুভ্যু। মুভ্যুর পর কি থাকল ?

কালু। সেটা ভ ভারা theory (যুক্তি) ভে trace (অমুসন্ধান) ক'চেছ।

ঠাকুর। কই পাচেছ ? পারলে তর্ক থাকে ? তর্ক ত আন্দাজের টেলা। ভবে সাধুরা দেখেছেন, বলেছেন, তাই বিশ্বাস করতে হয়; আর সাধারণের অসুমান মাত্র।

দেখ, দেহকে রেখে নিজে যদি এ জীবনেই আলাদা থাকা যায়, ভবে দেহাস্তেও সেটা থাকবে না কেন ?

কালু। থাকলেও সে আবার আসবে কেন ?

ঠাকুর। পুর্বব সংস্কারে আসবে।

কালু। তারা পূর্বব সংস্কার মানছে না।

ঠাকুর। সে ত নিজের যুক্তি। ওরাই ত দিচ্ছে ঈশ্বরের পুত্র যাশাস, মহম্মদ তাঁর কাছে থেকে আসছেন। একজন যদি আসতে পারেন তবে আর সব পারে না ? তবে যার যা ভাব নিয়ে থাকতে কোনও ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। পুনর্জ্জন্ম থাক বা না থাক, তা নিয়ে মেলা বিচারের কোন আবশ্যক নাই। যার যা ভাব তাই নিয়ে থাকা। এ জান্মে যাতে ভাল হয়, সেটার চেইটা করলেই হ'ল।

কালীবাবু আসিলেন। তাঁহার বন্ধু বশীশ্বরাবুও আসিয়াছেন। সঙ্গে স্থানী বিবেকানন্দের শিষ্যা Mother Christina ( মাদার ক্রিপ্টিনা ) এবং আর একজন আমেরিকান সাহেবও আসিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্ম আসিবেন কথা ছিল। মাদার ক্রিপ্টিনার থুব বয়স হইয়াছে। শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। না ধরিলে বসিতে পারেন না। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম ক্রিলেন। মাদার ক্রিপ্টিনাকে বসিবার জ্বন্য কার্পেটের উপর বালিশ দেওয়া হইল।

বশীবাবু বলিতেছেন,--এঁরা আপনার কথা শুনে দেখা করিতে

এসেছেন। ইনি স্বামীক্সীর শিষ্যা। ২২।২০ বৎসর এখানে আছেন এরং একটু একটু বাংলা বুঝতে পারেন। আর সাহেব একজন বুদ্ধভক্ত —১৯ বৎসর বয়েস থেকে বৌদ্ধধর্ম আলোচনা করছেন। বৌদ্ধ-শিল্পকলায় এঁর খুব অনুবাগ।

ঠাকুর। আমি মুখ্য মানুষ, ইংরাজি শিখি নি। (হাস্ত)। ভাষা জানলে বেশ আননদ হয়, এমনি তা হয় না।

Mother সাহেবকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছেন। ঠাকুর। সব ত আপন, সকলের সঙ্গেই ত আপনত্ব।

ঠাকুর এমন কোমলভাবে কথাটি বলিলেন যে, তাঁহারা ভাষা না বুঝিলেও মুগ্ধ হইলেন। বুদ্ধের কথা বলিতেই বলিলেন, "বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ বলে ত কিছুনেই। শুধু ভাবের তারতম্য। যিনি যে ভাব নিয়ে কান্ধ করেছেন। জিনিষ একই। লাল গাই, সাদা গাই— তুথ এক, সাদা।

বশীবাবু অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন।
ঠাকুর। বুদ্ধের চারটা উপদেশ আছে,—'অহঙ্কার করিও না,
বার্দ্ধকো ইন্দ্রিয়চিস্তা করিও না, অর্থ থাকে ত দান করিও, আর জ্ঞানীর
কাছে উপদেশ লইও।' সবই এক; কেউ ভক্তি ভাবে যায়, কেউ
ভক্তান নিয়ে থাকে। আমিই ভগবান্— এই বোধ হ'ছেছ জ্ঞান। মায়া
থাকতে, দেহাত্মবুদ্ধি থাকতে ত সে বোধ হয় না। যতক্ষণ মায়া
থাকে ভতক্ষণ হু'টো আছে। 'আমি,' 'আমার'— বুদ্ধি না গেলে জ্ঞান
হবে না। এক আছে দেহেতে আত্মা শ্রম, আর আছে আত্মায় দেহ শ্রম।

বশীবাবু অসুবাদ করিয়া দিতেছেন। Mother শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

ঠাকুর। বুদ্ধ একটা অবস্থার নাম। বুদ্ধ ভ একজন নয়; বহু বুদ্ধ। ভ একটা স্তর। সে অবস্থায় মন গেলে ভবে বুদ্ধ।

মাদার। Realisation (ভগবৎ অনুভৃতি) এর পন্থা কি ? ঠাকুর। পন্থা নানা; মূল এক। যে কোনটা ধরে যদি ঠিক্ বাও ত একেই আগতে হবে। চণ্ডীতে আছে,—শস্তু-নিশস্তু বধের সময় চণ্ডিকা বছরূপে শস্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। শস্তু বললে, 'তুমি একা ছিলে বছ হ'লে কোথেকে ?' চণ্ডিকা বলিলেন, 'মূর্থ, তুমি জ্ঞানহীন অন্ধ, তাই বুঝতে পারছ না। এ সব আলাদা নয়, সবই আমি। আমার থেকে বেরিয়েছে আবার আমাতেই মিশে যাবে।' এই বলে সব আপনার শরীরে মিশিয়ে নিলেন। একে বলে মায়া। মায়াতে বছ দেখায়। মায়াতে বছ দেখায়। মায়াতে বছ দেখায়। মায়াতে বছ

ষীশাস্ বলেছেন, 'কাল কি খাবে ভেব না। এক মুহূর্ত্ত পরে কি হবে জান না, তবে কেন ভাবছ?' বুদ্ধও বলেছেন, 'চিন্তকে স্থির কর। সকল্প-বিকল্প-শৃশু হও। চিন্তা রেখ না।' বাসনা-ত্যাগেই চিন্ত স্থির হয়। তুইই এক কথা বলেছেন। সবই এক, শুধু দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন-ভাবে কাল করেন। যীশাস্ বলেছেন, 'ভেবেই বা কি করবে ? চিন্তা ক'রে কি এক চুল বাড়তে পার ?'

বশীবাবু। ভগবান্ বৃদ্ধি দিয়েছেন, তখন ভাবৰ না ?

ঠাকুর। বৃদ্ধি দিয়েছেন বলেই ত ভাববে না। দেখছ যখন ভেবে কিছু হয় না তথন ভাববে কেন ? বৃদ্ধিতে এই জ্ঞান আদে যে "তাইত ভেবেও ত তঃখ যায় না। তবে ভাবনা ছেণ্টে দিই।"

বশীবাবু। পারি নাভ।

ঠাকুর। বুদ্ধি দিয়েছেন ডিনি, কিন্তু বুদ্ধির বিকাশ নেই। তাই পার না। সে জ্বন্ডেই ত শক্তি করতে বলছি। সেই আছে না—

> 'শ্বানামি ধর্মাং ন চ মে প্রবৃত্তি, জ্বানাম্যধর্মাং ন চ মে নিবৃত্তি:।'

ধর্ম কি জানি, কিন্তু তাতে প্রবৃত্তি হয় না; অধর্ম কি ডাও জানি, তার থেকে নিবৃত্তি হয় না। বলাদিব নিয়োজিত। আমি ইচ্ছা করি দুরে থাকতে, তবু কোন পুরুষ আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যায়? তখন ভগবানু বলছেন, 'কাম এয জোধ এয় রজোগুণ সমুস্তবঃ।' ক্ষেক্ত্ব, এসব কাম, জোধ, লোভ ও যোহের কার্য্য। রাজেগুণে

কাম। এই গুণজ ধর্ম। কামনা অপুরণে ক্রোধ। কামনা-বাসনাই জোর ক'রে এসব করায়।'

বশীবাবু। তাঁর কোনও আইন নেই। যা ইচ্ছে করাবেন।
ঠাকুর। আইন ত দিয়েছেন,— শরণাগত হবে। চোরে উপদ্রব
করে ত পুলিসের শরণাগত হও। তাই অর্জ্জ্নকে বলেছেন, 'এই কামক্রোধের হাত থেকে নিজুতি পেতে চাও ত আমার শরণাগত হও।'

वनीवाव्। ७ वृक्ति मिलन (कन १

ঠাকুর। সং বৃদ্ধি দিয়েছেন, অসং বৃদ্ধিও দিয়েছেন। ভাল-মন্দ চুই বোধ ত আছে।

বশীবাব। থেকেই বা কি লাভ ?

ঠাকুর। এটা ত বোধ আছে যে এটা ভাল, এটা মন্দ। আবার এদিকে (ভালর দিকে) জোরও ত দিছেন। প্রধান হ'চেছ সঙ্গ। যে রকম সঙ্গ কর সে রকম উদ্দীপন হবে। রজোগুণীর সঙ্গ কর, রজোগুণ বাড়বে, সত্বগুণীর সঙ্গ কর, ত সত্বগুণ বাড়বে, আবার ভুমোগুণীর সঙ্গ কর, তুমোগুণ বাড়বে। প্রধান হ'চেছ সঙ্গ।

বশীবাব। ভিনি কর্তা, যা খুসী ভাই করছেন।

ঠাকুর। যদি কর্ত্তা ঠিক্ ঠিক্ করতে পার, তবে ভাব কেন ? যদি জ্বান তিনিই সব করছেন, তবে এত ভাবনা কেন ?

বশীবাবু। কর্ত্তা যদি কম দেন, বলব না ?

ঠাকুর। কর্ত্তা বলছ আবার তাঁর ওপর বিচার রেখেছ ? কম বেশী যা দেন সে ত কর্তার ইচ্ছা। কর্ত্তা যদি বল, তাঁর উপর নির্ভর কর। নিঞ্চেরই ভূল মনে করবে। কর্তার ভূল হ'তে পারে না। নয় ত কর্তা বলে মানছ কেন ?

वनीवाव्। मारत्र भर्छ।

ঠাকুর। তবে মনে ঠিক্ নেই। দেখ, গু'রকম কর্তা আছে। এক হ'চেছ গুণ নেই কর্তা; শুধু নাম কেনার জ্বা। ভীমরুলের চাক রয়েছে, বললে, "কর্তা, এটা ভাঙ্গতে পারেন ?" বললে, "মই আছে? নিয়ে এস।" মই দিয়ে উঠে বেমন ভীমরুলের চাকে হাড দিয়েছে অমনি কামড়ে অস্থির ক'রে দিয়েছে। সারা গা ফুলে গেছে, জালায় ছট্ফট্ করছে, তখন জিজ্ঞাসা করলে "কি কর্ত্তা, জ্বলছে নাকি ?" ভা বললে, "কোলে বটে স্থলে না।" (সকলের হাস্থা)। আবার জিজ্ঞাসা করলে, "কর্ত্তা, পানা পুকুরে শীতকালে থাকতে পারেন ?" বললে, "গামছা আছে ? নিয়ে এস," গামছা পরে নেমে গেল। শীতকালে, ঠাণ্ডা জলে শরীর অসাড় হ'য়ে গেছে। কাঁপছে, তবুও যথন জিজ্ঞাসা করা হ'ল যে, "কি কর্তা, শীত ক'চেছ ?" ভা বললে, "কাঁপে বটে, শীত করে না।" (হাস্থা)। এ এক কর্তা। আর আছে, কর্তৃত্ব গুণ আছে ভাই কর্তা।

বশীবাবু। যা কর্তা তিনি, যা খুসী তাই করছেন। কাহাকেও রাজা করছেন, আবার কাহাকেও ভিখারী করছেন। সব স্থেম্বাচার।

ঠাকুর। আগে জিনিষ কি দেখ। শ্বেচ্ছাচার বলতে হয় পরে বল। জগৎটা আগে ঠিক দেখ। খবরের কাগজে ছনিয়া দেখে যা তা বললে ত চলবে না। নিজে ঘুরে জগৎটা দেখ, নয় ত নিজেকে জান। তোমাতেই জগৎ, নিজেকে জানতে পারলে জগৎকেও জানবে। ছটোর একটা করতে হবে। অমুকের ছটো টাকা আছে দেখলে, আর একজনের তা দেখলে না, অমনি বলে দিলে বড় অস্থায়। তাতে হবে না। কেন তাকে দিচ্ছেন, আর একেই বা দিচ্ছেন না কেন, তা দেখ। দেখলে একজন ঘানি টানছে আর একজন reward (পুরস্কার) পোলে, তাতেই পুলিসের ওপর দোষ দিছে। কেনই বা ঘানি টানছে, আর কেনই বা বানি টানছে, আর কেনই বা বানি টানছে, আর কেনই বা বানি টানছে, তাই দেখ।

বনীবাবু। আচ্ছা, এ ঘানি টানার অবস্থা কে এনেছে ? সেও ভ তিনি দিয়েছেন ?

ঠাকুর। সবই ত তিনি দিয়েছেন। তবে ঘানি টানা মনদ বলছ কেন ? সেও ত তাঁরি দেওয়া ? वनीवाव्। ভान नारभ ना वरन।

ঁঠাকুর। ভাল লাগা, আর না লাগা, এও ত তাঁর।

বশীবাবু। সবই বুঝি তবুও দে বুদ্ধি আদে। তাঁর পক্ষপাতিত্ব দোষ। কাকে রাজা আর কাকে ভিখিরী করেছেন।

ঠাকুর। পক্ষপাতিত্ব কোথায় ? রাজাও তাঁর, ভিধিরীও তাঁর। তোমার যদি এক হাতে পাঁচ টাকা আর এক হাতে তিন টাকা থাকে, তখন তুমি কি বল এক হাতের উপর বেশী নজর ? তুই হাতেই ত তোমার। সবই ত তাঁর।

বশীবাবু অমুবাদ করিয়া দিতেছেন। Mother (মাদার) ও সাহেবটী খুব আনন্দিত হইলেন। Mother (মাদার) বলিতেছেন, "intelligent reply ( খুব বুদ্ধিমানের মতন উত্তর )।"

বশীবাবু। আমরা ওসব বুঝি না। আনন্দময়ী হ'য়ে তিনি কেন নিরানন্দ করেন ?

ঠাকুর। আনন্দ নেবে ত সে রকম কাজ কর। পালোয়ান না হ'লে কি লড়াইয়ে জিততে পার ?

বশীবারু। আমাদের টাকা থাকলে বেশ আননদ্দ হয়, নয় ত তুঃখ।
ঠাকুর। সব তাতেই আনন্দ নিতে হয়। আনন্দের ত আর
হাত পা নেই। সব অবস্থাতে সম্ভুফ্ট থাকলেই ত আনন্দ।

বশীবাবু। আমরা ত্রকানন্দ চাই।

ঠাকুর। ব্রহ্মানন্দ নিতে হ'লে সব তাতেই আনন্দ নিতে হয়। ব্রহ্ম ত সর্ববিষয়। শীতোফস্থতঃখেষু মানাপমানবর্ভিভ ভম্। শীভ, উষ্ণ, স্থুখ, ছঃখ, মান, অপমান, সব তাতেই আনন্দ নিতে হয়। নইলে ত খণ্ড আনন্দ চাচছ। সন্দেশ জিহ্বাতে দিলে—বেশ আনন্দ হ'ল। না পেলে যদি ছঃখ, সে ত খণ্ড আনন্দ। সব নিতে হবে। বাবাকে ভালবাস, বাবার বাক্সে যা আছে সব নিতে হবে। শুধুহীরেটীর বেলা নেব, সেটা হবে না।

वनीवावू। अव ভাভে ज्यानम्म निष्ड य एमप्र मा।

## ১০২ ঠাকুর শ্রী শ্রীক্তিভেন্দ্রনাথের অমৃতবাণী।

ঠাকুর। যে দিচ্ছে না তাকে ধর। বশীবাব। কে সে প

ঠাকুর। এ সৰ প্রকৃতিগত ধর্মা, গুণজ ধর্মা। গুণ বদলাও। আর নয়, যাঁর আইন তাঁকে ধর। দোষ দিলে ত হবে না। অথবা ঠিকু দিয়েছেন ভেবে সব সহা কর।

আমেরিকান। কখন কর্ম্ম ভ্যাগ করে সাধনভজনের দিকে যেতে হয় ?

ঠাকুর। সে অবস্থার উপর নির্ভর করে। সে অবস্থা এলে হবে।
প্রথমে তম, পরে তম থেকে রক্ত, আবার রক্ত থেকে সন্ত্ব। যখন সংকর্ম হয় তখন সত্ত রক্ত মিশ্রিত। রক্ত না থাকলে কর্ম্ম থাকে না।
বশীবার। ধ্যান জপ করাও কি রক্তোগুণের কাজ ?

ঠাকুর। হাঁা, সত্ত রজ মিশ্রিত। অধ্যবসায় রেখে ধৈর্যা রেখে কাজ করা হ'চেছ রজের কাজ, আর ধ্যান, জপ, এ সব সত্ত্তণের কাজ। তম মিশলে আলস্ত জড়তা আসে।

व्याप्मितिकान। कथन वृत्रेव य दम व्यवश्चा हरश्रह ?

ঠাকুর। সে আপনি জানিয়ে দেয়। অবস্থার সঙ্গে ভেডরে জ্ঞানের উদয় হয়। সব অসুভূতি হয়। সে অবস্থা এলে আর সংসার করতে পারে না। চৈতত্যদেব যথন সংসার ছেড়ে যাছেন, জারতী বললে, 'কেন সংসার ত্যাগ করবে? সংসারে কি ধর্ম হয় না?' চৈতক্যদেব বললেন, 'আমার ত ইচ্ছা সংসারে থাকি, কিন্তু সংসার যে আমায় চায় না; আমি যে পারি না।' তখন এ অবস্থা হয়। সংসার আপনি ছেড়ে যায়।

আমেরিকান। সে অবস্থা আসবার আগে কি সংসারে বিরাগ আসতে পারে না ?

ঠাকুর। সব অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ।

ৰশীবাবু। সে অবস্থা এলে nothing can keep you back (কিছুই তোমাকে জাটকে রাখতে পারে না)। ঠাকুর। তাই আছে, প্রথম শ্রাদ্ধা, জ্ঞান লাভের ইচ্ছা; তারপর লালসা। লালসার পর **অ**কুরাগ, তারপর প্রেম। তখন কোনও বাধা মানবে না। মরব কি বাঁচব সে বোধ নেই।

মাদার। Irresistible impulse ( অদম্য অনুরাগ) আদে।
ঠাকুর। তা ভিন্ন মনুয়্য মাত্রেই সন্থ, রন্ধ্ন, তম, তিন গুণ রয়েছে।
কথন এটা কখন সেটা প্রবল হয়। রন্ধেতে থাকতে, হয়ত কখনও
সন্থের কাজ হ'ল। সে শুনে শুনে ধার করা। ঠিক্ প্রকৃতি বদলায়
নি। এক্ষয় সদগুরু। সব অবস্থায় ছুঃখের হাত থেকে বাঁচিয়ে
চালাবার জন্য। শুনে সব ছেড়ে বেরুল, কিন্তু বাইরের অবস্থা ত
জানা নেই। গিয়ে দেখলে মহা ছুঃখ। ভেতরের অবস্থা না এলে
হবে কেন? নির্দ্জন চাই। নির্দ্জন কোথায়? জনতা ত জগৎময়।
জনতা হ'চেছ রিপুরা। এদের হাত থেকে পার না পেলে ধেখানেই
যাও সেখানেই জনতা। দেখে মন, শোনে মন। মন ঠিক্ না হ'লে
যোও সেখানেই যাও সেখানেই গোলমাল।

ছুটো অবস্থায় সংসার ছাড়ে। এক দারুণ ছুংখে। সংসারকে আঁকড়ে ধরে ভাবে সব করতে পারি। শেষে দেখে কোনটাই হয় না। তাই তাঁর দিকে যায়। এ **আ্র্ডি** অবস্থা। তখন এই ভাবে যে ভগবানকে ধরব, তাঁকে জানাব। স্প্তির মালিক যে তাঁকে ধরব। জেল থেকে রেহাই পেতে হ'লে জজ-সাহেবের কাছে দরখান্ত করবে। তাঁকে ডাকবে। "ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।"

আর আছে, এসব ত ত্ব-ছঃখের খেলা মনে করে বীর হব।
এগুলিকে অধীন করে। স্থান্তির বড় হব। এ হ'চ্ছে ভ্রান। বৃদ্ধ
প্রভৃতি ভক্তি-পথের ন'ন। তাঁদের সোহহং ভাব। হৃদ্ধাতীত অবস্থা,
হাা, না, ছুয়েরই পার। দেখলে করা, মৃত্যু, ব্যাধি, এরাই ছঃখের
কারণ। তাই এদের হাত থেকে কিসে নিছুতি পাব, সেই সাধনা। বৃদ্ধা
অবস্থা দৃশ্বাতীত অবস্থা—মন স্থির। বিচারেই না মন ভোলপাড় করে।

বায়ুতে জলে ঢেউ উঠে। বায়ু থামলে ছির। 'আছে', 'নেই', এ ছাই ভাববারই দরকার নেই।"

Mother ঠাকুরের কথা শুনিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর আবার বলিভেছেন,—তথনই অবস্থা। মহামহিমাশালীনের লক্ষণই দিয়েছে—'ভরোরিব সহিষ্ণুতা, তৃণাদপি স্থনীচ, যৌবনেশনচোম্মাদা, আর হেতুরেকে ফলাভাব।' "ভরোরিব সহিষ্ণুতা" কি ? দেখ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গছে, পাতা ছিঁড়ছে, ফল পাড়ছে, তবু কিছুই বলে না, সব সহ্য করে। বিনিময়ে তোমায় স্থপ্যাত্ন ফল দান করে। সে স্থির ভাবে তোমার অভ্যাচার অবাধে সহ্য করছে। তাই সহ্য করতে শিশবে ভরুর কাছে। রোগ, শোক, অভাব ভোমাতে আসবে; সব সহ্য করবে। বুদ্ধেরই উপদেশে আছে যিনি অম্বক্ষে রোগ এবং শোকে, আননদরক্ষা করতে পারেন তিনি 'সাধু'।

আর 'তৃণাদিপি সুনীচ।' দেখ তৃণের উপর তোমরা পা দিয়ে মার্ডিয়ে যাচছ। কিছু বলে না, বরং পায়ে লাগবে বলে মাথা নীচু ক'রে দেয়। সেই রকম, সংসারে থাকতে গেলে বহু প্রকৃতির সক্ষে ব্যবহার করতে হবে। এ চুটো কথা, সে চুটো কথা বলবেই, তাতে বিচলিত হ'তে নাই। তাকে স্থা। করতে নাই, সবকে আপন ভাবতে হয়। মাসুষের মনুষ্যুষ্টুকু নিতে হয়। প্রকৃতি ত উপাধি। সে ছেড়ে দিতে হয়।

আবার আছে 'যৌবনে নচোনাদা।' দেধ, বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রির শিথিল হ'য়েই আসে। ,রিপু আপনি অধীন হয়। যৌবনই ভয়ানক সময়। রিপুর আকর্ষণ ভয়ানক। তখন যে ঠিক্ থাকতে প'রে সেই মহাস্থা।

আর 'রেতুরেকে ফলাভাব।' অহস্কারের হেতু আছে কিন্তু অহকার নেই। অহকারের হেতু নেই অথচ অহকার আছে সে ড অতি নীচ প্রকৃতির লোক। আহকারের হেতু আছে, আর অহকারও আছে, এ সাধারণ জীব বৃদ্ধি। কিন্তু অহঙ্কারের হেতু আছে, অপচ অহঙ্কার নেই—সেই মহাত্মা।

কবীরের উপদেশে আছে, "অহঙ্কারে বিপদ আসে, পাপে ছুঃখ আসে, দানে স্থৈয়ি আসে, আর উপেক্ষায় ভগবান আসেন।" আবার বলেছেন, "বিশাস কর, গুরুতে প্রাণমন সমর্পণ কর, তা'হলে আনন্দ পাবে। আমি গুরুতে বিশাস রেখেছি, প্রাণমন সব সমর্পণ করেছি, আমি সদাই অমরলোকের সঙ্গে বাস করছি।"

Mother এর কফ্ট দেখে ঠাকুর কম্বল দিতে বলিলেন, তিনি বারণ করিলেন। ঠাকুর বলছেন, "তোমার ভ মা-লক্ষ্মী অনেক বয়স হয়েছে। ভূমি ভ দেবী হ'য়ে গেছ। ভোমার দোষ আছে কি ?"

বশীবাবু। স্বামিজী বলেছেন যে, "দেহ রাধবার আগে ভোমার তৃতীয় নয়ন খুলবে।"

ঠাকুর। ইংরাজী জানি না, আলাপ ক'রে আনন্দ হ'ছে না। তা তুমিই না হয় আমায় ইংরাজি শিখাও (সকলের হাস্ত)।

বশীবাবু। তা করবেন না। বাংলা শিখেই লোকের জ্বালায় অস্থির। ইংরাজি শিখলে আর রক্ষা থাকবে না। ধর্মা কর্মা সব উঠে যাবে। মুক্ষিল হবে।

ঠাকুর। আমার কি মুস্কিল ? যাঁর মুস্কিল তিনি ভাববেন (হাস্ত)। আমি জানি খাব দাব আমোদ করব, ভাবনা তাঁর। আমি ভাবনার কি ধার ধারি ? কর্ত্তা হ'তে গেলেই গগুগোল।

কালীবাবু। আপনার সেই একটা গল্প আছে না ? সেই রাজার ছেলে আর বিধাতা-পুরুষ।

ঠাকুর। হাঁা, এক রাজার সন্তান হর না। বছদিন পরে রাণীর সন্তান-লক্ষণ হয়। তাঁর এক সিদ্ধ গুরু ছিলেন। তিনি রাজাকে বলে দিলেন 'রাজা তোমার ছেলে হবে। হ'লে আমায় খবর দিও।' ছেলে হ'লে রাজা গুরুকে খবর দিলেন। আট দিনের দিন গুরু এসে সৃতিকাগারের দোর খবে শুয়ে আছেন। ভাগ্য-লেখক এসেছেন ছেলের ভাগ্য লেখবার জন্ত। দোরে এসেই দাঁড়িয়েছেন। সাধুকে উল্লন্ডন ক'রে যেতে পাচছেন না, বললেন, 'পথ দাও।' সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ভূমি ?' বললেন, 'আমি ভাগ্য-লেখক, ছেলের ভাগ্য লিখব।' সাধু বললেন, 'কি লিখলে, যাবার সময় আমায় বলে গেলে আমি ছেড়েদেব।' তাতেই রাজী হ'য়ে চুকলেন। যাবার সময় গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি লিখলে ?' তা বললেন, 'এ ছেলের যথন যোল বৎসর বয়স হবে, তখন রাজ্য ঐশর্য্য কিছুই থাকবে না। এ জেলের ব্যবসা ক'রে খাবে। ভবে রোজই মাছ বেশ পাবে, কখনও অভাব হবে না।'

কিছদিন বাদে আবার রাণীর সন্তান-লক্ষণ হ'ল। সেবার রাণীর গুরুকে খবর দিয়েছেন। আট দিনের দিন মেয়ে হয়েছে। ঘরের দোরে গুরু এসে শুয়ে আছেন। আবার বিধাতা-পুরুষ এসেছেন। বেতে পাচেছন না। গুরু বললেন, 'যাহা লিখবে তাহা বলে যাবে ?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা'। গুরু পথ ছেডে দিলেন। বাবার সময় তিনি বলে গেলেন, 'এই মেয়ে যোল বৎসরে বেশ্চারুত্তি করে খাবে, তবে অভাব হবে না। রোজই বেশ টাকা পাবে।' এই শুনে শুরু নিজের কাজে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে রাজা ও রাণী মারা গেলেন। গুরুদের এসে দেখলেন, কোথাও কেউ নাই। রাজত্ব নাই। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন। কেউ খবর জানে না। তাই নিজেই পুঁজতে বেরুলেন। কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, কতকগুলি জেলে মাছ ধরছে। রাজপুত্রও তাদের মধ্যে রয়েছে—লক্ষণ দেখে টের পেলেন। চেহারাও বদলে গেছে। মনের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও বদলায়।<sub>,</sub> সে সঙ্গে চেহারাও বদ**লে** যায়, ব্যবসার ছাপ লেগে যায়। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি অমুক রাজার পুত্র 🕍 সে শুনেই কেঁদে কেলেছে, বললে, 'আপনি কি ক'রে চিনলেন ?' তিনি বললেন, 'আমি তোমার পিতার গুরু।' ছেলেটা कै।एट कै।एट वलटल, एएच्न, वांवा मा मात्रा शिह्न, तांकप तिहै। ঙাই জেলের ব্যবসা ক'রে খাচিছ।' গুরু বললেন, 'আছা, কোনও

চিন্তা নেই. ভূমি আমার সঙ্গে এস।' একটা বাড়ীতে এসে বললেন, 'তুমি এই উঠানে গর্ভ খুঁড়ে এক ঘটা জল ঢেলে, তাতে ছিপ ফেলে বসে থাক। সন্ধ্যা নাগাদ একটা মাছ পাবেই, আর খদ্দেরও জুটবে। বিক্রি ক'রে যা পাবে, থেয়ে, দান ক'রে, বিলিয়ে দেবে। কালকের জন্ম রেখ না। কাল আবার পাবে। এ রকম রোজ করবে। অসন্তম বলে অবিশ্বাস ক'রো না। তুমি ত জান না কোন্টা সম্ভব আর কোন্টা অসম্ভব। ঠিক্ থেক, মাছ পাইবে।' তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার বোন কোথায় ?' রাজপুত্র বললে, 'সে ত জানি না। তবে শুনেছি নাকি বেশ্যাবৃত্তি ক'রে খায়।' গুরু বললেন 'আচ্ছা, আমি খুঁজে বা'র করব'। रामारक या वललूम जांहे च'रता। **এहे वरल हरल शिल्सन। अमिरक** রাজপুত্রও তাই করেছে। রোজই একটা মাছ পায়, খদ্দেরও জোটে। ষা পায় খরচ ক'রে ফেলে। আবার পরদিনও মাছ পায়। এই চলছে. কোনও অভাব নেই। এদিকে গুরু গিয়ে রাজকন্মেকে খঁ,জে বা'র করলেন। তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভূমি কি সমুক রাজার মেয়ে ?' শুনেই সে কেঁদে ফেললে। তিনি বললেন, 'আমি তোমার পিতার গুরু।' রাজকন্সা কেঁদে কেঁদে তার মনের দুঃখের কথা বলতে লাগল। গুরু বললেন, 'আচছা, কেঁদ না, যা হবার তা ভ হয়েছে। দ্রঃখ ক'রে কি হবে ? এখন এস. যা বলছি তা কর। তোমার দোরে লিপে দাও যে, একলক্ষ টাকা ভিন্ন কেউ ঢুকতে পাবে না। দেখবে কেউ না কেউ টাকা নিয়ে আসবেই। আর যা পাবে, সেদিনই খেয়ে ८एट्य, मान क'ट्र थ्राठ क'ट्र ट्रम्मट्र । कामटक्र क्रम् ८त्र ना। কাল আবার পাবে। বিশাস রেখ, ঠিক্ পাবে।' রাজকন্সা রাজী হ'ল। তাই করেছে। দেখে সন্ধ্যার সময় এক রাজা এসে একলক টাকা দিয়ে যায়। রোজই এই হ'চেছ। কিছদিন যায়। একদিন গুরু পথ দিয়ে যাচেছন, এমন সময় শুনলেন কে পেছন থেকে ডাকছে, 'ও মহাশয়, শুনুন।' শুরু ফিরে দেখে বললেন, 'না, আমার সময় নাই।' সে বললে, 'শুসুন্না মশাই।' তিনি বললেন, 'কে হে তুমি বিরক্ত

করতে এসেছ, কি হয়েছে কি ?' সে বললে, 'চিনতে পাচ্ছেন না ? আমি ভাগ্য-লেখক।' গুক বললেন, 'ও তুমি, তা তোমার কি হয়েছে ?' সে বললে, 'আমায় রক্ষা করুন, আমার যে মাছ আর টাকা যোগাতে যোগাতে প্রাণ যায়।' গুরু বললেন, 'কেন বাপু, তুমি একটা রাজপুত্র আর রাজকভার ভাগ্যে যা তা লিখে গেলে, এখন বোঝ।' সে বললে, 'আর পারিনে, রক্ষা করুন।' গুরু বললেন, 'তবে সব ফিরেয়ে দাও। যেমন ছিল তা ক'রে দাও।' (সকলের হাস্য)। শেষে তাই হ'ল, রাজ্য, ঐশর্য্য সব ফিরে এল।

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ঠাকুরের আজ খুব আনন্দ। আবার কিছুক্ষণ পরে গান করছেন—

'মন করিদ্না রে গগুগোল।'

—( ৩৭ পৃষ্ঠা )

ঠাকুরের মধুর কণ্ঠের গান Mother ও আমেরিকান শুনিতে লাগিলেন ও বিমুগ্ধ হইয়া ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ঠাকুরেরও আর পুর আনন্দ হয়েছে।

"মা" "মা", "আনন্দম্" "আনন্দম্", "ওঁ-তৎ-সৎ,"— এরপ ধ্বনি মুকুমুক্ত করিতে লাগিলেন।

Mother, সাহেব ও বশীবাবু উঠিলেন। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলছেন, "বেশ, বড় আনন্দ হ'ল, মাঝে মাঝে নিয়ে এস।" তাঁহারা চলিয়া গেলে ঠাকুর বলিতেছেন, "বেশ মেয়ে, পুব শাস্ত মূর্ত্তি। তবে ভাষা না জানলে আনন্দ হয় না। ডাক্তার সাহেব! তুমি আফিস থেকে এসে বরং আমায় ইংরাজি শিখাইও (সকলের হাস্ত)। ঠিকু বোঝান হয় নি। এর ইংরাজি করা কঠিন, এ সব অতি সূক্ষম জিনিষ।" আবার বলছেন, "এরা পুব energetic (উত্তমী) জাত। সূক্ষম জানতে হ'লে কিন্তু পুব সাধনা চাই। সূক্ষম অবস্থা লাভের ওপর এদের নজর কম; বই লেখার বেশী ইচছা।

কৈলাসের বাড়ীতে একটা উকীল মকদ্দমার ব্যাপারে এসেছিল।
আমার সঙ্গে দেখা করলে। বললে—আমি বেদের ব্যাখ্যা লিখেছি।
আমি বললুম—এলে ত বাপু মকদ্দমা করতে, বেদের কি বুঝলে বল
ত ? বেদ মহা সাধনের জিনিষ। ঋষিরা সাধনা ক'রে সব লিখে গেছেন।
আর তোমরা দিনরাত ছেলে পরিবার টাকা কড়ি নিয়ে আছ, আরু লিখে
বসলে বেদ! তোমাদের কাছে বেদ শোনাও ত মুক্তিল। সাধন ক'রে
অবস্থা লাভ কর, তবে লিখ। পণ্ডিতেরা কি তোমার চেয়ে কম সংস্কৃত
জানেন, তাঁরাও ত লিখতে পারতেন। এই এক বাই, বই লেখা।

কৈলাসের সঙ্গে যখন শ্রীরামপুরে প্রথম দেখা হয়, আমায় বললে—
একটা স্কুল হবে, তাতে আপনাদের মত মাফার থেকে যদি ছেলেদের
পড়ান হয় ত বেশ হয়। আমি বললাম—আমি আর কি পড়াব, মুখ্য
মানুষ। তা না হয় বিদ্বান্ দেখেই নিলে। তাতেই বা কি হবে?
ছটো কথা পড়িয়ে কি হবে? মাফাররা নিজেরাই নিজের উপদেশ মত
চলে না, তা ছেলেরা তাদের কথা কি শুনবে। পড়িয়ে কি হয়?
এ সব ভাব আসা চাই। যেখানে যার মন মজে। এমনি শুনে কি
হবে? শোনার কি অভাব আছে?

গোপেন আসিল। ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'এস, গোপেন এস।' গোপেনের সঙ্গে কথা হইতেছে।

গোপেন। ভোগ মনে উৎপত্তি কি দেহ-আত্মার সংযোগে উৎপত্তি ?

ঠাকুর। আত্মার একটা তেজ ত্রিগুণে পড়ে মন হয়। মনে ভোগ হয়।

গোপেন। দেহ না থাকলে কি ভোগ হয় ?

ঠাকুর। হাা, সেজতা সূক্ষা দেহ। এক পঞ্চভৌতিক দেহ। আর মন, বৃদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার নিয়ে সৃক্ষা দেহ। মন থাকে ভাই ভোগ।

গোপেন। স্থুল দেহে যখন রোগ হয় তখন কি মনেও হয় ?

## ১১**০** ঠাকুর শ্রীশ্রীঞ্জতেন্দ্রনাথের অমৃতবাণী।

ঠাকুর। হাঁা, যতক্ষণ মন দেহে থাকে। গোপেন। সূক্ষ্ম দেহে কি রোগ নেই ?

ঠাকুর। না।

গোপেন। তা'হলে ভোগ কি ক'রে হয় ?

ঠাকুর। মনে ভোগ। স্থুল দেহে রোগ হয়। মন দেহে থাকে ব'লে অমুভৃতি হয়, মনের ক্রিয়া হয়।

গোপেন। সূক্ষ্ম দেহে অমুভূতি কি ক'রে হয় ?

ঠাকুর। অমুভূতি ত মনের। সৃক্ষম দেহে মন থাকে তাই অমুভূতি।

গোপেন। মনের লয় কথন হয় ?

ঠাকুর। যথন আত্মার সঙ্গে যোগ হয়। জল আলাদা রয়েছে। সাগরে যথন ফেলবে তথন আলাদা থাকল না।

গোপেন। আতাদর্শন হ'লে ?

ঠাকুর। হাঁা। তাই ত দিয়েছে মনটা যেন একটা সাগর। হাওয়া লেগে সাগরে ঢেউ উঠে। হাওয়া থামলে সব স্থির। তেমনি চিস্তা-বায়ু মনে উঠলে মন তোলপাড় করে। নিশ্চিস্ত হ'লে স্থির। সাগরে যেমন হাঙ্গর কুমীর রয়েছে, মনেও তেমনি—রিপুরা। আবার ভালও আছে, যেমন বিবেক, দয়া, ভালবাসা ইত্যাদি।

গোপেন। সুল দেহে মনের কাজ কি দেখা যায় ? ঠাকুর। মন ত দেখবার জিনিষ নয়। দেখলেই ত্সুল। গোপেন। সৃক্ষ দেহ দেখা যায় না ?

ঠাকুর। দৃষ্টি থাকলে দেখা যায়। যেমন আরসীর মাসুষ। আরসীতে মাসুষের চেহারা দেখছ। স্থুল নয় অথচ দেখছও বটে। স্বপ্রে মাসুষ দেখছ নানা রকমের। কিন্তু স্থুল নয়। সৃক্ষের পর কারণ শ্রীর, যাতে ভগবানের আনন্দ উপভোগ করা যায়।

গোপেন। কারণ শরীর না হ'লে ভগবানের আনক্ষ উপভোগ হয় না ? ঠাকুর। না, এই শরীরে হয় না। তারপর মহাকারণ। এ জুরীয় অবস্থা, বলা যায় না। "তৎপরে তুরীয় অনির্বচনীয়।"

কালীবাবু। এ শরীরের ভেডরেই সে সব আছে ?

ঠাকুর। হাঁ। আছে, ভেতরে; চাপা আছে; ইচ্ছা করলে আলাদা করা যায়। সূপ থেকে সূক্ষা। সূক্ষো কারণ যোগ থাকে। তাতে পরস্পারের গতি। সূক্ষা ছাড়ালে কারণ, কারণ ছাড়ালে মহাকারণ।

কালীবাবু। রূপ হয় অথচ স্থূলত্ব নেই কি রকম ? ঠাকুর। যেমন আরসীর মামুষ, স্থূলত্ব নেই। কালীবাবু। ভাষা প্রয়োগ করে কি ?

ঠাকুর। একটা শব্দ পেলে—দৈববাণী—স্থুলের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই অথচ শুনলে শব্দ হ'ল।

গোপেন। ইদ্রিয়গ্রাহ্নত 🤊

ঠাকুর। তোমার অনুভবের জন্য। মুলে, সুল তাতে নেই। সূক্ষা এই জন্যে দেখ। ঘরের সব দোর দেওয়া, কোথাও পথ নেই, অথচ হঠাৎ দেখলে ঘরের মধ্যে মনুস্থ-মূত্তি। সুল হ'লে কি ক'রে যাবে ? অথচ মানুষ রয়েছে, কথাও ক'চছ। পরমহংসদেবকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্থামী ঢাকা গেগুরিয়া আশ্রমে দেখলে। পরমহংসদেবকে বললে, "আপনাকে দেখলাম কাছে বসে। গায়ে হাত দিলাম, অনুভূতি হ'ল। আপনি ঢাকা গিছলৈন ?" তিনি বললেন, আমি "কখনও ঢাকা ঘাইনি।" এই সূক্ষম দেহ।

গোপেন। সূক্ষা দেহেও ত গিছলেন। যাইনি বললেন কেন? ঠাকুর। এই স্থুল দেহে যাননি, তাই বলছেন।

শান্তিপুরে ছিল একজন, পাগলের মত চলত ফিরত। সবাই বিশে পাগলা বলে ডাকত; ঢিল ছুঁড়ত, ঠাট্টা করত। জমীদার মতিবাবু তাকে ভক্তি করতেন। রথের সময় বিশে পাগলা রথ টানছে, মতিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বিশ্বনাথ, এখানে যে, পুরী যাওনি ?" সে বললে, "হাঁা, পুরীতেও বিশ্বনাথ।" মতিবাবু টেলিগ্রাম করলেন। উত্তর এল, "হাাঁ, বিশ্বনাথ এখানেও রথ টানছে।" একে বলে কায়াবাহ।

গোপেন অন্নদাঠাকুরের কথা তুলিয়াছে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, চিনেন কিনা।

ঠাকুর। হাঁ চিনি, কাশীর মঠে আমার কাছে এসেছিল। বড় ভাল লোক, আমায় খুব ভালবাসে। আমাকে বললে—অনেকদিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করব ইচ্ছা, কিন্তু নেলা বড়লোক যায় বলে থেতে পারি না। আমি বললুম—সে কিগো! তুমি যাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে, বড়লোক কি করবে তোমার ? আর তুমি সাধু মানুষ, তোমার আর বড়লোক গরীব-লোক কি ? দেখ, একটি বড়লোকের যদি সন্ধুদ্ধি হয়, কত লোকের উপকার হয়। তাদের মধ্যে অনেক উচ্চতা থাকে। খুব ভাল লোক। অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে বসে আননদ করলে, গান করলে।

গোপেন আবার নানারকম সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছে।

গোপেন। নানারকম মঠ, দল, সব হয়েছে। পরস্পারের মধ্যে আবার ঝগড়া। সাম্প্রদায়িকভা ভাল নয়।

ঠাকুর। হয় কি, গরুর পালে গরু আসলে মিশে যায়। গরুর পালে যদি মোষ আসে তবেই গুঁতোগুঁতি। ভাবের মিলে শাস্তি। অভাব হ'লেই অশাস্তি।

গোপেন। তবে যে গান রয়েছে, "নানাভাবে সব আসি একঠাঁই।"\*\*

ঠাকুর। সে গুরুর পকে। তিনি সব পারেন। অপরে পারবে কেন ? সব দলে মিল হবে কোখেকে ? শেষ না গেলে ত মিল হয় না। তবে এই ভাল, তাঁকে যে ভাবে হয় ডাকছে। আবার এটা না হয় যে তাঁকে ডাকছি, অতএব লোকের মাথা কিনেছি।

<sup>🛊</sup> ঠাকুরের গান, ৭ পৃষ্ঠা।

বুদ্ধ, চৈত্র শকর ত জবাই হ'তে পারবে না। তবে তাঁকে ডাকে, ভাল। বাড়ী থেকে বেরিয়ে তারা একটা সংনীতিতে আছে ত। লোকে যে পাঁচ কথা বলে, তার মানে হ'চ্ছে, দেখ, কাল দেয়ালে কাল দাগ পড়লেই চট্ ক'রে চোখে পড়ে। এজন্যে সাধু-সংক্রোন্ত স্থানে বা অন্য কোন ধর্মস্থানে একটু বৃত্তির এদিক ওদিক হ'লেই লোকে পাঁচ কথা বলে।

গোপেন। সাদা দেয়ালে কালী দিতেই সবাই চায়।

ঠাকুর। কেন চায় জান ? যাদের কাল দেয়াল, ভারা সাদা দেয়ালে কালী দিতে চায়। নিজেরটার মত হোক। এ মামুষের স্বভাব। দেখনা, যদি একটা ছেলে সাধু-সঙ্গ করে, লোকে বলে ছেলেটা বিগড়ে গেল। আর একজন এদিকে যা খুসী ভাই করে, হয় ত ক্লাব ট্লাবে যায়; সবাই বলে, বাঃ, ছেলেটা বেশ উন্নত হ'ছে। এই এক হাওয়া পড়ে গেছে। তার মানে নিজের সংস্কারে উচ্চভাবের বেড় পাচ্ছে না। ভাই নিজের দলে টেনে নিতে চায়।

গোপেন। লাঙ্গুলহীন শুগালের গল্প আছে।

ঠাকুর। হাঁ। আছে। হনুমানের মুখ পুড়ে গেল। সীতাকে ধরলে, কি করি, সবাই যে আমার পোড়া মুখ দেখে ঠাট্টা করবে। সীতা বললেন, আচ্ছা, আজ থেকে সব বাঁদরের মুখ পুড়ে যাবে। তাই হ'ল। সবারই মুখ পোড়া, কে কাকে ঠাট্টা করে (সকলের হাস্থা)।

গোপেন। ধর্ম্মের দিকে গেলে প্রথমে লোকে বিজ্ঞপ করে।

ঠাকুর। হাঁা, বিজ্ঞাপ ত করেই, আক্রোশ পর্যান্ত আসে। বহু লোক আসছে, মানছে—দেখে হিংসা হয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে পুরীতে বিষ দিয়ে মারলে।

গোপেন। তাঁর এই পরিণাম হ'ল! অপঘাতে মৃত্যু।

ঠাকুর। তাঁদের পক্ষে অপঘাত কি ? নিজে ত মরছেন না। আর দেহ ত বাবেই। তাঁতে মন রয়েছে, অপঘাত কি ? মায়ার জীবের জন্মে অপঘাত। তা'হলে ত বীশাস্, রাম, চৈতস্মদেব, সকলেরই অপঘাত। গোপেন। ত্রৈলঙ্গখামীর কি ভাবে দেহ গিয়েছিল 🤨

ঠাকুর। তাঁর যোগে দেহ গিয়েছিল। তাঁর কথা আলাদা। তাঁর ত লোকশিক্ষা ছিল না। লোকশিক্ষা বড় শক্ত। বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ। বি, এ, পাশ করা যেতে পারে, পড়ান বড় শক্ত। সংসারী হ'ল, অথচ সংসার থেকে তফাৎ। পয়সা দিয়ে একজনকে বিদায় করা যায়। ভার নেওয়া বড় শক্ত কথা। সকলের ওপর ভালবাসা নিয়ে লড়তে হবে।

নিম্ন স্তারের সাধনের কথা উঠিয়াছে।

ঠাকুর। হাঁ৷ আছে। ভাতে শক্তি টক্তি লাভ হয়। কিন্তু ওপর শক্তির কাছে দাঁড়াতে পারে না। শক্ষরাচার্য্য প্রচার করতে বেরিয়েছেন। সঙ্গে ষাউ হাজার শিষ্য। দেখলেন, এক কাপালিক মন্তপান করছে, নরকপাল হাতে। বললেন, 'একি অনাচার ? তুমি কি আক্ষাণ ?' সে বললে, 'হাঁ৷ আমি আক্ষাণ'। তিনি বললেন, 'আক্ষাণ হ'য়ে ভ্রম্টাচার!' তথনই শিষ্যদের হুকুম দিলেন, 'লাগাও কোড়ার প্রহার।' ষাট হাজার শিষ্য কোড়ার প্রহার দেবে। কাপালিক তথন মন্তপান ক'রে হুকার দিলে। এক ভৈরব এসে উপস্থিত। বললে, 'শঙ্করাচার্য্য আমায় মারছে। রক্ষা কর।' ভৈরব বললে, 'আমি শঙ্করাচার্য্য কাসায় মারছে। রক্ষা কর।' ভৈরব বললে, 'আমি শঙ্করাচার্য্যর সঙ্গে পারব কেন ? তুমি আমার প্রসন্মতার চেন্টা করেছ, আমি প্রসন্ম আছি। আমি কি বলেছি—তুমি মদ খাও, যা খুসী কর, নিজের নীতি ছেড়ে দাও ? শক্ষরাচার্য্যের সঙ্গে আমি পারব কেন ?'

আবার সাধুর ওপর আক্রোশের কথা উঠিতে ঠাকুর নিজের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। আমার্কেও বিষ খাওয়াতে গিয়েছিল। কাশীতে এক জায়গায় খেতে বলেছিল। আমি যাচ্ছিলুম। বাড়ীর কাছে গেলে আদেশ হ'ল, 'খেও না, ফিরে যাও। তাই ফিরে এলুম। পরে জানলুম, তারা বিষ খাওয়াবার চেফা করেছিল।

্গোপেন। সাধুরা কি বিষ হক্ষম করতে পারে না ?

ঠাকুর। সে আলাদা কথা। আমি আরও গু'বার বেঁচে গেছি। সে সাপের মুখ থেকে। আগে দেখে থাকতে। ছু'বার গোথরো সাপের ওপর দাঁড়িয়েছিলুম। একবার হ'ল কি, বাড়ীর পাশে অপর বাড়ীতে আগুন লাগল। আমি আমাদের বাড়ীর ভেতরে ছিলুম। চীৎকার শুনেই বাইরে আসছি। মাঝে একটি ঘর ছিল, এমনি পড়ে থাকত। পুরাণো বাড়ী, সাপটাপ থাকতে পারে, তাই সে ঘরে একটি আলো দেওয়া থাকত। আলোটা তখন নিভে গেছে। তাড়াভাড়ি আসছি, জুভোও পায়ে দিই নি। সে ঘরে এসে দেখি. পায়ের নীচে কি একটা ঠাগু। আর নরম বোধ হ'চেছ। ডাকতেই সব আলো নিয়ে এল। দেখি, একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ। আমি তখনও তার ওপর দাঁড়িয়ে! তারপর চলে যাচেছ। ওরা সব মারতে চাইলে। আমি বললুম—দেখ, যদি ও কামড়াত তবে তোমরা আমার পাতাই পেতে না। সে আমার কিছুই করলে না, তোমরা এখন বীরত্ব করতে এসেছ। সাপটা জানালা দিয়ে চলে গেল। আর একবার ছোট বেলা-—তখন দশ বার বছর বয়স। ছেলেদের সঙ্গে খেলছি। ইটের গাদা ছিল। আমি তার ওপর দাঁডিয়ে। চাকর বারণ করছে, ওখানে দাপ আছে নেমে আন্থন। তাকিয়ে দেখি, দাপ একটা পায়ের কাছে ইটের ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে আছে : কামড়ায় নি ৷ সেটাকে **(इत्लद्गा भिरद रक्लाला।** आमि वादन कदलूम, रुनला ना।

গোপেন। সাপ ত গেল। এখন দেহটা ছব-মুক্ত হ'লেই যে বাঁচি। ঠাকুর। গেলেই পারে। জ্বকে ত বলি নি বাপু 'এন', এখন যেভেই বা কেন বলব ?

গোপেন। এ একটা চিন্তা বেড়ে গেল। আমরা চিন্তা কমাতে আসি ভা বেডেই যায়।

ঠাকুর। কেন চিন্তা করছ ? আমি ত 'আহা, উহু' করছি নে। খাসা তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করছি। তবে তোমরা কেন চিন্তা কর ? **্রেজরা, মৃত্যু, ব্যাধি দেতের ধর্ম্ম,** আমি তার কি করব'।

কালীবাবু। অন্য সব বিষয়ের চিন্তা আপনি করছেন। এটাও না করলে কি ক'রে হবে ?

ঠাকুর। আমি ত জানি, আমি কিছুই করতে পারি না। কালীবাবু। আমরা বলি কমে যাক।

ঠাকুর। ভোমরা বল ত কমে যাবে। আমি ত বলছি না বাড়তে। কালীবাবু। আপনি যদি বলেন যে আমরা বললে হবে, তবে বলি। ঠাকুর। আমি কি বলব ? ভোমাদের ভাব হ'তে পারে। হয় ত ভোমাদের টানেই এই দেহ রয়েছে। আগেই ত যেতে পারত।

বলিতে বলিতে ঠাকুর গান ধরিলেন :---

আপন বলিয়া আসিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা।

ইত্যাদি। —(৭ পৃষ্ঠা)

গান শেষ করিয়া 'না মা', 'আনন্দম্ আনন্দম্', 'ওঁ-তৎ-তৎ' প্রভৃতি আনন্দ-ব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছেন।

আৰু জ্বর দেখা হইল। ৯৯৮ ডিগ্রি আছে। কিন্তু এতক্ষণ কিছুই টের পাওয়া যায় নাই। ঠাকুর স্বাভাবিক ভাবেই বেশ আনন্দের সহিত আলাপ করিতেছেন।

৯॥টা বাজিল। অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ—অন্টম অধ্যায়।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ২রা মে, ১৯২৬ ইং ; রবিবার, কুফা-পঞ্চমী।

## কলিকাতা।

রিপু ও প্রবৃত্তি, নির্ত্তি—নমাজনীতি—ভগবানের বাজে সৃষ্টি—কুপা—
অর্থ ও সৎকাজ—সংসারীর কর্ত্তব্য ও লড বেকনের কথা—লর্ড কার্জনের
কথা— কাফের শব্দের অর্থ—সাধনা কেন ? প্রালক, প্রুষকার ও ক্লপা—
পাপ পুণ্য—রকম রকম কাজে রকম রকম নীতি—পোষাক ও ভালবাসা—
অভ্যাস যোগ—স্বর্গ, নরক—ভোগ মনে—স্ক্র দেহ, মৃত্যু ও আত্মা—শ্রাদ্ধ—
জরৎকারুর কথা—কীর্ত্তন।

আজ সকালে ঠাকুর কালীঘাট হইতে আসিয়া একটু বসিয়াছেন। এখনই আহার করিবেন। গোপেনও আসিয়াছে, মঠে ঠাকুরের প্রসাদ পাইবে। গোপেনের খুব উৎসাহ। আসিলেই কেবল ধর্ম-কথা। ঠাকুরও ভাহাকে পাইলে বেশ আনন্দিত হন।

ডাব্রুণার সাহেব, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, পত্তু ও সত্যেন বদিয়া আছে। কথা হইতেছে।

গোপেন। আমরা অত বুঝি না। জল তেফী, জল চাই।
ঠাকুর। বললেই ত চট্ক'রে হয় না। বাসনা-কামনা বাধা দেয়।
রিপুর হাত থেকে রক্ষে না পেলে ত হয় না। তাই সাধনা। গীতায়
অর্জ্নকে বলেছেন,—

কাম, ক্রোধ, লোভ, তিন নরকের দার, এরাই গাণ্ডীব-ধারী, আত্মজ্ঞান-নাশকারী, এই তিনে অর্জ্জুন কর পরিহার। আবার বলেছেন, কাম, ক্রোধ ও লোভের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাও ড আমার শরণাগত হও।

গোপেন। তাঁকে পেলে ত সব যায়।

ঠাকুর। হাঁা, যায়। পাওয়া ত বললেই হয় না। সে জয়ে সাধনা। তাই আছে:—

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুক্র, তত্ত্বকথা ভায় শুধাবি॥ প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দুর ইইতে বুঝাইবি।

যদি না মানে প্রবোধ (মন রে আমার) জ্ঞান-সিম্কুমাঝে ডুবাইবি॥ প্রবৃত্তি নিরৃত্তি জায়া বলেছে। প্রথম ভার্যার সন্তান। প্রথম ভার্যার হ'চেছ প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির সন্তান কারা ? কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুরা। তাদের দূর হইতে বুঝাইবি। দূর হ'তে কেন ? কারণ, বিষ যদি খেয়েই ফেললে তবে জানলেই বা কি হবে ? মরে ত গেলে। কাম-ক্রোধের কাজ যদি হ'য়ে গেল তবে বুঝিয়ে কি হবে ? কাছে গেলে আকর্ষণে পড়ে যেতে পার, তাই দূর থেকে। অবস্থা না এলে. তৈরী না হ'লে, কাছে যেতে নেই।

দেখ, প্রধান হ'চেছ সঙ্গ। সৎসঙ্গ মায়ার হাত থেকে বাঁচবে। মায়ার আকর্ষণ বড় ভয়ানক। এক্সন্তে মহামায়ার শরণাগত হওয়া। সৎসঙ্গে দৃঢ়তা আসবে। লোকের কথায়, সমাজের কথায় কান দেবে না।

সমাজ-নীতির কথা উঠিয়াছে।

গোপেন। সমাজের নীতিমত না চললে সমাজে থাকা কঠিন হয়।
ঠাকুর। সমাজে নীতি ত অনেক রকম আছে। দেশ, কতক
নীতি আছে, তাদের বিশেষ ভিত্তি নেই; যেমন, মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত
বড় লজ্জার বিষয়। মেয়েরা গান গাইবে, বড় ভয়ানক কথা।
এদিকে খুব ঝগড়া করছে, তাতে দোষ নেই। ভালটার বেলাই যত
গোলমাল। সঙ্গীত তাঁর জিনিষ। আমি ভাগবত সঙ্গীতের কথাই

বলছি, বা তা গান নয়। সঙ্গীত সামবেদের অঙ্গ, ব্রহ্মপ্রাপ্তির পদ্থা। গান মনকে একাগ্র করে, কুভাব নফ্ট করে। এ হ'ল খারাপ। এই ত তোমাদের সোসাইটি (Society সমাজ)। সৎনীতিও অনেক সময় সোসাইটির দোবে নফ্ট হয়।

নানান প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। এ ক'দিন খুব মশা হয়েছে। সে কথা উঠিতে গোপেন জিজ্ঞাসা করিল।

গোপেন। কীট, পতঙ্গ, এদের কর্ম্মফল নেই? এই মশা যা তা করছে। এ সব বাজে স্প্তি। এদের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

ঠাকুর। হাঁা; এক ডাক্তার আমায় এসে বললে, একজন শিক্ষিতা ইংরেজ মহিলা লেক্চার (বক্তৃতা) দিয়েছেন যে, ভগবানের অনেক বাজে কাজ আছে; যেমন সমুদ্রে বৃষ্টি। এ কেন? সমুদ্র বিশাল জলাধার, সেখানে আবার বৃষ্টি কেন? ডাক্তার আমায় বলছে, দেখুন, কি স্থান্দর বলেছেন। আমি বললুম, দেখ ডাক্তার, এতে তাঁর যে সাধারণ বোধেরও অভাব, ভারই পরিচয় দিচ্ছেন। ভোমাদের ধারণা, জল কেবল নাওয়া, খাওয়া, বাসন মাজা, এই কাজেই লাগে; আর এর কিছু দরকার নেই। জলে সমস্ত পৃথিবীর ময়লা ধুয়ে সমুদ্রে নিচ্ছে। কত পয়জন (poison বিষ) নই করছে। এসব জিনিষ সমুদ্রে বাচ্ছে। সেখানে বৃষ্টির জেণ্ (fresh টাটকা) জল না হ'লে সমুদ্রের জল সব নইট হ'য়ে যেত। সমুদ্রে আবার বাড়বানল প্রভৃতি হয়। বৃষ্টির জল সে সব ঠাণ্ডা করে। স্থুল বৃদ্ধির ওপর কথাটা বলেছে। সাধারণ বৃদ্ধি নিমে তাঁর কাজের বিচার করতে নেই।

ভীম হেন লোক তাঁর মহিমা বুকতে পারলেন না, মরবার সময় কাঁদছেন। সাধারণ জীবের ত কথাই নেই। ভীম শরশব্যায়। কৃষণ, অর্চ্ছুন প্রভৃতি সব আছেন। ভীমের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। দেখে, অর্চ্ছুন বলছেন, কি! পিতামহ ভীমের শোক কেন ? কৃষ্ণ বললেন, জিজাসা কর না। অর্জ্জুন জিজাসা করলেন, পিতামহ! আপনার শোক কেন ? ভীম্ম বললেন, অর্জ্জুন, আমি শোকৈ কাঁদছি না। স্বয়ং কৃষ্ণ তোমাদের সহায়, তবু ত দেখছি ছুঃখের ইতিনেই। তাঁর মহিমা এখনও বুঝতে পারলুম না। এই ভেবে আমার চোখে জল পড়ছে। তা দেখ সাধারণ তাঁর কি বিচার কি করবে!

ডাক্তার সাহেব। কালই ত কথা হ'ল। বশীবাবু বলছিলেন ভগবানের স্বেচ্চাচারিতা।

ঠাকুর গত কল্যের কথা সংক্ষেপে বলিয়া গুরু এবং বিধাতা পুরুষের গল্প বলিলেন।

গোপেন। যাক, আমাদের শীঘ্গির একটা ক'রে দিন। আমরা হাকিম মানুষ adjournment (মুলতুবি) ভাল লাগে না। শীঘ্গির হুটো একটা উদ্ধার হ'য়ে গেলেই হয়।

ঠাকুর। দেখ, একটা সাক্ষী একটা আসামী হ'ল, বিশেষ জেরা নেই, মোকদমা শেষ হ'তে পারে। মেলা সাক্ষী জুটলে কি করি ?

গোপেন। নিয়ম আছে, murder case (খুনের মোকদ্দমা) হু'মাস শেষ করতেই হবে।

ভাব্তার সাহেব। এতেও আছে, শরীর বদলে যায়। শীঘ্গির ভোগ হ'য়ে যায়। মনে করলেই ত সব হয়। বিবেকানন্দ বলেন, ওখানে বসে ভাব তুমি মুক্ত, মুক্তই হ'য়ে যাবে।

গোপেন। আসল কথা, তাঁর ইচ্ছা নানারকম নিয়ে খেলবেন, নয়ত স্মৃত্তি থাকে না। তবে ওঠবার উপায়ও ত করা চাই।

ডাক্তার সাহেব। ঐ ত সিঁড়ি দিয়েছেন।

গোপেন। তাইত অত সিঁড়ি দেখে লোক যায় না, ফিরে আসে।

ঠাকুর। দেখ ফিরে যাবার জোনেই। যদি জান ওপরে বাবু আছেন। বাবুর কাছে টাকা আছে, ভোমারও প্রয়োজন আছে, উঠলেই দেবেন, ভবে কি ফিরে যাও ? কারও পায়ে হয়ত বাত, নড়তে পাচ্ছে না, তবু যাবে। টাকার লোভ। গোপেন। ৰাবু ভ কুপা ক'রে নীচে নেমে আসতে পারে।

. ঠাকুর। পারেন; উপযুক্ত মনে করলে নীচে এসেও দেন। এখন স্বাইকে নীচে এসে দিলে ত বাবুকে নীচেই বসে থাকতে হয়। ওপরে যাবার দরকারই হয় না। তবে ত ফুটপাতে বসতে হবে (সকলের হাস্ত)।

গোপেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি ঘোরাবেন। যাব আসব, আর কি করব।

ঠাকুর। বাদনা যে ক'রে ফেলেছ অনেক। অনেক জিনিষ ধ'রে ফেলেছে। আবার না দিলে লোক চটে যায়। তবে তিনি বুঝে দেন। যীশাদের কথা আছে—ছোট ছেলে ক্ষুধা পেলে খেতে চায়; বাপ কি তখন তাকে ফোন (Stone-পাথর) দেন ? তা দেন না। স্থসাত্ব আহারই দেন।

গোপেন। ইচ্ছা ক'রে সব ছেড়ে দিয়ে এখানে বসে থাকি। উঠান রয়েছে। মাছ উঠবে, টাকা আসবে। (বিধাতা-পুরুষের গল্পে আছে)।

ঠাকুর। তা আদে। সবারই উঠানে আসতে হয়। তবে কেউ অনেক ছুটোছুটি ক'রে আসে, কেউ বা সোজা নেমে গিয়ে বসে।

বাসনাই ত দরিজ্ঞতা। দরিজ্ঞতা বলে ত কোন জিনিষ নেই।

গোপেন। নিজের জন্মেই কি সব বাসনা ?

ঠাকুর। নিজের জয়েই ত। পরের জয়ে আর কোথায় ? পরের ওপর আশা রেখেছ তাই তার জয়ে করছ। চাকর বাসন মেজে না দিলে তাকে খেতে দাও কি ? নিজের স্বার্থ রয়েছে।

গোপেন। একঘর টাকা হ'লে পুব নিজাম কর্ম্ম করা বেত। ঠাকুর। একঘর টাকা চাই এও ত কামনা। গোপেন। সংকাজের জতো। ঠাকুর। একঘর টাকায় আর কত সৎকাজ করবে ? গোপেন। যতদূর সম্ভব।

ঠাকুর। তা এখনই যা সম্ভব তাই করনা কেন ? যা তেল আছে তারই আলো জালাও। ন'মণ তেল পুড়বে তবে রাধা নাচবে, তা কেন ?

আর তোমার কাজের জ্বন্যে জগতের আটকাচ্ছে না। তবে তোমার শান্তির জ্বন্যে কাজ। কামনা-বাসনা থাকতে, সৎকাজ হ্য় না। লোকে ভাবে, টাকা হ'লেই এ করব সে করব। টাকা যথন এল তখন বেঁকে বসল। অসৎ কাজই করে।

এই সংসারে চেফী করবে ম্যানেজারের মতন থাকতে। সামর্থ্যে যা আছে করবে। মেলা ভেব না। তা হ'লেই শান্তি ঠিক্ আসবে।

গোপেন। আচ্ছা দেখুন, একজন আমায় বলছিল, এ সব কি ধর্ম করছ ? বিবাহ করেছ, ছেলে পিলে আছে; তাদের দেখ শোন, স্থাখ রাখ, এই তোমার ধর্ম।

ঠাকুর। যুক্তি খুব ভাল। আগে দেখ, সে কেমন রেখেছে; সেটা খোজ নাও। তাকে বল, তুমি ত বাপু, ভগবানকে ডাকছ না। আমি না হয় ডেকে অস্থায়ই ক'রে ফেলেছি; ক'রে ফেলেছি তা কি করব ? তা তুমি না ডেকে কণ্টুকুন করলে ? গতর ত নফ্ট হ'ল, স্থাধের কভদুর হ'ল ?

গোপেন। একজন আমায় বলেছিলেন, যে লোক স্ত্রী-পুত্রকে যতু করে, লক্ষ্মী তার র্ঘরে বাঁধা থাকে।

ঠাকুর। সংসারীদের ওই একরকম কথা। এই বে উপদেশ দিয়েছে, এতে ত ৯৯ পারসেন্ট (শতকরা নিরনববূই জন) চলছে। উপদেশ দেবার আগেই চলছে। কতদূর স্থাধে শান্তিতে তারা তাদের পরিবারকে রেখেছে ? মারার আকর্ষণে স্বতঃই মনকে ওদিকে নিয়ে বায়। পশু, পক্ষী, সেও তার শাবক ও স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, আহার যোগায়। সকলেই দিনরাত ভার পরিবার ছেলেকে স্থাধ রাধবার জয়ে কভই চেষ্টা করছে। কিন্তু সব সময় সকলের ঘরে কই লক্ষ্মী বাঁধা থাকে ? তাদের স্থাংখ শাস্তিতেই বা রাখতে পারে কই ৭

শান্তি অশান্তি প্রালব্ধ কর্ম। এ মনের একটা অবস্থা। বাসনা অধীন না হ'লে শাস্তি হয় না। এ লেকচারে বোঝা যাচেছ, তাঁর সংসার জগতের সূক্ষতা বোধ কম। ঠিক্ ভাবে সংসারের উপলব্ধি হ'লে আর এসব কথা মেলা বলতেন না।

গোপেন। যারা অর্থ নম্ভ করে তাদেরই বলছেন।

ডাক্তার সাহেব। সে আলাদা কথা। ভগবানকে ডেকে ত নষ্ট হয় না।

ঠাকুর। ছেলে যদি ভার পুজ্র-কন্তাকে রেখে বাপ মার কাছে ধায়, তাতে কি তার পুত্র-কতা কট্ট পায় ? বাপ মাই যে তাদের দেখেন। শুধু তাই নয়, তিনি যে সকলের বাপ। তাঁর কাছে গেলে কি ছঃখ আদে গ

গোপেন। গেলেই ত পার না। কাঁদলে শোনেন কই ?

ঠাকুর। দরকার মত শোনেন। যা খুদি তা চাইলে কেন শুনবেন গ

গোপেন। বাপ ছেলেকে যা খুসি তা তৈরী করেছেন। তাই যা তা চায়, না পেলে তঃখ আসে।

ঠাকুর। বাপ ঠিক আছেন, ঠেকে শিখবে, ভাই চুঃখ কফ দেন। অনেক ছেলে আছে এমনি শোনে না, হাত পা ভাঙ্গলে শোনে।

ডাক্তার সাহেব। আর্ত্তই তাঁর দিকে বেশী যায়।

গোপেন। তিনি যখন শোনাতে পারেন, তখন স্বাইকে জোর ক'রে শোনান না কেন ?

ঠাকুর। তবে ত স্মন্তিই এক ঘেয়ে হ'য়ে গেল। স্মন্তির সব ত উপলব্ধি করতে হবে। সবাই চোথ বুঝে আছে। বাপ সোহং, ছেলে সোহং, তবে ত ভগবানই মাটি (সকলের হাস্থা)। ছেলের আবশ্য আবুদার অভিমান আসে।

গোপেন। এখানে আসভেই কত রকম বাধা। সংসারে বদ্ধ হ'য়ে আছি। সংসারটা মনে হয় যেন একটা পাতকুয়া।

ঠাকুর। সংসারটাকে পাতকুয়া ক'রে ফেলেছ; সংসার ঠিক্ পাতকুয়া নয়। সে রকম গড়ে ফেলেছ।

গোপেন। সবাই ত তা বলে।

ঠাকুর। সবাই যে সেই।

গোপেন। যে ঢোকে সেই ত বলে।

ঠাকুর। যে ঢোকে সে নয়, প্রায়ই বল। সংসারে স্বাধীন না থাকলে বিপদ। আমি একটা কাজ করব, হবে না, আর একজ্বন আমাকে দিয়ে তারটা করিয়ে নেবেন, সারাদিন তারই হুকুম তামিল করছি, সে সংসার আমি করিনি। আমার মনস্থ পূর্ণ হবে, তোমারও হোক ক্ষতি নেই।

গোপেন। তবে ত কোলাহল।

ঠাকুর। কোলাহল কভক্ষণ থাকে ? তু'পক্ষ না হ'লে ত কোলাহল হয় না। একপক্ষ হ'লে ক্রমে নিঃশব্দ হ'য়ে আসবে। গোড়া থেকে ধরলে কোলাহল হ'ত না। আগে থেকে বোঝালেই ঠিক্ হ'ত। তুমি শক্ত হ'লেই সব ঠিক্ হবে। তবে দেখবে, মূলে যেন ক্ষতি না হয়। খাওয়া পুরার যেন কফ্ট না হয়। আর সব ত বাসনার কোলাহল। বাসনা কত পোরাবে ? বাসনার শেষ নেই। মূল ধর। আর মরা জানলে তাকে কে ধরবে ? জ্যান্ত জানলেই না বলে। বাসনা মেটাতে, গেলেই বিপদ। দেখ, কোথাও গেলে কেউ বললে একসের সন্দেশ আনতে, আনলে। তারপর বলবে, তু'সের এন, তারপর দশসের। কারণ জানে, চাইলেই পাওয়া যায়। আর গোড়াতে ঐ একসেরই যদি না আন তবে আর চাইবে না। জানবে, এখানে স্থিধা হবে না। জামার ওই পলিদি

( policy-নিরম ) ছিল ( সকলের হাস্ত )। তাই আমি সংসারে কখনও ভুগিনি।

গোপেন। Lord Curzon ( লর্ড কর্জ্জন) বলেছিলেন, আমার plenty of cash আর freehand (খুব টাকা আর মুক্ত হস্ত) হ'লেই স্থাী হ'তাম।

ঠাকুর। তিনি বলেছেন, বেশ কথা। যার যা ভাব; যে যেভাবে স্থী হয়। তবে পূর্বের সংক্ষার বশতঃ বদ্ধ বা মুক্ত হয়। মুক্ত না হ'লে অর্থ থাকলেও ব্যয় করতে পারে না। স্থ ত বাসনা-পূরণের নাম ? তা বাসনা অধীন না হ'লে স্থী হয় না। কারণ বাসনা অনস্ত, একটার পর একটা আসে। সব অবস্থায় মনকে স্থির রাধার নামই স্থা।

গোপেন। টাকা ছাড়া তবে সংসারে হুখ কি হ'ল ?

ঠাকুর। টাকা নিয়েই বা কই স্থী হ'লে ? কেবল অস্থেই আসবে।

গোপেন। তবে আর পরিবারের কর্ত্তা কি ? কর্তার ভ সব করতে হবে ?

ঠাকুর। কর্ত্তা কোথায় ? চাকরেরও অথম। টাকা রোজগারের একটা কল। ছেলে পরিবার মেড়ে মেড়ে খাবে। কুপণতা করে ছঃখ দিতে আমি বলছিনে। যা আছে তাই দাও। সোণার নেক্লেস আছে, তার ওপর হীরের চাই। আছে, আবার কেন ? বাসনা পোরাতে গিয়ে আমার প্রাণ ওঠাগত। এর মধ্যে যেতে আমি রাজী নই। আমি বইএর উপদেশ দিই না। আমার সব প্র্যাক্টিকেল (practical-যা কাজে করেছি) উপদেশ (সকলের হাস্তা)। মামুষ মামুষের মতন থাক। ক্ষুধার আহার, লজ্জা-নিবারণের বন্তা, এর জন্তেই দাসত্ব স্থার ক'রে কেলেছ, এই যথেন্তা। আবার গোলামের গোলাম হ'তে চাও কেন ? তিনি ঘুমিয়ে, স্বপ্নে তাঁর যা থেয়াল উঠবে চেয়ে বসলেন, আমাকে তা পোরাতে হবে। একজেই তাদেরও (মেয়েদেরও) উপাসনা করাতে হয়। তবে কর্ত্বরা বুঝবে। স্থামীর সঙ্কে সম্বন্ধ

বুঝবে। তাদের ধারণা, বাসনা-পূরণ না করলে স্থামী ভালবাদে,
নাঁ। তা তুমি মর আর বাঁচ। এজন্মেই সাধনা। তা হ'লে বুঝবে।
দেস লাব ভাব উঠবে। বাজে আব্দার করতে লজ্জিত হবে। দেখ,
সীতার প্রচুর ছিল, তাই মণি, মুক্তা পরেছিলেন। আবার বনে যেতে
সব বিলিয়ে দিলেন।

ন্ত্রী কেন হ'ল ? পুত্র কেন হ'ল ? স্বামীকে, বাপকে রাতদিন জ্বালাবার জত্যে ? স্বামী হ'ল লোহার সিন্দুক, খুলবে আর টাকা নেবে। আর পিতা হলেন ব্যাঙ্ক, ছেলে চেক্ কাটবে আর টাকা পাবে। তাই বলি এজত্যে সাধনা। স্বামী প্রধান, প্রাধান্য ছাড়বে কেন ?

ঠাকুর মুখ ধুইতে উঠিলেন। ভক্তরাও প্রসাদ পাইতে নীচে গেলেন।

বৈকালে পাঁচটায় ভক্তরা সব আসিতে লাগিলেন। খিদিরপুর হইতে কালু, নন্দ, বিভূতি, হরিপদ, অচ্যুত আসিয়াছে। ভবানী-পুরের ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুতু, অজয়, রাজেন, আশু, সভ্যেন আছে। আরও ছু'একজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের কথা উঠিতে ঠাকুর কাফের শব্দের অর্থ বলিতেছেন।

ঠাকুর। মহম্মদের ধর্মপ্রচারে যারা বাধা দিয়েছিল তাদেরই কাফের বলা হয়েছে। তারা ভগবান্ মানত না। আগে সব অগ্নি এবং নানা দেবতার উপাসক ছিল। যারা মহম্মদকে বাধা দিয়েছিল, বলেছিলেন, তাদের মার। কাফের মানে হিন্দু নয়। আগে ত হিন্দুস্থানে মুসলমান ছিল না। কাফের শক্ষের ব্যবহার হবে কোথেকে?

কিছুক্ষণ পরে আঁবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। হিন্দুর অধঃপতন হ'লেও তাঁর দয়া এদের ওপর আছে। তাই এতদিন টিকে আছে। আবার হিন্দু জাগবে। তিনি যখন এতদিন এদের দেখেছেন, তখন এদের ঘারা কোন মঙ্গল কার্য্য হবে। পরে আর এক প্রসঙ্গ উঠিল। কিশোরী ব্বিজ্ঞাসা করিল। বিশোরী। জপতপের উদ্দেশ্য কি ?

ঠাকুর। সূটো আছে; এক আমরা সূর্বল, মনের শক্তি নেই, যেটাতে যাই সেটাই পারি না। এজন্মে তাঁকে ডাকা। তাতে ম্নের শক্তি হয়। যে সব আবর্জ্জনা এসে মনকে ঢেকে দেয়, সে সব কাটে। আর আছে তাঁর নাম করতে ভাল লাগে। যাঁকে ভালবাসি তাঁর নাম করতে ইচ্ছা করে।

ভ্রানী দেখে এ সব অনিত্য। সংসার ত বুঝছি; কিছুই থাকবে না। কিন্তু বুঝতে দিচ্ছে না। তাই সে মনের শক্তি করে। অনিত্য ছেড়ে নিত্য ধরবার চেফা করে। আর ভক্ত ভগবানকে ধরে। তাঁর কুপায়, তাঁর দ্য়ায়, এ জগতে শান্তি পাবে, তাই তাঁকে ধরে। জ্ঞানী বলে কাম, ক্রোধ, লোভ এরাই অশান্তির মূল। এদের সব নফ করতে হবে তবে শান্তি পাব। ভক্ত অত বোঝে না। যাকে ভালবাসি তাকে চাই। অহেতুকী ভক্তিতে কেন চায় তাও বলতে পারে না। অথচ চাই।

কিশোরী। আমার মনে হয়, এই যে ডাকছি শান্তির জ্বন্যে, এ বেন কফৌ পড়েই ডাকা। যা হবার তা হবেই। এখন আমাদের কোন ক্ষমতা নেই। সভ্য ধরবার ক্ষমতা এলে সব বুঝব'।

ঠাকুর। বেশ, আসলে বুঝবে। সেটা হ'ল সবলতা। কিশোরী। সে সবলতা কি ক'রে হবে ?

ঠাকুর। তাঁকে ডাকলে হবে। ভয় খেতে নাই। অধ্যবসায় নিয়ে চলতে হয়। আধার-বিশেষে অবস্থা। প্রকৃতিতে স্থ, তুঃখ আছে। তুঃখের ভেতর দিয়ে যেতে ষেতে সাহস। আর না হয় তাঁকে ডাক। তুর্বল রোগী ডাক্তারের শরণাগত হও।

কিশোরী। ডাক্তারের যে ক্ষমতা নেই।

ঠাকুর। তা নয়, তাঁর সব ক্ষমতাই আছে। ক্ষমতা না থাকলে তিনি ঈশ্বর কি ? কিশোরী। তিনি যে দয়া করবেন, যা একবার ছেড়েছেন তার ফল কোথায় যাবে ?

ঠাকুর। সবই ঠিক। এও ত জান, জেল দিলে জেল মাপ হয়। তাঁর দয়াতে সৎভাব এল, সে রকম চললে মাপ হ'য়ে গেল। বিচারক দয়া করলে জেল মাপ হয়। সে তাঁর তুলনায় কতটুকু ? অগ্রিম্ফুলিঙ্গ মাত্র। অগ্নিম্ফুলিঙ্গের দয়া হ'ল, স্তুপাকার অগ্নির দয়। হ'তে পারে না ? যাঁর থেকে দয়ার স্প্রি তাঁর দয়া হ'তে পারে না ?

কিশোরী। সবাই দয়া পেলে ত স্প্রি যাবে।

ঠাকুর। তাকি হয় ? সব কি তাঁর ভাবে যাচ্ছে ? সবাই কি তাঁকে ডাকছে ?

কালু। প্রালব্ধ ব'লে একটা আছে ত 🤊

ঠাকুর। প্রালব্ধ ত জান না। প্রালব্ধ হবেই, এ হ'চেছ জ্ঞানীর কথা। যা হবে নিতে হবে, তবে খণ্ডনের চেফী কেন ? এ শক্তির কথা। দোষ করেছ, জজ জেল দিলে, খাটবে। কিন্তু যদি ভয় আসে তবে দরখান্ত করতে হবে।

কালু। দরখাস্ত ক'রে কি হ'বে ? যে জন্মে যত বৎসর নির্দ্ধারিত করেছেন তা না পূরলে কি ক'রে কমবে ?

ঠাকুর। দেখলেন তার সে রকম বৃত্তি বদলে গেছে। তাই কমিয়ে দিলেন। শাস্তি কেন? শোধরাবার জন্মেই ত। শুধু বাহাত্রী দেখাবার জন্মে ত নয়। তোমার কর্ম্মের ক্ষয় হ'ল। অবস্থার দরুণ, কাল্লার দরুণ প্রকৃতি বদলাল। যদি বোঝেন শুধরেছে, তবে ছাড়লেন।

কালু। প্রকৃতি পরিবর্তনে ভোগের অবদান হয় কি 🤊

ঠাকুর। হয় বই<sup>1</sup> কি ? তমোগুণে পশুর কাজ, রজোগুণে মামুষের কাজ, সন্বপ্তণে দেবভাবের কাজ। বদলে গেলেই হ'ল। আর তোমাকে দশু দেবার ত ক্ষমতা নেই। তোমার বৃত্তিকে দশু দেওয়া। তোমাকে দিলে যে তাঁকে দেওয়া হ'ল। তুমি যা ঠিক্ই আছে। বৃত্তি, গুণ-বদলায়। কিশোরী। তিনি স্মষ্টি একবার ক'রে দিলেন। তাতে ত তাঁর হাত নেই।

ঠাকুর। হাত দেবার দরকার নেই। দরকার হ'লে হাত দেন বই কি? ভুল হ'লেই না নতুন ক'রে করেন। ভুল নেই, নতুন কেন? সব ঠিকু আছে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিভেছেন—

ঠাকুর। দেখ, ছঃখে সন্তুষ্ট থাকার নামই অবস্থা। অবস্থা লাভের আগে কর্ম্ম করতে হয়। খেলে পেট ভরে। খাওয়ার আগে চেষ্টা ক'রে আনতে হবে, রাঁধতে হবে, তবে খাওয়া। আনবার অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়া। যতক্ষণ শাস্তি না আসছে ততক্ষণ দুঃখ। দুঃখ কষ্টে যতক্ষণ না স্থুখ আসছে ততক্ষণ স্থায়ী স্থুখ নেই। এ দ্ৰু'অবস্থায় হয়। যদি একজনকে পূর্ণভাবে ভালবাসতে পার তাতে চঃখ বোধ খাকে না। সংসারকে ভালবেসে ত সব হুঃখ করছ। তা সওয়া হ'য়ে গেছে বলে ছঃখ বোধ হয় না। যার হয়নি সে সংসারে যেতেও মহাত্রঃখ মনে করবে। আর নয় ত মনের শক্তি। এই এই উপদেশ পালন করব, এই ভাবে চলব। তবে সবলতা আসবে: একটা অবস্থা হবে। ভালবাসা যদি তাঁতে দাও তবে দুঃথ থাকে না। স্থুখ ত্বঃখ ভোগে ত মন ? সে মন রইল তাঁতে। সাধারণ ত সে ভালবাসা দিতে পারে না। নিজের কাছেই মন থাকে, চিস্তা এসে যায়। আর আছে তাঁর শরণাগত হও। তিনি মুক্তি দেবেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্রুনকে বলছেন,—অর্জ্রুন তুমি আমার শরণাগত হও, আমি ভোমায় পাপ থেকে মুক্তি দেব।

কিশোরী। চার ডাকাতের পাপ-পুণ্য নেই ?

ঠাকুর। পাপ-পুণ্য আলাদা। কর্ম্মফল আছে। এই কাজ তার এই ফল। আগুনে হাত দিলে পুড়বে, আবার বরফে হাত দিলে ঠাণ্ডা হবে। কার্য্য করেছে, তার ফল আছে।

কিশোরী। সে জন্মে কা'কেও দোষ দেবার নেই ?

ঠাকুর। কফ আসলেই দোষ দেবে। আর আনন্দ আসলে স্থাত করবে।

কিশোরী। তবে পাপ-পুণ্য নেই ?

ঠাকুর। তোমাকে একজন চড় দিলে, তোমার ছুঃখ হ'ল, সে ছঃখটা যে চড় দিলে তাতে গিয়ে লাগল, তাই পাপ। বুদ্ধ বলেছেন,— যারা গরীব তাদের কোন শক্তি নেই বটে, কিন্তু তাদের দীর্ঘনিঃখাস আছে। হাপরে যেনন লোহা গলায়, তেমনি নিরীহ ছঃখীদের দীর্ঘনিঃখাসে তোমায় জ্বরিয়ে দেবে। পাপ-পুণ্য তারই নাম দিয়েছে। একটা চড় দিলে অপরের কন্ট হ'ল, তার ছঃখটা তোমায় এসে লাগল, এই পাপ। আর সন্দেশ খাওয়ালে আনক্ষ হ'ল, সে আনক্ষটাও তোমায় এসে লাগল, সেই পুণ্য।

থিদিরপুরের ভক্তরা উঠিলেন। দাঙ্গার আতঙ্ক এখনও আছে। ভাই সন্ধ্যার আগে যাইবেন।

কিশোরী। পাপ-পুণ্যের ভয় সে রকম না থাকলে ত নাস্তিকতা আসবে।

ঠাকুর। নাস্তিক হওয়া ত ভাল। কিছুই মানে না, সে ত ভয়ানক জ্ঞানী।

জিনিষ হ'চেছ তাঁর কুপা। তাঁকে ডাক, তাঁর কাছে কাঁদ। কিশোরী। যে কাঁদে তারই হয় ?

ঠাকুর। করুণার অর্থই ত তাই। করুণার কারণের উৎপত্তি হ'লেই করুণা হবে। কারণ ছাড়া কি ক'রে হবে?

কিশোরী। আচ্ছা, এক বাড়ীতে দশ বারটা ছেলে, স্বাইকে একটা ধর্মভাবে গড়তে গাঁই। না হ'লে ত তঃখ হয়।

ঠাকুর। ভালর চেফী। সকলেতেই করতে পার। মূলে সবই ত এক, প্রকৃতি ত ধার করা। সোনাতে কাল দাগ লেগেছে, লোহা দেখাছে। প্রকৃতি লোহা নয়। কাল দাগটা উঠে গেলেই সোনা হ'তে পারে। সোনা না হ'লেই কঠিন। সকলের মধ্যেই সহ আছে।

ব্দসৎএর ময়লা পড়েছে। সৎএর চেফী সকলেতেই করা যেতে পারে L

কিশোরী। চেফা ত বাজেও হ'য়ে যেতে পারে ?

ঠাকুর। তাত তুমি জ্ঞান না। যাঁরা চেফটা করে করেছেন তাঁদের দেখ। তাই বিশ্বাস।

প্রধান হ'চেছ সঙ্গ। মানুষ মাত্রেরই সঙ্গে কাজ হয়। সৎ সঙ্গে প্রকৃতি বদলায়।

ञ्द्रथ, कानीवांतू, कानीरमाहन, कानाइ, मान वाजिन।

সন্ধ্যা হইলে আলো স্থালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

তারপর ঠাকুর আপন মনে বলিতেছেন—

মন গরীবের দোষ কি আছে ?

ভূমি বাঞ্চীকরের মেয়ে শ্রামা, যেমন নাচাও ভেমনি নাচে। আর এক প্রদঙ্গ উঠিল।

কালীবাবু। মণির সঙ্গে কথা হ'চ্ছিল যে, আমাদের দেশে সব তাতে ধর্মনীতির দোহাই দিয়ে কতকগুলি তুর্বলভার কাজ করেছে। নাটকে দেখলাম (ভাক্ষর পশুভের কথা যাতে আছে), মুদ্ধের সময় নীতির দোহাই দিয়ে যুদ্ধ বন্ধ রাখলে। সে স্থ্যোগে অপর পক্ষ জিতে গেল। আমার মনে হয় রাজনীতি আলাদা, ধর্মনীতি আলাদা। যে কাজের যা নীতি সে ফলো (follow-অনুসরণ) করা উচিত।

ঠাকুর। হাঁা, সব জারগার সংস্কারিক ধর্ম ভাল নয়। ধর্মের ওপর রাজনীতি হ'লে রাজত্ব ভাল হয়। তবে এ যুদ্ধ বন্ধ রাখা টাখা, এসব হ'চ্ছে সংস্কারিক। এ জারগার সংস্কারিক পূজা কেন ? পূজা ত তাঁকে ডাকা ? মনেতেই তাঁর শরণাগত হওরা যায়। সেই নিকৃত্বিলা যভ্যে দেখ; ইন্দ্রজিৎ তপস্থার ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মা বর দিতে চাইলেন। বললেন, "আমার অমর বর দাও।" ব্রহ্মা বললেন.

"ভা পাবে না। তবে তুমি যজ্ঞ কর। যদি নির্বিদ্ধে করতে পার, তবে দে যজ্ঞ-থোঁটা দিয়ে লড়লে স্বাইকে হারাতে পারবে। কিন্তু বিদ্ধ হ'লে পারবে না।" শত্রু দেই ছুর্বলতা জেনে নিলে। লক্ষণ যজ্ঞে বিদ্ধ ক'রে ইন্দ্রজিৎকে মারলে। তাই ত যুদ্ধে অর্জুনকে সংস্কারিক জিনিষ দিচ্ছেন না। উত্তেজিত করছেন।

রাবণ-বধের জন্মে রাম তুর্গা-পূজা করেছিলেন। তাঁর পূজা, সে আলাদা কথা। তাঁর শক্তিতে সব রক্ষা হবে। অস্ত্রনাশিনী তুর্গা, "তুর্গমে জীব তরে বলে, তুর্গানাম ধরণীতলে।" তাই তুর্গার অর্চনা। ভাক্ষর তারই নকল করেছে। জিনিষ ত সব এক নয়। শুধু তাই নয়; রামের সহায় ছিল কত ? বিভীষণ, লক্ষ্মণ, এরা সব রক্ষা করছেন। কেবল রাম তিন দিন পূজা করেছিলেন। ধর্ম্মই ভিত্তি ঠিক্ কথা। ধর্ম্ম ত এক রকম নয়। রক্ম রক্ম কার্য্যে রক্ম রক্ম থর্ম্ম। এখন চাকরীতে যেতে হবে। ১০টা ৫টা আপিস। বেলা বারটা পর্যান্ত পূজা করলে সাহেব শুনবে কেন? চাকরী করতে হ'লে তারি মধ্যে সারতে হবে।

পুতু। ঠিক্ ঠিক্ পূজা করলে ?

ঠাকুর। ঠিক্ ঠিক্ পূজা করলে চাকরীতে যাবে কেন ? অভাবেই না চাকরী করে। ঠিক্ ঠিক্ পূজা করলে অভাবই থাকে না। অভাবই দরিদ্রতা। যার যেটা নেই সেটাই তার দরিদ্রতা।

পুক্তু। অনেক সময় মনে হয়, এটা না করলে লোকে কি বলবে ? হয় ভ জামা গায়ে না দিয়ে রাস্তায় বেরুলাম, লোকে কি ভাববে ?

ঠাকুর। অপরের সঙ্গে কি সম্বন্ধ ? নিজেরই লজ্জা বোধ হয়। ভালবাসা, আদর যে থালি গায়ে আসে না তা ত নয়। তা'হলে আমাকে ত আদর মোটেই করত না। বধন জামা গায়ে দিয়েছি, তধন কেউ এত আদর করেনি। সব মনের ওপর নির্ভর করছে।

ঠাকুর একখানি মাত্র কাপড় পরিয়া থাকেন। তার খোঁটটা গলায় জড়ান থাকে। ভাতেই দিনরাত, শীতপ্রীশ্ম, সব সময় চলিভেছে। জামা অথবা অপর কাপড় গায়ে দিতেই পারেন না। গা জ্বালা করে।•

পুত্ত। কি ক'রে এসব ভাব যাবে ?

ঠাকুর। তাঁকে ডাকা। অবস্থার সঙ্গে সব সম্বন্ধ।

পুতু। ছোট বেলা থেকে সংস্কার থাকে।

ঠাকুর। ছোট বেলার সব সংস্কারই কি ভাল ? সংস্কার স্থায়ী বস্তু নয়। সংস্কার কর্ম্ম করায়, আবার কর্মে তার ক্ষয় হয়।

পুত্র। চেফী ক'রেও ত হয় না।

ঠাকুর। চেফা করেছ কি না দেখ। ক'দিন চেফা করেছ ? জ্বর হ'ল, একদিন একটা পিল (কুইনাইন) খেলে; গেল না; ছেড়ে দিলে। তাতে কি হবে ? আরও খাও যে পর্য্যন্ত না সারে। বছদিনের সংস্কার এক কথার যার না। বিশেষতঃ প্রাকৃতিক সংস্কার। অভ্যাসে যার। অভ্যাস যোগ কোস্তের। 'লগি রহো ভাই, বনাতে বনাতে বন যাই।'

জিতেন আসিল। তাহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

জিতেন। স্বর্গ আর নরক কি ?

ঠাকুর। সুখ আর ছুঃখ।

🔻 জিতেন। এ জীবনেই ভোগ হয়, না জীবন গেলে 🤊

ঠাকুর। এ জীবনেই হয়। জীবনীশক্তি না থাকলে কি জোগ হবে ?

জিতেন। তবে কেন বলে দেহান্তে ভোগ ?

ঠাকুর। হাা, দেহান্তে; জীবনান্তে নয়। দেহ গেলেও জীবন থাকে।

ক্রিতেন। আত্মাত নিজ্রিয় ?

ঠাকুর। ইয়া।

জিতেন। দেহ নাশ হয়, আত্মা থাকে ?

ঠাকুর। আত্মাত থাকেই। সূক্ষ্ম দেহও থাকে।

জিতেন। দেহ গেলে ভোগ কি ক'রে হয় ?

ঠাকুর। দেহ কি ভোগ করে ? ভোগ করে ত মন। মন ত মরেনি। দেহ গেল।

জিতেন। মন কি ক'রে ভোগ করে ?

ঠাকুর। ঘুমিয়ে যখন আছ, দেহ ত রইল। ভোগ হয় ?

জিতেন। মনের ক্রিয়া ত থাকে না।

ঠাকুর। তবেই মন ভোগ করে। মৃত্যুর পর সূক্ষা দেহ থাকে, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার নিয়ে সূক্ষ্ম দেহ। ভাতে মন থাকে, কামনা-বাসনা সব থাকে। জড়িত হ'য়ে থাকে।

ক্লিতেন। আত্মাও জড়িত হ'য়ে থাকে ?

ঠাকুর। **জাত্মা** ত সর্ববিষয়। সৰতাতে থাকে। কলসীর ভেতর শৃষ্ম। ভাঙ্গলেও শৃষ্ম রইল। বড় হ'য়ে গেল মাত্র। শৃষ্ম ত রয়েছে। কলসী বেড় দিয়ে সীমাবদ্ধ করেছিল। কলসী ভেঙ্গে গেল, শৃষ্ম শৃষ্মই রইল।

ক্রিতেন। আত্মামিশে গেল ?

ঠাকুর। মিশবে কোথায় ? আত্মা কি অতটুকু যে মিশবে ? আত্মা অনস্ত । শৃন্ম রয়েছে। ঘর দিয়ে মাপ। ঘর ভেঙ্গে দাও, অনস্ত শৃন্মই রইল।

জিতেন। মনের অবস্থা এখন আর মৃত্যুর পরে কি একই থাকে ?
ঠাকুর। হাা, একই থাকে। তোমার জামা ছাড়লেও তুমি ঠিক্
রইলে।

ক্লিভেন। তবে মৃত আত্মারা অমুভব করে না কেন ?

ঠাকুর। করছে, সবই করছে। তবে শ্রাদ্ধ তর্পণ কেন ? মরা গরুতে ঘাস খায় ?

ব্দিতেন। খুফানেরাত শ্রাদ্ধ মানে না।

ঠাকুর। আর একটা কিছু করে। প্রেয়ার (prayer-প্রার্থনা) করে। তাদের ভাবে তাদের, এদের ভাবে এদের। ক্রিভেন। আমরা যদি শ্রাদ্ধ ছেড়ে সামাগ্র উপাসনা করি ?

ঠাকুর। কেন তা করবে ? নীতি অমুষায়ী কাজ করবে। সামাত্ত করলে সামাত্ত পাবে। প্রেয়ারও (prayer-প্রার্থনা) ভক্তি-পূর্ববিক না করলে কাজ হবে কেন ? প্রান্ধ মানে কি ? প্রান্ধাপ্রবিক অর্পন। প্রান্ধা থাকল না, প্রান্ধ কিসের ? সে ত ভূতের বেগার।

জিতেন। ব্রাহ্ম-সমাজও ত উপাসনা করে।

্ঠাকুর। ব্রহ্মবিৎ হ'লে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় কাজ দেবে।

কালু। ব্রহ্মবিৎ হ'লে কে কার শ্রাদ্ধ করে।

জিতেন। মুসলমানদের १

ঠাকুর। তাদের নীতি অমুধায়ী তাদের কাজ হয়।

জিতেন। ত্রাহ্মণদের পৃথক্ ব্যবস্থা কেন ?

ঠাকুর। অবস্থা অনুযায়ী। ব্রাহ্মণ মানে কি ? সবল। ব্রহ্মা থেকে ব্রাহ্মণ। অবশ্য আজ-কালকার বামুনদের কথা বলছিনে। যে, যে পরিনাণ শক্তিসম্পন্ন, সে, সে পরিমাণ কাজ করবে। পৈতে গলায় দিলে ব্রাহ্মণ হ'ল না।

জিতেন। অপর একজন বিশ্বাস করে যদি বার দিনে শ্রাদ্ধ করে ?
ঠাকুর। বিশ্বাস আলাদা কথা। তাতে সব হ'তে পারে। এখন
দেখতে হবে, যেটাকে বিশ্বাস বলছি সেটা ঠিক্ বিশ্বাস কিনা, না
দাঁকি মারছি। তাঁর কাছে ত ফাঁকি চলে না। দেখ, আহ্মাণ বলে
হিংসা দেষ কেন? তাঁরা মহাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের কার্য্য
আর সাধারণের কার্য্য এক হবে ?

এখন, ক্রিয়া না করলে কে কি করবে? আগুন না স্থাললে কি হবে? তবে দেবভাষা সে রকম নীতি, তাতে যা ফল হয়। ঋষিরা ত লোক ঠকাবার ব্যাপার করেন নি। অবস্থা অমুযায়ী ব্যবস্থা। শক্তিসম্পন্ন হও, সে রকম ব্যবস্থা হবে। যদি তা হও তবে আদ্ধেই বা অপরের করতে হবে কেন? পুৎ নামক নরকে গেলেই না পুত্র ত্রাণ করবে। নরকেই গেলে না, পুত্র কি করবে? ঋষিবাক্য ঠিক্। সে অনুষায়ী কাজ করা চাই। দেখ, তখন যিনি কাজ করাতেন ভিনিও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, যিনি করতেন ভিনিও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, যিনি করতেন ভিনিও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, যিনি করতেন ভিনিও শ্রেজাপূর্বক করতেন। তাতে কাজ হ'ত। এখন উভয়তই গগুগোল। শ্রোদ্ধে ত কাজ হয়ই। সেজতে জরৎকারু বিবাহ করলেন। পূর্ববিশুরুষেরা সব উর্দ্ধপদ হেঁটমুগু হ'য়ে ছিল। জ্বরৎকারু দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভোমরা কা'রা ? ভোমাদের এ দশা কেন ?" ভারা বললে, "আমরা জরৎকারুর পূর্ববিশুরুষ। কুলাঙ্গার নিজের কাজ নিয়ে আছে, আমাদের কথা ভাবে না। পিগু পাইনি তাই এ যন্ত্রণা-ভোগ।" জরৎকারু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসে পরিত্রাণ পাবে?" ভা'রা বললে, "বিবাহ করলে পুক্র হবে, তবে কাজ হবে।" তাই বিবাহ করিলেন।

তাঁর দ্রীর সঙ্গে কথা হয়েছিল, "আমার কথার অবাধ্য হ'লে তোমায় ত্যাগ করব, এই সর্প্তে বিবাহ করতে পারি।" তাতেই তিনি রাজী হ'লেন। বিবাহ হ'ল। একদিন জরৎকারু বললেন, "আমার নিজা এসেছে, আমি তোমার কোলে ঘুমুই। যতক্ষণ নিজে না উঠি আমার ঘুম ভেঙ্গ না।" শুয়ে আছেন। এদিকে সন্ধ্যা হ'য়ে এল, দ্রী দেখলেন উঠছেন না। স্বামীর সন্ধ্যার সময় বয়ে যাচেছ তাই ভেবে জাগালেন। জরৎকারু উঠেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি, তুমি আমায় ডাকলে কেন ?" তিনি বললেন, "সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, সময় যাচেছ ব'লে ডাকলাম।" তখন ডাকলেন, "সন্ধ্যা!" সন্ধ্যা এসে হাজীর। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি নাকি যাও ?" সন্ধ্যা বললে, "সেকি! আপনার সন্ধ্যা না হ'তে কি যেতে পারি ?" দ্রীকে বললেন, "কই সন্ধ্যা যাচেছ ? তুমি আমার কথা অমাশ্য করলে, আজু থেকে তোমায় ত্যাগ করলাম।"

যে দ্রী স্বামীর শক্তি জানে না, সে কি দ্রী ? অবস্থা না বুঝলে, স্বামীর ভাব না ধরতে পারলে সে দ্রীর মধ্যে গণ্যই হবে না।

আব্দ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টা বাঞ্চিলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তনের পর অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আর্ডি হ**ইলে সকলে** বিদায় লইলেন।

# প্রথম ভাগ—নবম অধ্যায়।

-

২০শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৩রা মে, ১৯২৬ ইং ; সোমবার, কৃষ্ণা-ষষ্ঠী।

### কলিকাতা।

ধর্ম ও অর্থ—নির্ভরতা—জিতেন—বিশ্বাস—কর্ম্ম, কর্মফল ও গুরুরুপা—
জনার অভিশাপ—জ্ঞানী ও ভক্ত— সাধনা ও সংসার-ত্যাগ, বশিষ্ঠ, বৃদ্ধ, চৈত্ত অ প্রভৃতি— চৈত্ত দেবের লোকশিক্ষা ও কার্য্য—বিশ্বাস, ভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত—
নানক, তাঁহার পুত্রহয় ও অন্তরঙ্গ ভক্ত—শঙ্করের শক্তি মানা—রাবণ, অন্তর্ভক্ত, বহিঃশক্ত।

বৈকালে পাঁচটায় ভক্তরা সকলে একে একে আসিতেছেন। ভবানীপুরের অজয়, রাজেন, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্তু, আশু ও সত্যেন আছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি, গোপেন, তাহার বাড়ীর মেয়েরা এবং গোপেনের জামাই আসিয়াছে। আরও কয়েক জন ভদ্রলোক আছেন।

ঠাকুর শরীর ভাল নয়। পেটের গোলমাল হইতেছে। ঠাকুর ু গোপেনের জামাইকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। থব তাঁকে ডাকবে। তাঁতে মন রাখবে। খুঁটো ধরে ঘুরবে, তা'হলে সংসারে আছাড় খাবে না। ধর্মটাকে বড় করবে, অর্থটাকে বড় ক'রো না। শাদ্রেই দিয়েছে, ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্মা আগে, পরে আর সব। ধর্মা বড় করলে অর্থের অভাব হবে না। যে অর্থ আসবে তাতে শান্তি হবে। অর্থ বড় করলে কিছু অর্থ আসতে পারে, সেও ভাগ্যামুযায়ী, কিন্তু ভাতে শান্তি হবে না। আর তাঁতে মন রাখলে, তিনি যদি তোমাকে দিয়ে সংসার করান তবে অর্থ দেবেনই। তাঁতে নির্ভর করলে সব হয়।

গীতাতেই আছে—

আমা ছাড়া অশু কিছু নাহি জানে যেই জনা।
আমারি ধ্যানে রূপ করে উপাসনা॥
সেই যুক্ত যোগী, তার অভাব যা হয়।
নিজে চেফা করি, আনি পুরাই তাহায়॥
উপস্থিত ধন তার করিয়া রক্ষণ।
তঃখ নাশ করি আর দেই মোক্ষধন॥

বহাম্যহম্।

আমি ভার সব বহন করি।

নানা কথা হইতেছে। কথায় কথায় ঠাকুর জিতেনের কথা বলিতেছেন। জিতেন, এলাহাবাদে সি, আই, ডি, ইন্স্পেক্টর (C. I. D. Inspector)। ঠাকুরের ওপর অগাধ ভক্তি বিশ্বাস। ঠাকুর। জিতেনের থুব বিশ্বাস। ভাষায় নয়; স্থির বিশ্বাস। বিপদে পড়েও স্থির বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে।

বিপদে স্থির থাকতে পারলেই না বিশ্বাস। পাগুবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ অত বাঁধা ছিলেন কেন? কত বিপদ ঘাড়ের ওপর দিয়ে বাচেছ, তবু কৃষ্ণ ছাড়া জানে না। সংসারীর বিশ্বাসই প্রধান জিনিষ।

গোপেনের সঙ্গে কথা হইতেছে।

গোপেন। কর্মফল কেউ এড়াতে পারেনি।

ঠাকুর। কি কারে বুঝে ফেললে এড়াতে পারেনি ?

গোপেন। অনেক শিষ্য সদ্গুরু-সঙ্গ করেছে, তবু কর্ম্মফল ভোগ করতে হয়েছে।

ঠাকুর। তাকি সব সময় হয় ? এই বলিয়া ঠাকুর গুরু ও বিধাতা-পুরুবের গল্প বলিলেন।
( ১০৫ পৃষ্ঠা ) গোপেন। কর্ম্মকল যখন ভগবানের আইন, তখন ড মানতেই হবে।

ঠাকুর। অমাশ্য ত করছিনে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সব করতে পারেন। তিনি আইন ভাঙ্গতেও পারেন। সাধারণ পারে না। তাই ত বলছেন, অর্জ্জুন, আমার শরণাগত হও। আমি তোমায় মুক্ত করব। কর্ম্মে কর্ম্ম কর্ম। এর তিন অবস্থা দিয়েছে। এক—তীর যোজনা ক'রে ছুঁড়েছে; আর এক—যোজনা করেছে, ছুঁড়েনি; আর—যোজনা করবে বলে তুণে পোরা আছে। শেষের ছুটোর ধ্বংস হ'তে পারে। যেটা ছুঁড়েছে সেটা লাগবে। কিছু ভুগতে হবে। গুরুকুপায় ভোগের সময় কন্দে। ছ'মাসের জায়গায় ছ'দিন হ'য়ে গেল। আর দেখ, তাঁর নামে সবই হয়।

তারা নামে পাপ কোণা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, অনলে তুণ যথা, হয় ভস্ম রাশি রাশি।

সাধারণ তাই বটে, ভুগতে হবে। কিন্তু অপর নিয়মও আছে।
জ্বজ্ব ক্রলেন, দশ বৎসর জেল। কিন্তু আবার আপীল রয়েছে।
হয় ত বরাতক্রেমে রাজা জেল দেখতে গেলেন, কয়েদীকে খালাস দিয়ে
দিলেন।

গোপেন। ওটাও তার কর্ম্মে ছিল।

ঠাকুর। সবই ত ছিল। কর্ম ত কেউ জানে না। দেখছ তুঃখ রয়েছে। কর্ম্মফল ভোগ করছে। জান না ত তার আইটেম (item-দফা) কত। দশটাতে হয় ত পাঁচটা ভোগ হ'ল, পাঁচটা হ'ল না। একজনের সাত জন্ম অন্ধ হবার কথা ছিল। উপাসনা করলে, ছ'জন্ম কেটে গেল। যেবার অন্ধ হ'য়ে জন্মেছে সেবারই শুধু ভোগ হ'ল।

জ্ঞান শাস্ত্রে লিখেছে কর্মাফল ভোগ করতে হবে। ভক্তিতে ভা লিখেনি। জ্ঞানী বলছে, দেহ ভোগে। আমি ত নিত্য, নির্লিপ্ত। কর্মফল কি করবে ? জ্ঞানী নিজের কাজ ক'রে চলে যায়। ভক্ত তাঁকে ধরে, তিনি সব ক'রে দেবেন।

আবার গুরু অনেক কর্ম নিজের ওপর নেন। প্রবীর বধ হ'লে জনা অর্জ্জুনকে অভিসম্পাত করলেন। অর্জ্জুন এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কৃষ্ণ বললেন, "অর্জ্জুন, সরে এস।" অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন" ? কৃষ্ণ বলছেন, "শীঘ্ গির সরে এস, কথা বলবার সময় নেই।" সরে আসতেই দেখলেন গাছটি জ্বলে গেল। কৃষ্ণ বললেন, "বুঝলে কেন সরে আসতে বলেছি ? জনা অভিসম্পাত করেছে। তার দীর্ঘনিঃখাসে তুমি জ্বলে যেতে; সেটা ওই গাছের ওপর দিয়ে গেল। তাতেও হয়নি অর্জ্জুন, এই দেখ, আমার অর্জেক অঙ্গ পুড়ে গেছে।"

ভাঁরা দেটা নিয়ে নেন। ছেলেকে লাঠি মারছে, ছেলের মাথায় পড়ছে, বাপ দেটা নিজে গ্রহণ করলে। ছেলে বেঁচে গেল।

জ্যানী ত তা চাচ্ছে না। তার অঙ্গ দশ্ম হয় হোক। সে জানে দেহ অনিত্য, এর জত্যে শরণাগত কেন হ'তে যাব ? দেহের দাসত্ব করব ? তবে স্বাধীনতা কোথায় ? আর পূর্ণভিক্ত তারও এভাব থাকে না। তার দেহ, রোগ, ভোগ এসব চিন্তার সাবকাশই নেই। সে মব তাঁতে অর্পণ করেছে। ভাতে যা হুঃখ আসে আহক। গোপিকাদের কৃষ্ণের কাছে যাবার জত্যে বাঁধলে; সেদিকে ক্রেক্ষেপ নাই। আবার ছুটছে। কৃষ্ণকে দেখলে সব ভূলে যায়। হুঃখ ছিল কি না, বেঁধেছে কি না, দেখা মাত্র সব ভূল। ভক্তের প্রথম অবস্থা অবস্থা আলাদা। ঠিক্ ঠিক্ যাতে এসেছে তার কথাই বলছি। তার সব ভাতেই আনন্দ। সে জানে, দেহ ত আমার নয়, রোগ হ'লেই বা। এও ত তিনি দিয়েছেন। তাঁর বাতে আনন্দ সে আমি সহ্থ করতে রাজী। ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত কি জ্ঞানী হওয়া শক্ত কথা। বুদ্ধ বলেছেন, সাধু কে ? যে রোগ, শোক, আর অল্পাভাবে নিজের আনন্দ রক্ষা করতে পারে সেই সাধু। তা ভিন্ন সাধু-ভাবাপন্ন হ'তে পারে। কিস্কু

সাধু হওয়া বড় কঠিন। সংসারীদের ছু'টাকা কমলেই সর্ববনাশ। আর সাধু কাল কি খাবে জানে না। তাতেই আনন্দ। ভয় রাখে না।

সোমদেব। সংসার ছাড়লে আর সে ভাবনা থাকে না।

ঠাকুর। ছাড়াছাড়ি কি একটা অবস্থা ?

সোমদেব। সংসারী ত শুধু নিজের জন্মেই ভাবে না। ছেলে পরিবার রয়েছে।

ঠাকুর। আচ্ছা, ঈশ্বর-উপাসনা করে না এমন অনেক লোক ত আছে, যাদের সংসারে কেউ নেই, তাদের জিজ্ঞাসা কর দেখি নিজের জন্মে ভাবে কিনা। দিনরাত্তির ভেবে অস্থির হ'চেছ। কুকুর বেড়ালটা পর্যান্ত ছপুর রোদ্দুরে ছট্ফট্ করে খাবার সন্ধানে ঘুরছে। আর সাধুদের একটি পর্যা নেই। দাঁড়াও দেখি সে অবস্থায়।

গোপেন। সংএ বিশ্বাস এলে তা হয়।

ঠাকুর। বিশ্বাস এলে ত সবই হয়। তোমরা ত বন্ধ ভাবে সংসার কর। বিশ্বাস কই ? বিশ্বাস থাকলে ভয় আসবে না। মা বাপ আছেন জানলে কি ভয় হয় ? আর দেখ, ছেলে পরিবার ছেড়ে বনে গেলেই সাধু হয় না। আর ছেলে নিয়ে থাকলেই যে সাধন হয় না, তাও নয়। মনেই সব। তা'হলে কে সাধু ? বশিষ্ঠের ছই পুক্র, শিখগুরু নানকের ছই পুক্র; মহম্মদের চোদ্দটী স্ত্রী ছিল। কা'কে বলতে পার এ কথা ? তাঁরা ত সংসার রেখেই সাধন করেছিলেন।

গোপেন। চৈতত্যেরও ন্ত্রীছিল।

ঠাকুর। তাঁর বাপ, মা, স্ত্রী, সবই ছিল। তবে তিনি ছেড়ে গেলেন। বুদ্ধেরও স্ত্রী-পুক্র ছিল, তিনি তাদের ত্যাগ ক'রে সেলেন। তাঁদের রাজত্ব ছিল, তাঁরা রাজত্ব ছেড়ে গেলেন। আর বশিষ্ঠাদি এঁদের খাবার সংস্থান নেই অথচ স্ত্রী-পুক্র নিয়ে কার্য্য। সংসার বলে কি আলাদা কিছু আছে? বনের মধ্যে কি সংসার নেই? সেখানেও নেয়ে পাখী, পুরুষ পাখী ছুটোতে মিলে বাস করছে, বাঘ বাঘিনী রয়েছে, শুগাল শুগালী রয়েছে। সেখানেও ত বেশ সংসার। সংসার

ছাড়া কোথা ? আবার জ্বনক সংসারে থেকে রাজত্ব করেও মুক্ত, রাজবি। আর ভরত রাজা সব ছেড়ে-ছুড়ে বনে গিয়ে কি হ'ল ? হরিণ শিশুর পাল্লায় পড়ে হরিণ জন্ম। সংসার ত মনে। বাসনা কামনার দাস হ'য়ে সংসারে বন্ধ থাকলে কি হবে ? যে যার প্রালব্ধ নিয়ে এসেছে। তুমি তার কি করতে পার ?

গোপেন। শিশুরও কি তাই ?

ঠাকুর। সবই তাই। বাসনায় জড়িত হ'য়ে ছুঃখ নিয়ে আসছ।
এই বন্ধতা। যদি টাকা দেন বেশ ত খাও। গুড়ের ডেলা খেলে কি
ভগবান্ প্রসন্ন হবেন, আর সন্দেশ খেলেই দৌড় মারবেন ? তবে
বত কমে থাকতে পার। বাসনার দাস হ'য়ে থাকবে না। মা পোলাও
পাঠাচ্ছেন খাও। আবার শাক ভাত এলেও ছুঃখ করবে না। যাস খেয়ে যদি ভগবান্ পাওয়া যেত, তা'হলে গরুগুলিও পেত। তবে
যত সহজে চালাতে পার। মন বিগ্ডোবে কেন ? নির্ভরতা কিপ্ত ভয়ানক। রোগ হয়েছে, খেলে বাড়বে, তবু খেতে হবে। তিনি কি
খারাপের জন্যে পাঠাচ্ছেন ? বিচার রেখে খেলে ত লোভ এল।
ভালটীর বেলা আছি আর মন্দটীর বেলা নেই ?

গোপেন। নির্ভরতাই ত মুক্ষিল।

ঠাকুর। সে অবস্থা না এলে হবে না। এটা ত নির্ভরতা নয়। ছেলের অন্থ্য, ডাক্তার দেখালুম, কিছুই হ'ল না, সবাই জবাব দিয়ে গেল। তখন বললুম, 'ভগবান, তুমি ছাড়া গতি নেই।' সেটা বিশাস নয়। বিশাস রাখব তাঁর ওপর। ডাক্তার কি করবে ? সে নিজের বাড়ীতেই কিছু করতে পারে না। তবে নীতি, লোক দেখান ডাক্তার ডাকা, ক'রে গেলে। ভরসা তাঁর ওপর।

বিশ্বাস বড় শক্ত। প্রধান হ'ছে সক্ষ। তাতেই ক্রমে হবে। তা না হ'লে দেখ, পুরুষকারের কি কেউ কমতি করে? যত বি-এ, এম-এ সারাদিন খুরে খুরে মুখে রক্ত উঠছে। হয় ত পঁচিশ টাকার চাকরী পেলে। তার কি অসাধ বড়লোক হ'তে? তবু হর না কেন? গোপেন। শেষ অবভার চৈত্ত শুদেব। ভিনি বললেন, ভোরা; হরিনাম কর্, মুক্ত হবি, সাধন করতে হবে না। এ ভ সো**লা,** ভবু কাক হ'চেছ কই ?

ঠাকুর। সবই ঠিক্, বুঝলুম। এ হরিনামই ক'টালোক করছে ? বিশবার 'শালা' বলছে ভ দশবার 'হরি' বলছে। এত সোজা, তবু ক'টালোক তাতে বিশ্বাস রেখেছে ? তিনি ত বলেছিলেন, "ভর যুবতীর কোল, মাগুর মাছের ঝোল, বল হরিবোল।'' যা খুসী তাই ক'রে হরি নাম করুক। তবে তাঁর শক্তিতে বিকাশ হ'লে বুঝবে। ভর যুবতী কে ? না, মা বহুদ্ধরা, স্থির-যৌবনা। মাগুর মাছের ঝোল কি ? না, প্রেমাশ্রুপাত। হরি বলে মাটিতে লুটিয়ে কাঁদ।

তথন সব অশিক্ষিত সমাজ। বছলোক মুসলমান হ'য়ে যাচেছ। তাদের ফেরাবার জ্বন্থে যত সোজা ব্যবস্থা তাই দিচ্ছেন। ওরা লোভ দেখাচেছ—মুসলমান হও, পরী আসবে, ভোগ হবে। তার থেকে ফেরাবার জ্বন্থেই সোজা ব্যবস্থা। স্বাই ত বলছে—হরি বললে ত্রে যাব। বলেও বিশ্বাস হয় না কেন ? গিরীশ ঘোষ বলে গেছেন ঃ—
এক নামে মুক্তি পায় নরে,

গোপ্পদ সমান তার এ ভব-সাগর।

তিনবার রাম নাম শুনিয়েছিলেন বলে গুহককে চণ্ডাল হ'তে অভিশাপ দিলেন। জিনিষ ত সব সোজা। তবে তার মধ্যে এমন বাঁকা দেওয়া আছে, যা ভয়ানক। সব অবস্থার ওপর।

গোপেন। বেশ ত মুসলমান হ'চ্ছিল, ভগবানের ক্ষতি কি ? ঠাকুর। ক্ষতি নয়; ভবে যদি হরিনাম ক'রে আবার হিন্দু হয়, ভাতেই বা ভগবানের ক্ষতি কি ?

গোপেন। চৈতশ্যদেব হিন্দু অবতার হলেন কেন ?

ঠাকুর। দেশ, কাল, অবস্থামুযায়ী অবতারেরা দেহ ধারণ করেন। দেশের অবস্থার হানি, ধর্ম্মের গ্লানি হয়েছে, জ্ঞাতি নফ্ট হ'চ্ছে। তা থেকে বাঁচাবার জ্ঞাতিনি এলেন। গীতায় ভগবান্ বলছেন,—যখন যখন এ পৃথিবীতে ধর্ম্মের হানি হয়, এবং পাপ বৃদ্ধি হয়, তখন সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্ম, এবং পাপীদের ধ্বংসের জন্ম আমি নিজ মায়া-বলে শরীর ধারণ ক'রে এই অবনীতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

গোপেন। মনে হয় যেন ভগবান্ হিন্দুদের ওপর পক্ষপাতিত্ব করেছেন। তাদেরই সব অবতার।

ঠাকুর। কেন মহম্মণও ত হলেন। যথন যার পালা। ধর্ম্মের যখন গ্লানি হয়, তথনই তিনি আদেন।

গোপেন। হরিদাসকে হিন্দু করলেন কেন ?

ঠাকুর। তিনি করেছেন কোথায় ? সে তার নিজের ভাবে গেল। যার যা প্রাণে চায় তা করবেন না ? জোর ক'রে ত করেন নি। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ভক্তি ও ভক্তের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত হওয়া কি সোজা কথা ? চৈতভাদেবের এত ভক্ত, মোটে সাড়ে তিন জন ছিল অন্তরঙ্গা মাধবীলতা জ্রী, তাই অর্জেক। মেয়েদের পুরোনয়, আধখানা। তাদের মায়া বেশী কিনা তাই আধখানা (সকলের হাস্থা)। শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে ঘাট হাজার শিশ্ব ঘুরত, দশটি অন্তরঙ্গ ছিল। যীশাসের বারটি ছিল। ঠিক্ তিক্ ভক্ত ক'টা ? পূর্ণ বিশ্বাস না এলে সংশয় ওঠে! এই হরিনাম করছে, ফোঁটা তিলক কাটছে, আবার বলছে, 'মহাপাপী'। বিশ্বাস কই ?

সেই একজন বৃন্দাবনে গিয়েছিল। জলতেন্টা পেয়েছে। দেখলে একটি মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছে জল চাইলে। সে বললে, "আমি মুচি, জল দেব কি ক'রে?" তা বললে, "বল—'শিব'।" সেও বললে। তাতেই বিশাস। শিব বলেছে, পবিত্র হ'য়ে গেছে। তার হাতের জল খেলে।

কবীর ছিলেন জোলা—মুসলমান। গঙ্গাতীরে বসে আছেন। এক আক্ষান গঙ্গার জল চাইলে। কবীর একটি মাটির হাঁড়ি ক'রে জল দিলেন। আক্ষান বললে, মেটে হাঁড়ীতে কি ক'রে খাব? কবীর বললেন, গঙ্গাজলের এই ক্ষমতা নেই মাটির হাঁড়িকে শুদ্ধ করে ? তবে তোমায় শুদ্ধ করতে কি ক'রে ?

#### স্থির বিশ্বাস না এলে ভক্ত হয় না।

নানকের তুই পুত্র ছিল। আর একটা অস্তরঙ্গ ভক্ত ছিল; সর্বদা তাঁর কাছে থাকত, তাঁর খুব সেবা করত। পুত্ররাও সেবা করত। তবু তিনি ভক্তটিকে বেশী ভালবাসতেন। ছেলেদের দেখে হিংসা হ'ল। 'আমরা ওঁর ঔরসজাত পুত্র, সর্বদা সেবা করছি, আমাদের সঙ্গে কিছু না। ও একটা কোথাকার কে, তাকেই ভালবাসেন। তার সঙ্গে যত ফুসফাস, পরামর্শ। আমরা কেউ নই ?' নানক সেটা বুঝলেন। একদিন নানক ছেলেদের আর ভক্তটিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ছেলেরা সঙ্গে যাচ্ছে, ভক্তটি একটু পেছিয়ে আছে। তার একটু ভয় আছে, ওরা হিংসা করে, তাই সঙ্গে যাচ্ছে না।

যেতে যেতে দেখেন, পথে একটি মড়া প'ড়ে আছে। নানক বড় ছেলেকে বললেন, "এর খানিকটা খেতে পার ?" ছেলেটি বললে, "সে কি ? মড়া কি খাব, মড়া কখনও খায়! আপনি কি বলছেন ?" নানক বললেন, "পার কি না ?" সে বললে, "না, পারব না।" তারপর ছোট ছেলেকে বললেন, "তুমি পার ?" সে ভাবলে, 'বাবা কি বাতুল হলেন না কি ? মড়া খেতে বলছেন ?' সেও বললে, "পারব না।" এমন সময় ভক্তটি কাছে এসেছে। নানক তাকে বললেন, "তুমি এ মড়াটি খেতে পার ? সে বললে, "কোন্ দিকটা খাব বলুন।" নানক বললেন, "মাথাটা খাও।" কামড় দিতেই দেখে, মড়ার মাথা নয়, একতাল স্থস্বাতু হালুয়া।

নানক বললেন, "কেন একে এত ভালবাসি দেখলে? তোমরা বিচার রেখেছ, বাবা অস্থায়ও বলতে পারেন। তাঁর মাথা খারাপ। ভাই সব আদেশ পালেন করতে নেই, বেছে পালন করতে হয়। আর এর পূর্ণ বিশ্বাস। এ জানে, ইনি যা বলবেন তা অস্থায় হ'তেই পারে না। অতএব বিচার-শৃষ্য।" সকল ধর্ম্মেই দিয়েছে বিখাস। মহম্মদণ্ড বলেছন, বিশ্বাস কর, বিশ্বাস করলে বড় হবে।

শৃষ্ণর ত জ্ঞানী, তবু ভক্তি বিশ্বাস মেনে গেছেন। আগে শৃক্তি মানতেন না। কাশীতে চৌষট্ট ঘাটে গেছেন। গরম কাল, খুব জলতেন্টা পেয়েছে। ঘাটে নামছেন, আর তিনটে পৈঁঠা নীচেই গঙ্গা। কিন্তু মাথা ঘুরে ঐখানে বসে পড়েছেন। আর নামতে পাছেলন না। এমন সময় দেখেন, একটি বৃদ্ধা এক ঘটি জল নিয়ে উঠছে। তাকে বললেন, "মা, আমায় একটু জল দিতে পার, বড় তেন্টা পেয়েছে।" সে বললে, "তেন্টা? তিনটে পৈঁঠা নীচেই ত গঙ্গা রয়েছে। নেবে খেতে পাছে না?" শঙ্কর বললেন, "না মা, শক্তি নেই।" তখন বৃদ্ধা বললে, "তুমি না শক্তি মান না?" বলেই অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন। তার পরই শক্ষর শক্তি মানছেন। "গতিত্বং গতিত্বং" আরম্ভ হ'ল। বৃদ্ধ অত জ্ঞানী, তবু জন্মান্তর মানছেন। পাঁচ শ জন্মের কথা লিখে গেলেন।

রাষণেরও বিশাস ছিল। রাবণ ছিলেন, অন্তর্ভক্তন বহিংশক্র। ইন্দ্রজিৎ যথন বধ হ'ল, তিনি আবার যুদ্ধসজ্জা ক'রে অপর সব বীরদের পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এমন সময় মন্দোদরী এসে বলছেন, "তোমার কি এখনও জ্রম গেল না ? আবার যুদ্ধসজ্জা করছ ? জান, রাম কে ? সীতা কে ? জান, রাম স্বয়ং ভগবান, সীতা লক্ষ্মী। সীতাকে মাথায় ক'রে, রামের কাছে নিয়ে যাও। ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি ভগবান, তোমায় ক্ষমা করবেন। তোমার সব গেল, এত দেখেও বোধ হ'ল না ?" স্ত্রীর উপদেশ শুনে রাবণের ক্রোধ হয়েছে। বলছেন, "মন্দোদরী, তুমি আমায় উপদেশ দিতে এসেছ ? আমি জানি না রাম কে ? আমি জানি না, তুমি জান ? তুমি আমায় চিনতে পারলে না, সামান্ত স্বামীর ছাঁচে আমায় গড়ে নিয়েছ; আমি কে তাই জানলে না, আর রামকে চিনে ফেলেছ ? জান মন্দোদরী, রাম আমার জন্য এসেছেন ? জান, তিনি আমায় কত ভালবাসেন ? আমাকে

দেখলে তাঁর সীতা ভুল হ'য়ে যায়। আমার ওপর তাঁর কত দ্য়া! আমি ষধন সংসার-মোহে বদ্ধ হ'য়ে আছি, আমার সম্পদ বাড়তে বাড়তে চলেছে, যেটা করি সেটাই হয়, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, সব দেবতারা আমার আজ্ঞাকারী; লঙ্কাপুরীকে স্থবর্ণ, মণি, মাণিক্যে স্থোভিত করেছি; মর্ত্তো স্বর্গস্থ ভোগ করছি; পাছে এ সবে আমি ভুলে বাই, এ সম্পদে তাঁকে ভুলে থাকি, তাই তিনি সামান্ত একটা বাঁদর দিয়ে লঙ্কাপুরী পুড়িয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, 'রাবণ! এ ঐশর্য্য কিছু নয়। তোমার এত দিনের পরিশ্রম এক মুহুর্ত্তে ভন্মীভূত হ'য়ে গেল। আমায় ভুলে এ সব নিয়ে থেক না। এতে মন রেখ না, আমার ওপর রাখ।' কি অসীম দয়া! পাছে আমি তাঁকে ভুলে যাই, তাই তিনি চৈতক্ত করিয়ে দিলেন। সীতা লক্ষ্মী ভাও জানি। আমার রাজ্যে সব ছিল, সকল দেবদেবী ছিল, শুধু লক্ষ্মী ছিলেন না। তাই মা আপনি এসেছেন। তিনি স্ব ইচ্ছায় না এলে আমার কি ক্ষমতা তাঁকে আনতে পারি ?"

"আমি রামের কাছে এ রকমে যেতে রাজী নই। কামনা-বাসনা
নিয়ে আমি তাঁর কাছে যাব না। তা'বলে তিনি ওই দিয়েই আমায়
ভূলিয়ে দেবেন। কামনা, বাসনা—এই পুক্ত-পৌত্রাদি। তাই
এদের একে একে পাঠাচছি। তাদের ধ্বংস হ'চ্ছে। তারাও তাঁর
হাতে মরে যে শাস্তির স্থানে যাচ্ছে, তা এমনি তারা পেত না।
এরা সব যাবে। ্তখন কামনা-বাসনাশৃন্ম হ'য়ে আমি যাব, আর
ফিরব না।"

রাবণ ছিলেন অস্তর্ভক্ত। রামও তাঁকে আসতে দেখে ধমুর্ব্বাণ ত্যাগ করেছিলেন। এই ভক্তি, বিখাস।

ঠাকুর বলিতে বলিতে আনন্দিত হইয়া গান ধরিলেন :—

কি সুথ জীবনে মম, ওছে নাথ দয়াময় হে!

—( ১৯ পৃষ্ঠা )

আবার গাহিতেছেন—

তোদের তরে আমার দেহ, তোদের তরে আমার জীবন।

—( ১৩ পূচা )

এই গানটা ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন। ভক্তরা সকলে বিমুগ্ধ-চিত্তে গান শুনিতেছেন। গান শেষ করিয়া ঠাকুর সকলকে আশীর্যাদ করিতেছেন।

প্রায় ১•টা বাঞ্জিল। অনেকেই উঠিলেন। ১৩টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ-দশম অধ্যায়।

২১শে বৈশাশ, ১৩৩৩ বাং ; ৪ঠা মে, ১৯২৬ ইং ; মঙ্গলবার, কৃষ্ণা-সপ্তমী।

### কলিকাতা।

বিশাদ—শতঃ ভক্তি ও সংকারিক ভক্তি—সাধুর লক্ষণ—রিপু—কামিনী ও লক্ষা, শুকদেব— ব্রহ্মচর্য্য— তিন' অঙ্কের বিশেষত্ব— ত্রিসন্ধ্যা—পুক্ষকার ও নির্ভরতা—দেবা— যার ভাগ্যে যা আছে হবেই—ভগবানের নামেই হঃথ যায়—ধনীর পুত্র ও গৃহস্থের ছেলের গল্প।

ঠাকুরের বিকালে একটু একটু জ্বর হয়। মাঝে মাঝে জ্বর দেখা হইতেছে। প্রায় ১০০ ডিগ্রী পর্য্যস্ত জ্বর হয়। পেটের গোলমালও আছে।

বিকালে ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। খিদিরপুর হইতে কালু, অচ্যুত আসিয়াছে। ভবানীপুরের অজয়, রাজেন, ডাক্তার সাহেব, পুত্, ইঞ্জিনীয়ার সাহেব আছে। কলিকাতা হইতে কালাবাবু, মা-মণি আসিয়াছেন।

#### ঠাকুর গান করিতেছেন ঃ—

নাধে কি গো ব্রহ্ময়ী, ডাকি ভোরে মা দিবানিশি।
ডাকিব না মনে হলে, তুমি জোর করে ডাকাও আসি॥
যদি কভু হুঃখ পাই, অমনি বল ভর নাই,
আমার অভাব পূরণ কর সদাই, থাকি আমার মনে বসি।
ভানি, জন্ম-মৃত্যু বড় ভয়, জানি না মা কিবা হয়,
ভোমার কর্ম তুমি কর, আমি মিছে কেন ভাবি বসি॥

যাহা কিছু করি আমি, জানি ভাল করাও তুমি
( তাই ) ভালমল জানি না মা,
( পাপ-পুণ্য বৃঝি না মা ) যা কর গো এলোকেশী॥
কি দিব মা তোর তুলনা, তুই মাত্র তোর উপমা,
দীন বলে মা এই কর গো. যেন তবানলে সদা ভাগি॥

মাঝে মাঝে 'মা না' বলিয়া তান দিতেছেন। স্থুরে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সকলে বিমুগ্ধ হইয়া শুনিতেছে।

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া মেজেভেই বসিলেন, কার্পেটে বসিলেন না। তিনি সাধুর স্থানে আসনে বসিবেন না। কালু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "আমি সন্ম্যাসী।" বিশেষ পরিচয় দিলেন না। ঠাকুরকে বলিতেছেন :---

বৃদ্ধ। আমি পাপী, আপনার কৃপার জন্ম এসেছি, তাঁকে ডেকেও কিছু হ'ল না।

ঠাকুর। পাপ কোথা ? তাঁকে যদি ডাকছ, আবার পাপ কি ? "তারা নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা, অনলে তুণ ষথা হয় ভক্ম রাশি রাশি।"

আর তোমার ত বয়স হয়েছে, মনোবৃত্তি তুর্বল হয়েছে। বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয় স্বতঃই তুর্বল হয়। তাঁকে ডাকছ, আবার পাপ কি ?

বৃদ্ধ। ৫৫ বৎসর বয়স হ'ল, বহুদিন আব্দ-সমাজে কাটালাম। তার দরুণ সে বকুসংক্ষার বলুন আর স্থসংক্ষার বলুন হয়েছে ;—

ঠাকুর। কি কুসংস্কার হয়েছে ?

বৃদ্ধ। এই বেদুন মনে করুন—তাঁরা নানক, শ্রীচৈতন্ত, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের বলেন, আমরাও যেমন মামুষ তাঁরাও তেমনি সাধারণ মামুষ্: তবে তাঁরা বড় হয়েছেন।

ঠাকুর। বেশ ত, বড় হয়েছেন, তবে বড় বলে মানতে দোষ কি ? বৃদ্ধ। দোষ নেই। দেখুন, আমি বৃন্দাবনে গিয়েছিলাম, এক বোগীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁকে বললাম,—আমি পাপী, আমায় জাপনি মন্ত্র দিন। তিনি বললেন,—"দেখ, জগদ্গুরু ছাড়া আর কোন গুরু নেই, কে মন্ত্র দিবে ? আমি ত হরিনাম করতে বলব, তাই কর।"

ঠাকুর। ঠিক্ই বলেছেন।

বৃদ্ধ। ভাই সময় ক'রে একটু করি। কালীমোহন বাবুর কাছে আপনার কথা শুনলাম। আপনি যোগী, মহাপুরুষ, তাই এসেছি।

ঠাকুর। আমি যোগী টোগী বৃঝি না। তবে এদের ভক্তি বিশাস আছে; খাই দাই আর এদের নিয়ে আনন্দ করি। ঐত বলেছেন, তিনি মঙ্গলকর্ত্তা, তবে যার ভেতর দিয়ে কার্য্য করান।

বুদ্ধ। আমি আপনার চরণে প্রার্থনা করি, আমায় দীক্ষা দিন।

ঠাকুর। বেশ ত। তবে দেখ, হঠাৎ কোন কাজ করতে নাই। হঠাৎ কোন মহাপুরুষকে দেখে বলে ফেললে, থুব ভাল, পরে হয় ত সে বিশাস রইল না। তাতে অনিষ্ট হয়। হঠাৎ কিছ করতে নাই।

বৃদ্ধ। দেখুন, আমি যাঁকে ভক্তি বিশ্বাস করি, তিনি মহাপুরুষ না হ'লেও আমার ভক্তি বিশ্বাসে হবেন।

ঠাকুর। সে ঠিক্, বিশ্বাসে সব হয়। প্রহলাদকে বলেছিল,—
তোর হরি সর্বনয়, তবে এই স্ফটিক স্তম্ভে আছে ? সে বললে,—
হাা নিশ্চয়ই আছেন। ভেজে দেখলে আছে। বিশ্বাসে সব হয়।
তবে, এখন মনের যে অবস্থা আছে, সেটা ঠিক্ থাকবে কিনা ভা ভ
জানা নেই। তাই সঙ্গ করতে হয়, আসতে হয়। তবে কাজ হবে।

বুদ্ধ। আমার ভ আর দিন নেই, বয়স হ'ল।

ঠাকুর। দিন কোথায় যাবে ? দেহের ওপর ত দিন নয়। তাঁর সন্তান তাঁকে ডাকবে, দিন অদিন কি আছে ?\* দ

দেখ, কোন স্মাজই খারাপ নয়। ঠিক্ ঠিক্ ভাব নিয়ে কাজ করতে পারলে সবই ভাল। আক্ষ-সমাজও ভাল# এক্ষ বলছে, সেত খুব ভাল।

বৃদ্ধ। আমার বাসনা-কামনা নেই, সব আপনার চরণে অর্পণ করলাম। ঠাকুর। তবে ভূমিই ত নারায়ণ! বাসনা-কামনা রেগলেই ত সব হ'মে রেগল। ঘরের সব ছয়োর যদি বন্ধ ক'রে দাও, তরে ত ঘরেই আছ। বাসনা-কামনা গেলেই ত তাঁর চিন্তা ছাড়া কিছু রইল না। তবে ভূমিই তিনি হ'য়ে গেলে। আরক্তলাগুলো কাঁচপোকার চিন্তা করতে করতে কাঁচপোকাই হ'য়ে যায়। মারীচ রামের চিন্তা করতে করতে রামে মিশে গেল। বাসনাই ত উৎপাতের মূল। ওদের যখন মেরেছ, তবে ত ক্ষীর হয়ে গেছ। কাঠের জ্বালের ত আর আবশ্যক নেই।

কালু। সাধুর ওপর ভক্তি বিশ্বাস এলে কার্য্য হয় না কি ?

ঠাকুর। ইা। হয়; তবে হয় কি, এক আছে স্বতঃ ভক্তি ওঠে; আর এক সংস্কারিক ভক্তি। স্বতঃ ভক্তিতে কাজ হ'তে পারে। আর সংস্কারিক ভক্তি,—শুনেছে সাধুকে ভক্তি করতে হয়, তাই করে। সেটা স্থায়ী নয়। সেটাকে প্রথমে বেড় দিয়ে প্রকৃতিস্থ ক'রে নিতে হয়। স্বতঃ যেটা ওঠে তাতে কাজ হয়। সে পূর্বজ্ঞামের সম্বন্ধ।

কালু। তাতেও বিচার ওঠে।

ঠাকুর। বিচার ত আর কিছু নয়, সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য। ঠকাব বলে নয়।

কালু। সাধু কি না কি করে বিচার করব ?

ঠাকুর। সাধুর লক্ষণ রয়েছে। বুদ্ধ বলেছেন,—রোগ, শোক আর অন্ধকষ্টে যিনি আনন্দ রক্ষা করতে পারেন তিনিই সাধু। (বৃদ্ধকে বলিতেছেন) আসতে আসতে ভালবাসা হয়। সাধু বিশ্বাস আনিয়ে দেয়; তাতে কাৃক হয়।

বৃদ্ধ। যদি আপনাকে স্পর্শ করতে পারতাম, তবে আমার লৌহময় দেহ কাঞ্চন হ'ত।

ঠাকুরের শরীর খারাপ বলিয়া কাহাকেও ছুঁইতে দেওয়া হয় না, দূর হইতেই প্রণাম করিতে হয়। ছুঁইলেই দেখা গিয়াছে শরীর বেশী খারাপ হয়।

ঠাকুর। দেখ, আমার স্বাস্থ্য খারাপ, তাই ছুঁতে দেওয়া হয় না। বুদ্ধ। আমি মহাপাপী, যদি স্পর্শ করতে পারতাম।

ঠাকুর। আমার অস্থ, যদি ছুঁলে তোমাদের অস্থ বিস্থ হয় ? বৃদ্ধ। আমি ত আর কিছুকে ভয় করি না।

ঠাকুর। সেটা ত গেল তোমার কথা। তোমার উদ্দেশ্য ত তা নয়। তুমি ত তোমার দেহটাকে ব্যাধিগ্রস্ত করতে আসনি। লোহময় দেহ কাঞ্চন করতে এসেছ। তাই যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয় তার কি হবে ? তুমি ত দেহের ভাল চাচ্ছ ?

বৃদ্ধ। না, আমি ভাল-মন্দ চাই না। ঠাকুর। দেত সব অর্থন। তা'হলে কি দেহের ভাল চায় ? বৃদ্ধ। তাই ত; ভ্রান্তি আদে।

ঠাকুর। হাাঁ; দেই গোল। রিপুরা ভ্রান্তি আনিয়ে দেয়। এ রিপুর কাজ। রামপ্রসাদ বলছেন,—

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে।
আমি দিন-মজুরী নিত্য করি, পঞ্জুতে খায় মা বেটে।
পঞ্জুত, ছয়টা রিপু, দশ ইন্দ্রিয় মহালেঠে,
তারা কারুর কথা কেউ শোনে না, দিন ত আমার গেল কেটে॥

বৃদ্ধ। দেখুন, আমার পথ ভুল হয়েছে। আমি বেন wrong-wayে ভ (ভুল পথে) যাচ্ছি।

ঠাকুর। পথ ভুল হবে কেন? তুমি তাঁকে ডাকছ; তিনি ত সর্ব্বময়। তাঁর উদ্দেশ্যে বেড়াচ্ছ, তিনি কি দেখছেন না ? ভুল হয় ত তিনি দেখিয়ে দেবেন।

বৃদ্ধ। যদি ডাকার মত ডাকতে পারতাম। সে বিখাস কই ? জৌপদী ডেকেছিল।

ঠাকুর। দ্রৌপদীর যতক্ষণ বিশ্বাস ছিল না, এক হাতে ্রকাপড় ধরে আছেন, ততক্ষণ শুনছেন না। বিশ্বাস ঠিক্ আসেনি। খানিকটা এক হাতের ওপর আছে। বখন ছু'হাত তুলে ডাকলেন তখন তিনি এলেন। পূর্ণ বিশাস।

বৃদ্ধ। দেখুন, আমার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। আমি একটা পুকুর কাটিয়েছিলাম, একটা মেয়ে তাতে চান করছিল, আমায় দেখে লভ্ডা করলে না।

ঠাকুর। তবে ত খেশ; তোমার ত খুব উচ্চ অবস্থা। আমার ত তা হয়নি (সকলের হাস্ত)। শুকদেবের হয়েছিল; তাঁর পিতার কিন্তু হয়নি।

মেয়েরা চান করছিল, শুকদেব কাছ দিয়ে চলে গেলেন, কেউ সঙ্গোচ বোধ করলে না। কিছুক্ষণ পরে সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব থেতেই স্বাই লজ্জায় কাপড় টেনে দিতে লাগল। দেখে ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মা ভোমরা আমার ছেলেকে দেখে লজ্জা করলে না। তার অল্প বয়স। আর আমি তার পিতা, বৃদ্ধ হয়েছি, আমাকে দেখে তোমাদের লজ্জা হ'ল ?" মেয়েরা বললে, "তোমার পুক্র ত কই আমাদের এ কথা জিজ্ঞাসা করেন নি, তুমিই বা কেন করছ? এতেই বেশ বোঝা যাচেছ যে আমাদের ওপর ভোমার নক্ষর ছিল। কিন্তু ভোমার পুক্র শুকদেবের ছিল না। সেক্ষয়্য তাঁকে যেতে দেখে আমাদের মোটেই লজ্জা আসেনি।" তা বাবা, তোমার যথন ল্লী-পুরুষ ভেদ নাই, তথন তোমার ত শুকদেবের অবস্থা। ( সকলের হাস্থা )।

বুদ্ধ। আমার চোখটাও গেছে।

ঠাকুর। তিনি তোমায় রূপ থেকে বাঁচিয়েছেন। বিঅমঙ্গল চোখ গেলেই ফেল্লে, রূপে আকর্ষণ হয় বলে।

কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধটা বিদায় গ্রহণ করিলেন।
গোপেন, আশু, অঙ্কয় ও শশী আসিয়াছে।
গোপেনের সঙ্গে কথা হইভেছে।
গোপেন। বিক্ষাচর্য্য না হ'ঙ্গে কি সাধনার জোর হয় ?

ঠাকুর। ব্রহ্মচর্য্য না হ'লে সাধনার কোর হয় না বটে, ভবে ভার রকম আছে। সংসারীদের জভে মাপ আছে।

গোপেন। কি রকম ?

ঠাকুর। নীতির ওপর থাকতে হয়। তাতে দোষ হয় না। রামে ছই পুজ্র, তবুও বলছে জিতেন্দ্রিয়। ব্রহ্মচর্য্য হ'দ্ভেছ ব্রফোতে জাচার্য্য।

গোপেন। সাধারণের বিখাস, ত্রহ্মচর্য্য না হ'লে সাধনে কোন ফলই ফলে না।

ঠাকুর। তার কোন মানে নেই; যার। জ্ঞান-পন্থী, তাদের সব কড়া নীতি নিতে হয়। ভক্তিমার্গের তা নয়। তাঁকে ধরব, তিনি কমিয়ে দেবেন। আপনি কাজ হয়। চিন্তাই না কার্য্য করে? তাঁর দিকে মন থাকল, অন্য দিকে যাবে কখন ?

গোপেন। জ্ঞানীর ব্রহ্মচর্য্য দরকার হয় না ?

ঠাকুর। ব্রহ্মচর্য্য মানে নীতির কাজ। এক আছে উর্দ্ধরেতা। ভার আলাদা পস্থা।

কালীবাবু। যোগক্রিয়া না হ'লে উদ্ধরেতা হওয়া যায় না 🤋

ঠাকুর। তিনি ইচ্ছা করলে ক'রে দিতে পারেন। আর শ্বতঃ
শ্বভাব, বৃত্তি থাকবে অধীন হয়ে। এ জ্ঞানীর পথ। দেখ, সব জিনিষের
মূল হ'চ্ছে বাসনা। বাসনা গেলে অপর জিনিষের কার্য্যকারী শক্তি
থাকে না। কি ক'রে থাকে ? খেতে ইচ্ছা নেই, খাওয়া কি জোর
ক'রে হ'তে পারে ? মূল তাঁকে ধরতে হয়; তিনি সব ক'রে দেবেন।
চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ। যত তাঁতে ভালবাসা আসে, তত
অপর বৃত্তি কুর্বল হ'য়ে আসে।

গোপেন। নতুন যারা ভক্তিমার্গ নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের ত কিছুদিন ছঃখ চলবে।

ঠাকুর। য়তক্ষণ বাসনা ততক্ষণ ছঃখ থাকবে। ছঃখের রাজত্ব না ছাড়ালে ত ছঃখ যাবে না। যতক্ষণ এ ঘরে আছু, তেজক্ষণ এ ঘরের অমুভৃতি হবে। এ ঘর ছাড়ালেই না অপর ঘরের অমুভৃতি।

নানা কথার পর আবার গোপেন আর এক নূতন প্রদক্ষ তুলিল। গোপেন। 'ভিন' অঙ্কের এত বিশেষত্ব কেন? ভিন গুণ, ব্রিশুল:—

ডাক্তার সহেব। ত্রিশুস মুরারি—
ঠাকুর। স্থান্তি, শায়। তার থেকেই তিন।
গোপেন। পাঁচ বললেন না কেন, ছয়ই বা নয় কেন ?

ঠাকুর। তা নয়। তিনেই স্প্রি। গুণাত্মক নিয়েই না স্প্রি। গুণ গেলে স্প্রিথাকে না। তিন গুণ। একজন আমায় বলেছিল, তিন গুণ কেন ? চার নয় কেন ? আমি বললুম, তিন পাওয়া যাচেছ তাই বলছি। পাওয়াও যাচেছ, আর তিনিও বলছেন তিন (গীতাতে)। বেশী পাওয়া গেলে তাই বলা যাবে। তুমি পেয়ে থাক ত বল।

গোপেন। ব্যাদদেব নাকি বলেছেন পৃথিবী ত্রিকোণ। আজ-কালকার পণ্ডিতেরা বলেন কমলা লেবুর মত। এদেরটাই ত ঠিক্ মনে হয়। ব্যাদদেব বোধ হয় ভারতবর্ষ দেখে বলেছেন। ভারতবর্ষের আকার কতকটা ত্রিকোণ।

ডাক্তার সাহেব। এঁরাও বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ড।

ঠাকুর। দেহের বর্ণা করতে গিয়ে ওরই মধ্যে যত প্রশ্নাণ্ড আছে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। নাভিমুলে মণিপুরে ত্রিকোণ; মন সেখানে গেলে ত্রিকোণের কাজ হ'চেছ, সব ত্রিকোণ দর্শন হয়। আবার একস্থানে আছে সব গোলাকার।

অচ্যুত। সব ত্রিকোণ কি রকম ? সব জিনিষ ত্রিকোণ দেখা যায় ? ঠাকুর। ত্রিকোণ নিয়ে বেপ্তিত। ভেতরে যা আছে থাকুক; বেড়াটা ত্রিকোণ।

অচ্যুত। আবার বেদে নাকি আছে, পৃথিবী চতুক্ষোণ আর হাতীর পিঠের ওপর। ঠাকুর। চতুকোণও আছে, সেখানে গেলে সে রকম দেখবে।
চতুদ্দিল পাল্পে যখন মন, তখন চারই দেখছে। স্বাধিষ্ঠানে বড়দল, তখন
ছয় ভাবে দেখছে। দিকদলে দশ দল পল্ল, দশটা দিক, সেখানে
দশ ভাবে। আবার কোথাও বা মহাসমুদ্র, আকার নাই।

আর কিছু নয়, একটা চতুন্দোণ, একটা গোলাকার, যাই থাক্, এর ভেতরে যতক্ষণ আছু ভতক্ষণ এর ঠিকু মাপ হওয়া কঠিন।

আশু এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলিল।

এক পণ্ডিত এক সাহেব বাড়ীতে মাফারী করতে গিয়েছিল। ছেলেকে পড়াচ্ছে, 'স্র্যা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে'। ছেলে বলে, "তা নয়, পৃথিবীই সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে।" এ তর্ক ভেতর থেকে সাহেব শুনে বাইরে এসে পণ্ডিতকে খুব ধমকে দিলেন, "মূর্থ, কিছু জান না।" পণ্ডিত বেগতিক দেখে বল্লে, "পনের টাকার জন্য পৃথিবী ঘুরতে হয় ঘুরুক, আমার কি ?" (সকলের হাস্ত্য)

গোপেন। পড়েছি, রাত ছুপুরে মন যে ভাবে গতি করে যদি পরীক্ষা করা যায়, তবে নাকি তখন মন কোন্ গুণে আছে ধরতে পারে।

ঠাকুর। পরীক্ষা করলে সব সময়ই ধরতে পার। তবে তখন সব "নিস্তক, মন স্বতঃ স্থির হয়। তাই দিয়েছে সেটা সাধনের প্রশস্ত সময়। আর সারাদিন সংসার সংসার ক'রে অস্থির, তখন একটু সময় পেলে, সব্তুণের চিস্তার স্থবিধা হয়। প্রকৃতির ঠাণ্ডা ভাবে সহজে কাজ হয়।

ডাক্তার সাহেব। ভোরেও তাই ?

ঠাকুর। ভোরেও তাই। ভোরে একটা বীর হাওয়া চলে, তাতে সত্তংশের জোর হয়। মনে থুব জোর হয়। মধ্যধাম রাত্রি ১২টার পর আর ভোরে সাধনের প্রশস্ত সময়।

ভাক্তার সাহেব। সন্ধ্যায় ? ঠাকুর। ইঁয়া, সন্ধ্যায়ও নিস্তব্ধ। কালীবাব। ত্রিসন্ধ্যা কোন্টা কোন্টা ?

ঠাকুর। ভোরে—উদয়ের আরম্ভ পর্যান্ত, ১২টার পর, আর সন্ধ্যায়। যে সময় চিত্ত স্থির হয়, তখনই তাঁকে ডাকবে। পূর্বের এই নীতি বলবৎ ছিল, ভোরে ওঠা।

গোপেন। সবই ত তাঁর ওপর নির্ভর করলাম, কিন্তু শান্তে যে দিয়েছে "যত্নে কৃতে যদিন সিদ্ধ্যুতি ততঃ কুত্র দোষঃ" ইত্যাদি। যত্ন না করলে ত কাপুরুষতা।

ঠাকুর। ঠিক্ দিয়েছে। সংসারীদের জন্য ঠিক্ ব্যবস্থা। সংসারীদের ত ঠিক্ নির্ভর্নতা হয় না। নির্ভরতার নাম ক'রে মিছিমিছি অসসতা আনে। তাই গীতায় অর্জ্জুনকে বলছেন,—উত্তিষ্ঠ, বধ। সব অর্পণ ত করবেই না। ভাষার ওপর থেকে পুরুষকারও ছেড়ে দিলে, তবে ত জড়তা এল। আর যে কাপুরুষ বলছ, কাপুরুষের ক্ষমতা আছে নির্ভর করে ? নির্ভর করতে কতখানি শক্তির দরকার। পেটে ক্ষ্ধা আছে, ঘরে চাল নেই। তার ওপর দাঁড়ান কত সাহসের কাজ। সে নির্ভরতা সহজ নয়। তাই উত্তেজনা করছে কর্ম্ম করতে। উত্তেজনায় অধিক কাজ হয়। বাক্যের স্বভাব আছে একজনকে কার্য্যে লাগান যায়। বেশীক্ষণ রাখা যাবে না। তবে করতে করতে ক্রমে প্রকৃতি এসে যায়।

কালীবাবু। এ ত উত্তেজনা, কিন্তু যাঁদের বাক্যে শক্তি আছে, তাঁদের কথায় কি কাজ হয় না ?

ঠাকুর। সে ত আলাদা কথা। সঙ্গ কেন ? এক এই ত।
নির্ভন্ন করতে ত পারে না, তাই পুরুষকার। প্রথম প্রথম সূটো
ক্ষড়িয়ে কাল হয়। তাঁর কাছে এলে এটা হবে এই বিশাসও আছে,
আবার তাঁর কাছে আসতে হবে এ পুরুষকারও রয়েছে। নির্ভরতা
ভয়ানক। আসব, না আসব, কোন চিস্তাই থাকবে না—তাঁকে সব
দিয়েছি।

কালীবাবু। ভখন কাজ থাকে না ?

ঠাকুর। কিছুনা; সব তিনি করছেন। কংলীবাবু। হাত-পা নাড়া ?

ঠাকুর। সে ভ জীবের ধর্ম। জীবনী-শক্তি থাকে motion (গতি) থাকল। সঙ্কল্প নিয়ে কাজ থাকবে না।

গোপেন। নির্ভরতা কখন আস্বে ?

ঠাকুর। এলে ত পূর্ণ। যাতে এদেছে দে ত জগৎ মেরে :দিয়েছে। সঙ্কল্ল যতক্ষণ আছে ততক্ষণ নিজের ঘাড়ে।

কালীবাব। সংসারে সম্বন্ধ রাখতে গেলে ত সঙ্কল্ল থাকবে।

ঠাকুর। তার কি মানে আছে ? যিনি চক্স-সূর্য্য গড়েছেন, তিনি তোমার সংসার চালাতে পারেন না ?

কালীবাবু। আপিসে কাব্দ করতে যেতে হবে।

ঠাকুর। যার যেতে না হয় তার কাজ কি ?

শশী। আপিসেত থেতে হবে।

ঠাকুর। সে ত চাকরীর জন্ম যাচছ, সেধানে নির্ভরতা কোধায় ?

শশী। সব ছেড়ে দিলে ত হবে না।

ঠাকুর। শুধু শুধু ছেড়ে দিলে কেন হবে ? সে অবস্থা না এলে কৈন ছাড়বে ? তাঁকে যখন সব সঁপেছ, ছেলেও তোমার নয়, পরিবারও তোমার নয়; চাকরীরও আর দরকার নেই।

কালীবাবু। হয় ত বাড়ীর কোন স্ত্রীলোকের ওপর কেউ অত্যাচার ক'চেছ। মনে এল বাধা দিই, আর নির্ভরতা মনে এলে ভাবছি, তিনি সব করবেন।

ঠাকুর। যদি তোমার বাড়ীর স্ত্রীলোক হয়, আর ভোমার ঠিক্
নির্জরতা থাকে, সাধ্য নেই কেউ অত্যাচার করে। ঠিক্ ঠিক্ নির্জরতা
চাই। শুধু ঐ সময় বললে হবে না। ফ্রোপদীর বস্ত্রহরণের সময় তিনি
এক হাতে কাপড় ধ'রে যতক্ষণ ডাকছে, ভগবান্ আসছেন না। তথনও
ঠিক্ নির্জরতা আসেনি। এক হাতের ওপর খানিকটা ভরসা আছে।

তু'টো হাত তুলে যখন ডাকছেন—"এস প্রাণবল্লভ", তখন এলেন। কাপড় যত টানে ফুরোয় না।

কালীবাবু। একটা লোক জিক্ষা করতে এসেছে। হাতে টাকাও রয়েছে—এদিকে নির্ভন্নতা আছে। ভাবছি, আমি টাকা কেন দেব ? বা হয় হবে।

ঠাকুর। কেন দেবে না। টাকা হাতে রয়েছে। টাকা নিচ্ছ, ছেলে খাবার চাইলে কিনে দিচছ। এটার বেলায় কেন দেবে না ?

কালীবাবু। তবে সংসারীর পূর্ণ নির্ভরতা কি ক'রে হয় ? ঠাকুর। পূর্ণ নির্ভরতা ছেলে পরিবারে মন থাকতে হয় না। কালীবাবু। টাকাকড়ির মধ্যে গেলে পূর্ণ নির্ভরতা হয় না।

ঠাকুর। তবে সকল্প-শৃত্য হ'লে হয়। ঘরে খাবার আছে, ছেলে চাইলে দিয়ে দিলে, চিন্তা রাখলে না। এক সব ছেড়ে দেওয়া, আর নাহয় সকল্প-শৃত্য হওয়া।

কালীবাবু। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, চিন্তা হবে না ?
ঠাকুর। চিন্তা রাখবে না। সময় এল, সব যোগাযোগ হ'ল, দিয়ে
দিলে। কুণ্ঠী ঠিকুৰ্জ্জির ধার ধারবে না।

কালীবাবু। সাধারণ ত সে সব করে।

ঠাকুর। সাধারণের মধ্যে ত যাচছ না। কুণ্ঠী সাধারণ ফল বললে। আর তাঁর নামে ফেলে দিলে মন্দ থাকলেও ভাল হবে।

কালীবাবু। ছুভিক্ষ হ'চেছ সে জন্ম টাকা তুলতে হবে। এও ত কাজ। নির্ভর করে থাকলে কি ক'রে হবে ?

ঠাকুর। পূর্ণ নির্ভরতায় সে ভাব আসে না। ছুভিক্ষ ভিনি
দিয়েছেন, তিনি তার ব্যবস্থা করবেন। আমি কি বুঝি ? ছুভিক্ষ হওয়া
খারাপ কি ভাল—ভাই বা কি জানি ? তাঁকে ডাক, মঙ্গল হবে। তাঁতে
যায়া আছে, তারা টাকা পয়সার চিন্তা রাখবে না। তাদেরও ত ভিনি
পিতা, তিনি কি দেখছেন না ? যারা আমিছের ওপর আছে তারা যাবে,
[সেবা করবে। আসল কথা—তাঁকে পাওয়া। পরমহংসদেব বলভেন,

ভগৰান্ যদি আসেন, তবে কি তাঁর কাছে কতকগুলি ডিস্পেন্সারী চেয়ে ,নিবি ? তাঁর জগৎ, কোথায় ছুভিক্ষ হবে, তুমি তার কি করবে ? টাকা যদি তিনি তোমায় দিয়ে থাকেন ত দাও; ফুরিয়ে গেল। কি করবে, সে জন্ম ভাববে না। যার যার নীতিতে থাকবে। মেলা এতে ওতে গেলে তাঁর ওপর নির্ভরতা কমে যাবে।

গোপেন। নিকাম সেবা। পথে একটা লোক পড়ে আছে দেখলুম,—

ঠাকুর। নির্ভর করলে সেবা কেন ? তবে হঠাৎ সামনে কিছু হ'ল, একটু সাহায্য ক'রে দিলুম, যদি অপর কেউ না থাকে। অপর লোক এলেই সরে যাব। যাদ এই করতে থাকি, তবে তাঁকে ডাকব কথন ? আর ফল-কামনাও সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়বে। যার সেবা করলুম সে মরে গেল। প্রাণে লাগবে।

কর্ম যত বাড়বে তত তাঁর কাছ থেকে সরে যাবে। বিশ্বাসীর কথা বলছি, তা ছাড়া অপর ত কর্ম্মে যাবেই। দয়া, মায়া, তুই বন্ধন। জগতের নিয়ম—প্রকৃতি অনুযায়ী জিনিষ আসে। যাদের অর্থ আছে তারা করুক। নিজাম কর্ম্ম ত বললেই হবে না, সকাম এসে যাবে।

পরমহংসদেব বলতেন,—যারা তাঁর ভাবে যাবে তাদের কতকগুলি
কর্ম্ম জড়ান উচিৎ নয়। তা ছাড়া অপর ত কর্ম্ম নিয়ে আসে,
করবেই। যাঁর এত দয়া, যিনি বিপথে গেলে টেনে নেন, তাঁর কাছে
এসেছি. আমার ভাবনা কেন ?

গোপেন। সৎকর্মাও ত করতে পারে।

ঠাকুর। সৎকর্মাও জড়ান, অসৎকর্মাও জড়ান। উপস্থিত মত কাজ করে যাওয়া; জড়ালেই বেড়ে যাবে। যার ভাগ্যে যা আছে সে হবেই। কারও ক্ষমতা নেই কিছু করে।

একটী গল্প আছে। ছই বন্ধু ছিল, একজন ধনীর পুক্র, আর একজন সাধারণ গেরভে্র ছেলে। ছ'জনে খুব ভাব। গেরভে্র ্রেলেটার ভগবতে বিশ্বাস ছিল, আর ধনীর ছেলেটার সাধারণ বোধ। ্দ্র'জনে একদিন ভর্ক হ'চেছ। ধনীর পুক্র বলছে, "টাকায় জগতের হুঃখ নষ্ট করা যায়।" অপর বন্ধ বলছে, "তা নয়; ভগবানের নামে ছঃখ যায়, টাকার কি ক্ষমতা আছে ? যার কপালে তুঃখ আছে, টাকায় তার কি করবে ? টাকা যার যার ভাগ্য।" দু'জনে তর্ক হ'ছে, মীমাংসা হয় না। তারপর কথা হ'ল: গেরস্থের ছেলেটা বললে. "আচ্ছা বন্ধু এস. পরীক্ষা করা যাক। তুমি একজনকে টাকা দাও, আমি একজনকে জগবানের নাম দিই, দেখি কার চুঃখ যায়।" এই বলে চু'জনে বেরিয়েছে। ধনীর ছেলে একলক্ষ টাকা নিয়েছে। বেডাতে বেডাতে এক দরিদ্রের বাড়ী এসেছে। দেখে, একখানা কুঁড়ে ঘর, চাল বেড়া ভেঙ্গে পডছে। লোকটী শীর্ণকায়, পরিধানের কাপড় ছেঁড়া। ধনীর পুত্র তাকে ডেকেই বললে, "কি. তোমার এ দশা কেন ?" সে বললে. "কি করি ? অর্থ নেই. খাওয়া জোটেনা, বড় কফে আছি।" ধনীর পুত্র বললে, "আছো, ভোমাকে এই এক লক্ষ টাকা দিচিচ। এই দিয়ে বেশ বাড়ী ঘর কর। কুপণতা করো না, বেশ স্থথে স্বচ্ছন্দে থাক। আবার দরকার হ'লে দেব।" তারপর সেখান থেকে ছুই বন্ধু চলল। যেতে ষেতে দেখে, আর একটা বাড়ীরও সে রকম জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা। সে বাড়ীর ্লোকটাকেও ডাকলে। সেও বললে, "বড চুৰ্দ্দশা, খেতে পাই না, অৰ্থ নেই।" তখন অপর বন্ধুটা তাকে বললে, "আচ্ছা, হরিনাম কর না ুকেন ?" সে বললে, "ওতে কি হবে ? আমি যে খেতে পাচিছ না। হরিনাম করে কি ক্ষুধা যাবে ?" বন্ধুটী বললে, "না ক'রেও ভ খেতে পাচছ না—না হয় ক'রেও তাই হ'ল, ভোমার ক্ষতি কি ? দেশ, আমি ত্রাক্ষণ, উপষাচক হ'য়ে তোমায় বলে যাচিছ, কথাটা ধর।" সে রাজি হ'ল। "দেশ একট কফ হ'লেও ছেড় না যেন।" এই বলে তারা চলে (शन। धनी वक्की हांमरल, वलरल, "वक्क, राजामात्रक रामन: हितनारम শাবার স্কুটবে ?"

িকছুদিন যার, একদিন ভোর বেলা ধনীর পুক্ত তার গোশালা দর্শন

করতে গেছে। গিয়ে দেখে, কি একটা চক্চক্ করছে। কাছে গিয়ে দেখলে, এক হাঁড়ী ভূঁষ আর তার ওপর একটা মাহর। মাহরটা নিয়ে একটা চাকরকে ডেকে হাঁড়ীটা তার মাথায় দিয়ে বাড়ীতে নিয়ে এল। এনে ভূঁষ ঢেলে দেখলে, একলক্ষ টাকার মাহর। সে ত আশ্চর্য্য হয়ে গেল, মাহর কে এখানে রেখে দিলে? তখন ঐ বন্ধুটা এসেছে। তাকে বলছে, "দেখ বন্ধু, আজ গোশালায় বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, একটা ভূঁষের হাঁড়ীতে একলক্ষ টাকার মাহর। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার!" বন্ধুটার সন্দেহ হ'ল। বললে, "বন্ধু ভূমি যে সেই একজনকে একলক্ষ টাকার মোহর দিয়ে এসেছিলে, এ সেই মোহর নয় ত ?" ধনী বন্ধু বললে, "ভূমিও পাগল হয়েছ বন্ধু! সে মোহর এখানে কি ক'রে আসবে? আর সে কি এত দিন তার একটাও থয়চ করেনি? সব রেখে দিয়েছে?" বন্ধু বললে, "আমার কিন্তু সন্দেহ হ'চেছ, চল, বরং দেখে আসি।"

তু'জনে বেরিয়ে গেল। তার বাড়ীতে গিয়ে দেখে, সেই তুর্দিশা;
বাড়ী ভেকে পড়েছে, বেড়া খনে পড়ছে। তা'কে ডেকে বললে,
"কিহে, তোমার এ অবস্থা কেন? টাকা কি করলে?" সে বললে,
'কি বলব আমার তুরদৃষ্ট। আপনি সেই টাকা দিয়ে গেলেন। আমি
আর কোথার রাখব, আমার ঘরে ত বাক্স পেটরা নেই। তাই একটী
হাঁড়ীতে রেখে তুঁষ চাপা দিয়েছিলাম, পাছে কেউ দেখে নিয়ে যায়।
আমরা তুঁষ বিক্রৌ ক'রে খাই। এখন গ্রাম থেকে তুঁষ নিতে এসেছে,
আমার ল্রী তু'গণ্ডা পয়সা না নিয়ে সেই হাঁড়ী শুদ্ধ দিয়ে ফেলেছে।"
ধনীর পুক্র খোঁজ ক'রে জানলে তারই লোক সেই তুঁষ কিনে এনে
হাড়ী শুদ্ধ সেই গোশালাতে রেখেছে। গেরন্থের ছেলে তখন বললে,
"দেখ বন্ধু, তুমি ভাবছ টাকায় সব হয়। তার অদৃষ্টে যা আছে কোথায়
যাবে? তার এই তু'আনাই ছিল, তু'আনাই পেল; আর তোমার
দেখ, একলক্ষ টাকা ছিল তাই পেলে। নয় ত ডোমার চাকররাও ত

্দেখানে ছিল। তারাই মাথায় ক'রে নিয়ে গেল। তাদের চোখেও ত পড়তে পারত। তাদের ভাগ্যে নেই, কি ক'রে হবে ? তোমার ভাগ্যে ছিল তুমি পেলে। তা দেখ, টাকাতেই যে সব হয়, তা নয়; তবে তোমার মারফৎ ভগবান্ যদি কা'কেও ধনী করেন, হ'তে পারে। নয় ত টাকা দিলেই হয় না। আচ্ছা চল, সেই লোকটীকে দেখা যাক।"

সেখানে গিয়ে দেখে, বেশ স্থন্দর বাড়ী ঘর হয়েছে । তাকে ডাকতে সে এসে ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা নিলে, বললে, "আম্বন! আপনারই রুপায় আমার সব হয়েছে। আপনি সেই হরিনাম দিয়েছিলেন। ভাতেই আমার এই সব।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকম বল দেখি শুনি।" সে বললে, "আমি জেলের ব্যবসা ক'রে খেতাম। যে দিন যা সামান্ত মাছ ্পেতাম তাতেই কোন রকমে দিন চলত। প্রথম প্রথম হরিনাম ক'রে ৰড কফ বৈডে গেল। আগে যাও বা পেতাম তাও পাই না। মাঝে মাঝে বিরক্তি আসত, ভাবতাম ছেডে দিই। আমার স্ত্রী বারণ করত. বলত, 'ছেড়েই বা কি হবে ? এতেও ত কোন লোকসান নাই, প্রাক্ষাণ দিয়ে গেছে. ছেড় না।' একদিন খুব কফ হয়েছে, কিছুই পাইনি, ছেলে-পিলে সব উপোস ক'রে আছে। এত কফ হ'ল— কাঁদতে লাগলাম। হরিনামে বিরক্তি এল, ভাবলাম এই হরিনাম। যার নাম ক'রে খেতে পায় না, কফ বেড়েই গেল, দুর ছাই ও আর করব না! জ্রী আবার বোঝাত—ছেড না, ছেডে কি কফ যাবে ? তা সেদিন সকাল বেলা इतिनाम क'रत काल निरम् (यदिरम्हि। यि किहु भारे (हरल-भिरल थार्व। নদীতে গিয়ে হরিনাম ক'রে যেমন জাল ফেলেছি, এক প্রকাণ্ড রুই মাছ উঠল। টেনে ওপরে তুললাম। ভারি আনন্দ হ'ল। বললাম, হরি তুমি আছ, সত্যিই আছ। তোমায় কেঁদে কেঁদে ডেকেছি, তাই এত বড় মাছ উঠল। পুর আনন্দ হয়েছে। বাজারেরও বেলা হয়েছে, বাজারে নিয়ে গেলাম। বিক্রী ক'রে জিনিষ-পত্র আনব। হরি চিস্তা করতে করতে আর মনে মনে ভোমায় প্রণাম করতে করতে বাঙ্গারে

গেলাম। গিয়ে দেখি খদের জোটে না। মাছ নিয়ে বসে আছি। অপর দিন বাজারে মাছ পড়তে ন। পড়তেই খদের এসে জোটে। সেদিন ১১টা ১২টা বেজে গেল: কোথাও কিছ নেই। বড় কফট হ'ল, কাঁদতে লাগলাম, ভাবলাম এই হরিনাম। হরিনাম ক'রে এই হ'ল। বাজারে মাছ এনে খদ্দের মেলে না। এ কেউ শুনেছে। নাম ক'রে শেষে এই হ'ল। সন্ধ্যা পর্যান্ত বলে বলে শেষে বাড়ী এলে মাছটা স্ত্রীর কাছে रिक मिलाम। वललाम, इतिनाम आत कि छिन। वाकारत माइ निरा খদের জোটে না ? যে নামে এত চুর্দ্দশা, ভূলেও আর সে নাম কচ্ছিনি। স্ত্রী বললে, 'তোমার একি মতিভ্রম হ'ল ? হরিনামেও কখনও দোষ দিতে আছে ? আমাদের অদ্ফে ছিল এই হবে। মিছিমিছি তাঁর निन्मा करता ना।' कि कत्रव ? माइটाও পচে উঠেছে। জ্রীকে বললাম. কেটে দেখ কয়েক ভাগা পাডায় নেয় কিনা প আর ষা থাকে সিদ্ধ করে ছেলে-মেয়েদের দাও। সে সেটা কাটলে, কেটে দেখে পেটের মধ্যে একখণ্ড কাঁচ। সেটা ছেলেরা নিয়ে নিলে। মাছ যা দুই এক ভাগা বিক্রী হ'ল-পঢ়া মাছ কেই বা আর নেবে--আর বাকীটা সিদ্ধ করে সবাই খেলে। আর ভাবছি, হরিনাম আর করছিনে, কাল থেকেই ছেড়ে দিচিছ, যে হরিনাম করবে তার কাছেও যাব না। এ সব কিছুই নয়, কেবল বাজে কথা। এই ভাবে আছি। এখন ছেলেরা কাঁচটা নিয়ে খেলা করত। একদিন একটা ভদ্রলোক এসে আমার এখানে বসল। কাঁচটা দেখে বললে, ওটা আমায় দিতে পার ? ভোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছি। আমার তখন কি রকম বুদ্ধি এল। একখণ্ড কাঁচ্ পঞ্চাশ হাজার টাকা বলছে, এর বোধ হয় খুব দাম হবে। আমি বললাম, না: ওটা কি পঞ্চাশ হাজার টাকায় দিতে পারি ? **७त्र या नाम ! भरत এकलक पूर्वलक डिर्राड लागल। स्मर्य मार्ड्** তিনলক্ষ টাকা দিয়ে কাঁচটা কিনলে। আমি টাকা কোথায় রাথব ? তাঁকে বললান, তুমিই রাথ। সে-ই এ বাড়ী ঘর দোর সব ক'রে দিয়েছে। সম্পত্তি কিনে দিয়েছে। তা হরির রূপায়

# ১৬৬ ঠাকুর শ্রী**শ্রীঞ্চ**তেক্রনাথের অমৃতবাণী।

সর্<sub>ু ই</sub>য়েছে। আপনার দয়াই মূল। না হয় আমার কি এ সম হ'ত ?"

গেরত্বের ছেলে তথন বললে, "দেখলে বস্কু, টাকায় কি উপকার করা যায় ? তাঁর নাম করলে সব হয়।"

নানা কথার পর দূরের ভক্তরা উঠিয়া গেলেন। ১০টার প্র ঠাকুর আরতি করিলে সফলে বিদায় লইলেন।

# প্রথম ভাগ—একাদশ অধ্যায়।

২২শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৫ই মে, ১৯২৬ ইং ;
বুধবার, ক্বফা-অফীমী।

# কলিকাতা।

নন্দবিদায়—সৎকাজ ও আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা—আজ-কালকার যুবকগণ—রাজা ও বড়লোক— সবই ভগবানের দেওয়া—কর্ম্মও তাঁর ইচ্ছা—বৈরাগ্য—মন কোন অবস্থায়ই স্থা হইতে চায় না—বাসনাই দরিদ্রতা।

বিকাল ৫টা হইল। ঠাকুরের অস্থটা ঠিক্ কি তাহা স্থির হইতেছে না। একটু জ্বর বিকালে লাগিয়াই আছে। পিলেও বাড়িয়া গিয়াছে। তাই রক্ত-পরীক্ষা করিবার কথা হইয়াছে। আজ ডাক্তার স্থবোধবাবু, রক্ত লইতে আসিয়াছেন।

অস্থ সম্বন্ধে চু' একটা কথাবার্তার পর স্থবোধবাবু রক্ত নিলেন। রক্ত দেখিয়া বলিলেন।

\* স্থবোধবাবু। রক্ত সাদা হ'য়ে গেছে। এ ভাল নয়।
ঠাকুর। কলকাতা সাহেবের দেশ কিনা, তাই এখানে এসে
সাদা হ'চ্ছি (হাস্ত)।

স্থবোধবাবু। না, এ ভাল না। রক্তের পরিমাণ খুব কমে গেছে। মোটে শভকরা পঁটিশ হিসাবে আছে। সাধারণতঃ আশি থেকে একশ' পর্য্যন্ত থাকে। আপনি মনের শক্তিতে বসে আছেন। অশু রোগী হ'লে এ অবস্থায় নড়তে পারত না।

ঠাকুর। আমি ত কোন কফী বোধ করছি না।

স্থবোধবারু। না, আমরা ছাড়ব না। দেহের বিষয়ে আমরা authority (বিশেষজ্ঞ)। আমাদের মেনে চলতে হবে।

স্থবোধবাবুর কাব্দ আছে, শীঘ্রই যাইবেন। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

বৈকালে ভক্তরা অনেকে আসিয়াছে। অজয়, রাজেন, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আশু প্রভৃতি ভবানীপুরের ভক্তরা আছে। খিদিরপুর হইতে অচ্যুত, বিভৃতি, হরিপদ আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি আসিয়াছেন। সন্ধ্যাসী, সোমদেব, জিতেন, শশী, কানাই, পচু, অমুকুল, স্থরথ আসিয়াছে।

অচ্যুত স্থভাষবাবুর কথা বলিতেছে। শ্রীযুক্ত স্থভাষচন্দ্র বস্থ কিছুদিন পূর্বের্ব ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "স্থভাষ খুব ভাল ছেলে, ভেডরে একটা তেজ আছে, চোখে মুখে বেশ ভাব।"

দূরে বাঁশী বাজিতেছিল। ঠাকুর পুতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গান বাজাচ্ছে বল দেখি ?" পুতু ঠিক্ বলিতে পারিল না। ঠাকুর বলিলেন, "আর ত ত্রজে যাব না ভাই।" গানটি ছোট করিয়া গাহিলেন। নন্দ-বিদায়ের গান। নন্দ-বিদায় সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। ঐ জায়গার স্থন্দর ভাব। ব্রক্স ছেড়ে মথুরায় যাচ্ছেন, ধড়া চূড়া সব দিয়ে যাচ্ছেন। যাদের না দেখে থাকতে পারতেন না, এত ভালবাসতেন, তাদের জিনিষটা পর্যাস্ত—ধড়া, বাঁশী, চূড়া—সব ফিরিয়ে দিলেন। এতদিনের ভালবাসা চট্ ক'রে কাটিয়ে দিলেন। কি রকম নির্লিপ্ততা! তাদের চূড়াটি পর্যাস্ত কাছে থাকতে পারবে না।

কালীবাবু একটা club ( ক্লাব ) করিতেছেন। ঠাকুর সেই প্রসঙ্গে আমাদের যুবকদের বর্ত্তমান অবস্থা, একত্রে কাজ করার শক্তির অভাব, আমাদের কর্ত্তব্য, ইত্যাদি সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ঠাকুর। সকলে মিলে একটা সৎকাঞ্চ করতে হ'লে ভেতরে শক্তি চাই। সৎ জিনিষ চালাতে হ'লে সকলের ভেতরে সৎ থাকা চাই সৎকথা সবাই বলে; অসৎ যুক্তি ত কেউ দেয় না। কিন্তু করতে গোলে যে শক্তির দরকার। শক্তি না হ'লে কিছুই দাঁড়াবে না। কালীবাবু। উঠছে পড়ছে ক'রে দাঁড়াবে ত ?

ঠাকুর। সে যখন দাঁড়াবে আপনি হবে। তখন সংএর বিকাশ আরম্ভ হবে। তোমাদের বলছি তাতে ন! যেতে। তোমরা যারা একটা নীতি নিয়ে তাঁর দিকে আছ, তাদের নানা বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হওয়া ঠিক্ নয়। অপরে তা করবে বই কি। নিজের যদি কিছু অর্থ দিতে ইচ্ছা থাকে, তবে কিছু দিয়ে দেবে। জিনিষের ভেতর নেবে। দেশ-কাল-পাত্র অমুযায়ী অবস্থার সূক্ষ্মতা নেবে।

কালীবাবু। আমি বিশেষ লিপ্ত হব না। তবে আজ একটা meeting (সভা) আছে।

ঠাকুর। মিটিং দল টল. এতে যত না যাওয়া যায় ততই ভাল। পরমহংসদেব বলতেন, দল পানা পুকুরে হয়। প্রায়ই সাধারণ যুক্তি কি রকম জান ? যেমন শেয়ালের যুক্তি। শেয়ালগুলো রান্তিরে যথন গর্ব্তে হার, দেখে খেয়ে দেয়ে পেট মোটা হ'য়ে গেছে, ঢুকতে কফ হ'চেছ। তখন যুক্তি করে, কাল গর্ত্ত বড় করতেই হবে। সকাল বেলা পেট কমে গেছে, বেরোতে আর কফ হয় না। কাজেই গর্ত্ত বড করবার কথা ওঠে না। আবার রান্তিরে দেই অবস্থা। ঢুকতে পারে না। তখন আবার বলে, না, কাল গর্ত্ত বড় ক'রে তবে ছাড়ব। রাত্তিরে 'পৈট খালি হ'য়ে যায়, সকালে আর দরকার হয় না। এ চলছেই, গর্দ্ত আর বড় হয় না। এদেরও তাই। যুক্তির বেলা দব আছে। কাজে কেউ নেই। ভেতরে স্থির ভাবনা আসলে কোন বড় কাজ হয় কি ? খুব ধৈর্য্য আর বৃদ্ধির বিকাশ চাই। এদের কত কথাই মনে উঠবে। জলের বুদুদের মত উঠছে পড়ছে। স্বার্থ আর হিংদা এদের প্রবল। এ হুটোকে নষ্ট করতে না পারলে কোন কাজই দাঁড়াতে পারে না। তাই বুদ্ধ দিয়েছেন অহিংসা পরমোধর্ম। হিংসা গেলে ভগবানকে পাওয়া ্ৰায়। বড় কাজ ভাজে কেন ? হিংশায়। হুঃৰ্ভিক্ষ হ'ল : সবাই বললে, এই করব, সেই করব। ছু'দিন পরে হিংদা আর স্বার্থ; কাঞ্চেই ন্ধমিল। তারপর আছে লোভ। আগে বলা যেতে পারে সব ঠিক

করব; কাজে গেলে দাঁড়ান কঠিন। যার যার ভাব নিয়ে থাকবে। মেলা এটা ওটায় মিশবে না। ধর্মজাবে যাচছ, তাই থাক।

কালীবার। আমাদের সেখানেও ধর্মচর্চ্চাই হয়।

ঠাকুর। সে চর্চটা কি জান ? সেটা বাঁধি জিনিষ নয়। হ'তে পারে ভাল কথা হ'ল মাঝে মাঝে। বাঁধি নীতি নিয়ে কাজ করলে সেদিকে মন থাকে।

কালীবাবু। আমি সে সবের পক্ষপাতী নই, তবে যতটুকু দরকার।

ঠাকুর। দরকার কিছুই নেই। দেখ, আমি যখন খিদিরপুরে মঠে আছি, কালু গিয়ে আমাকে স্বদেশ সম্বন্ধে নানা কথা বলতে লাগল। আমি বললুম, হাঁা, তুমি যা বলছ কথাগুলি ভাল। কিন্তু দেশের যা অবস্থা, এ কথার ওপর দাঁড়োবার শক্তি নেই। কালু তা বুঝবে না। খুব যুক্তি দেখাছে। আমি বললুম, যুক্তি ত দেখালে, সব হ'ল। কাজে কি হবে ? তামিলক বৃত্তিতে দেশ ভরে গেছে। যে কথা বললে, সান্তিক প্রকৃতি তাতে দাঁড়াতে পারে না। কারুর সাধ্যি আছে এর ওপর থাকে ? মিটিং লেক্চার খুব হ'তে পারে। কালে পড়লে দেখবে সব উল্টো। পরে তুমিও বুঝতে পারবে। তাদের প্রকৃতি যে নিচ্ছে না। মরাকে যদি বল, দৌড়, মরা কি তা পারে ? যদি বল, মাটির পুভুল দিয়ে যাত্রা গাওয়াব, সে কি হবে ? ভিত্তি ঠিক্ না হ'লে কিছুই হবে না।

কালীবাবু। আজ-কাল একটু ভাব ফিরেছে। ছেলেদের মধ্যে ধর্ম-ভাব ও চরিত্র-বল্ একটু দেখা যাচেছ।

ঠাকুর। আগেকার চেয়ে এখনকার ছেলেদের, স্কুল-কলেজের ছেলেদের কথাই বলছি, এদের একটু চরিত্রের দিকে উন্নতি হয়েছে। এরা পরিশ্রমী, পরোপকার-ইচ্ছাও কিছু কিছু আছে। কিন্তু ধৈর্য্যাভাব। আর একজনকে মেনে চলতে পারে না। আগে সেটা খুব ছিল। এখন স্ব প্রধান। এদের বড় মানে হ'চ্ছে, 'আমরা বড় করছি বড়, আবার ছোট করছি ছোট'। আগে যে বড় হ'ত, সবাই তাকে মেনে চলত।
আর এরা বালক, প্রকৃতি ধরতে পারে না। কারণ, ষে শিক্ষা হয়,
তাতে মামুষ তৈরী হয় না। অর্থকিরী বিভায় ভেতরের মামুষটা মরে
যায়। এজন্যে সূক্ষ্মতা-বোধ কম। তবে এরা সাধারণের চেয়ে
অনেক ভাল।

কালীবাবু। পৃথিবীর সব জায়গায়ই এখন এই ভাব, স্ব স্থ প্রধান।
ঠাকুর। পৃথিবীর তা হ'তে পারে। ভারতবর্ধে কিন্তু একজনকে
ভালবাসা, একজনকে সম্মান করা, এটা প্রধান গুণ ছিল। এদের অতিথিসৎকার, প্রভুভক্তি থুব ছিল। যাকে কর্ত্তা করত, তাকে ভালবাসত
এবং ভয় করত। একটা দমার ভাব নিয়ে যে তাকে মানত তা নয়।
যথার্থ ভালবাসা ছিল। এখন বড় করার মানে নেই। এখন ঘরেই
সে ভাব নেই, বাইরে কোথেকে হবে।

অন্য জাতি যখন যাকে বড় করবে, যতক্ষণ সে সেই র্যাঙ্কে (rank-পদ) থাকবে ততক্ষণ তার অর্ডার (order-আদেশ) শুনবে। এমনি খুব স্বাধীন-চেতা হ'তে পারে, কিন্তু তার কথা মেনে চলছে। আবার দরকার হ'লে তাকে নামাতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ আছে, তার কথাই মেনে চলবে। ভুল বললেও শুনবে। তা নইলে কি যুদ্ধ চলত ? আমাদের দেশে ছিল ভালবাসার সঙ্গে মানা। তাদের ভালবাসা নয়, শুধু আইন মেনে যাওয়া।

এদের (এ দেশীদের ) হিংসা আর স্বার্থ এত বেশী, এ চুটোর দরণ কোন কাজ দাঁড়াতে পারে না। হিংসা সবারই আছে। হিংসা ছাড়া কে চলবে ? সব ত বুজ হ'য়ে আসেন নি। তবে তাদের হিংসা কাজে বাধা দেয় না। এদের বাধা দেয়। চারটা এদের ভয়ানক প্রবল। স্বার্থ, হিংসা, ধৈর্যাভাব আর লোভ এ দেশে ভয়ানক ভাবে কাজ করছে। আবার ক'টা নতুন উৎপত্তি হয়েছে, দেহস্থ, কপটভা ও স্বার্থপূর্ণ ভালবাসা।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, রাজা অর্থ আর সম্মান এ ছটো নেবেই। কেউ ত আর শুকদেব হ'য়ে রাজত্ব করতে আসেন নি। যে রাজা হবে সেই অর্থ আর সম্মান নেবে।

হিন্দু-রাজা থাকতেও এই নিয়ম ছিল। অর্থ সব রাজকোষে জ্বমা
দিতে হ'ত। তার থেকে নীতি অমুধায়ী নাও। তখন প্রজারও রাজার
ওপর থুব ভক্তি বিশাস ছিল। রাজাও সাধন-ভজন ক'রে রাজত্ব করতেন।
ধনাগারের ওপর বড় লোভ ছিল না। জীবস্ফুক্ত অবস্থা লাভ ক'রে রাজত্ব
করতেন। এখন যাঁরা এসেছেন তাঁরা অনেক ভাল। তবে আমরা দোষ
দিচ্ছি, এটা আমাদের প্রকৃতিগত। আমাদের ধোপার স্বভাব। ধোপা
পরের কাপড় কাচে, কিন্তু নিজের কাপড়িটি ময়লা। আমরা পরের
দোষই দেখছি, নিজের দোষটা দেখছি না। নিজে সে অবস্থায় পড়ে কি

আমি দরিজে, ধনীকে খুব গালাগাল দিলাম। নিজের যেই পয়সা হ'ল, অমনি আলাদা মূর্ত্তি। বরং ধনীর ছেলেরা পয়সার ব্যবহার জানে, অর্থের ওপর ভতটা আকর্ষণ নেই। বছ অর্থ দেখেছে, বাপ-ঠাকুরদাকে বছ অর্থ ব্যয় করতে দেখেছে, সে এক রকম সহ্য হ'য়ে গেছে। তবে এক প্রকৃতি আছে, টাকার ওপর পয়সা ফেলছে। বাক্স খুলবে না পাছে ব্যয় করতে ইচছা যায়। তাদের কথা আলাদা।

বহু লোক নিয়ে চালান যে কত কঠিন, সেটা কে বোঝে ? ঘরে বসে যুক্তি থুব চলতে পারে। নিজের বাড়ীতেই তিন চারজন নিয়ে যে ঘর করছি, তাদের সঙ্গে কি ব্যবহার কচ্ছি, তা যদি দেখি, এদের কেন রামা মেথরকেও দোষ দিতে পারি না। এ বহু প্রকৃতি নিয়ে কাজ। অক্সায় ছ'একটি হ'য়ে যেতে পারে। কেউ ত আর শুকদেব হ'য়ে বা অবভার এসে রাজত্ব করছে না। তারাও সাধারণ মাসুষ। নিজেদের কি অবহা। অলসভা, প্রবল লোভ, ধৈর্য্যের অভাব, প্রবল হিংসা, প্রবল স্বার্থ, এ ক'টাই ত কাজ করছে। এতেই হার্ভুবু থাচিছ। সে দিকে তাকাচিছ না। এ শুলের থেকে নিস্কৃতি নিয়ে নিজেরাই

আগে মাসুষ হই : ভবে মাসুষের বিচার করব। টাকা কিছু হ'ভে পারে। ওতে কি মানুষ হয় ? মানুষ হওয়া চাই। সাধন-ভজন ক'রে যাঁরা রাজত্ব ক'রে গেছেন, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতি, তাঁদেরই বস্তু প্রকৃতি নিয়ে ব্যবহার করতে গিয়ে কি অবস্থা হ'ল। এরা ত সাধারণ মাসুষ।

পাঁচটা কথা বলতে পারি, কাজে করা শক্ত। এদিকে ত সামাগ্য দেহের কফ, দামাতা ত্রঃখ সহা করতে পারি মা। মান-অভিমান-বর্জ্জন মুখে বলি বেশ। একটা লোক যদি একট সম্মানের ক্রটা করে, অমনি ভার ওপর চটে কি বাবহারই যে কচ্ছি জানি না। হাতে বন্দুক থাকে ত ছুঁড়েই দিলাম, চাবুক থাকে ত তু'ঘা লাগিয়ে দিলাম: কি. না ছুটো কথার হের ফের হয়েছে। কভ সাধনা করতে হবে, কভ উচ্চে উঠতে হবে, তবে মামুষ হবে। তবে জিনিষ বুঝবে।

কি জফ্য অপর জাতি বড় প তাদের দোষ দেখ' না। গুণ দেখতে চেফা কর: গুণ নাও। দোষের দিকে তাকালে গুণ নজরে পড়বে না। কি দোষেই বা আমরা ছোট আছি। নিজেদের দোষ অসুসন্ধান কর; ক'রে বাদ দাও। হঠাৎ নিজেকে বড বলে ভেব না। ধৈর্ঘ্য এবং ঠিক্ ঠিক্ লক্ষ্য রাখ। চোখ রেখে চল। তা'হলেই বড় হ'তে পারবে।

পুকুর মাস্টার আসিয়াছেন। তিনি এম-এ পড়েন। তাঁহার সহিত কথা হইতেছে।

ঠাকুর। ভগবান সম্বন্ধে তোমার কিছ মনে হয় <u> </u>

পুতুর মান্টার। সময় সময় হয়, আবার সময় সময় হয় না।

ঠাকুর। কি হয় १

পু-মা। ভাঁকে সর্বাময় কর্ত্তা মনে হয়, আবার তা হয় না।

ঠাকুর। কেন হয় না ?

পু-মা। কোন কাজের জন্ম ডাকলাম, সে হ'ল না। বিশাস চলে গেল।

ঠাকুর। কর্ত্তা বলছ ত ? তোমার হুকুমে কর্ত্তার চলা উচিত

না কর্ত্তার হুকুমে ভোমার চলা উচিত ? তিনি যা ভাল মনে করবেন ভাই করবেন ত ?

প্রথমে দেখ নিজের ভাল মন্দ কি বুঝি ? বাসনার তাড়নায় যা ইচ্ছা তাই কচ্ছি। যা মনে উঠছে তাই চাক্তি। সব যদি তিনি দেন তবে ত বিপদ। লক্ষ্যশূভা লক্ষ বাসনা, ক'টা পূরাবে ? বাসনা পূরণ না হ'লেই ত তোমাদের ছঃখ। নয় ত প্রকৃত ছঃখ তিনটী;—ক্ষুধার অল্ল, তাও রসনা-তৃপ্তির জন্ত নয়, ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্ত; লজ্জা-নিবারণের জন্ত সামান্ত বস্ত্র; আর ব্যাধির যন্ত্রণা। তা ভিল্ল সবই ত বাসনার তাড়না।

পু-মা। সে সব বাসনাও ত ভগবান্ দিয়েছেন।

ঠাকুর। ভগবান্ত সবই দিয়েছেন। বাসনা জল-বুদ্ধুদের মত।
বুদ্ধুদ এক একটা উঠছে, আবার মিশে যাচেছ। বাসনাও তাই। উঠল,
পূরণ না হ'লে তুঃখ হ'ল, আবার মিশে গেল। কর্ত্তা যদি খাড়া কর,
তবে তাঁর ছকুমে চল।

পু-মা। কারও খারাপ প্রবৃত্তি, কারও ভাল প্রবৃত্তি কেন ?

ঠাকুর। তাতে ক্ষতি নাই; খারাপ ভাল তুই আছে। খারাপ দিয়েছেন, তাতে এই এই হয়; আবার ভাল দিয়েছেন, তাতে এই এই হয়। তুটো আছে, বেছে নাও। অস্ক্ষকার আছে বলেই না আলো ? স্প্রেটই এই। ছানাতে চিনিতে ময়রা অনেক রকম তৈরী করে। যার যেটা প্রিয় সে সেটা নেয়। যে যেটা চাচ্ছে। তুমি ভালও নও, মনদও নও। তুমি ভাল-মন্দ তুএরই পার। এ হ'চ্ছে প্রকৃতি।

পু-মা। কর্ম্মের স্থার্থকতা কি ? সবই যদি তাঁর ইচ্ছা, তবে আর কর্মাকেন ?

ঠাকুর। কর্মাও তাঁর ইচ্ছা। যদি দেন কর্মা করতে, করব। যদি দেন ঘুমুতে, ঘুমোব। তিনিই ঠেলে দিচ্ছেন।

পু-মা। তাঁর কর্ম্মের জন্ম আমরা দোষী নই।

ঠাকুর। তুমি দোষী নও, তবে ভেতরে বোধ আছে বলে দোষী।

হুখ-ছুঃখ অনুভব করে মন্। দোষ-গুণ বিচার করে মন। দোষ, ভেতরে বোধ আছে, তাই নিতে হবে।

পু-মা। কর্ম যখন ইচ্ছাতে হয় না, তখন দায়ী কে ?

ঠাকুর। দায়ী কেউ নয়, কর্ম্ম করলে তার সাজা আছে।

পু-মা। আমার ত ইচ্ছা নয় যে কর্ম করি।

ঠাকুর। তাঁর ইচ্ছারয়েছে।

পু-মা। শরীরের কফ্ট-ভোগ ত আমার হ'চেছ।

ঠাকুর। শরীরটাও তাঁকে দাও। তা'হলে ভোগও তিনি করবেন।
আমি করছি বোধ রেখেছ, তাই আমিত্ব বৃদ্ধি। তবে ভাল-মন্দ সব
বোধ থাকবে। আর তিনি সব হ'লে তুমিও তাঁর, সবই তাঁর।

গান আছে না,---

তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া ছঃখ, তোমারই দেওয়া বুকে তোমারই অসুভব।

পু-মা। কর্মফল কি সবকে ভোগ করতে হয় ?

ঠাকুর। হাঁা, সবকেই ভোগ করতে হয়।

পু-মা। কেউ রেহাই পায় না 🤋

ঠাকুর। পায়; তবে সাধারণ আইনে সবকেই ভোগ করতে হয়।
আর মাপও হয়; জজ সাহেব দশ বৎসর জেল দিলেন। জেলে
ভাল ব্যবহার দেখে হয়ত পরে পাঁচ বৎসর কমিয়ে দিলেন।
এমনও হ'তে পারে যে রাজা জেল দেখতে গেলেন, কয়েদী ধালাস
পেল।

আশু। বৈরাগ্য এলে আবার সংসার কি ক'রে করবে ?

ঠাকুর। বৈরাগ্য কি ? সংসার-বস্ততে অশ্রদ্ধা। অশ্রদ্ধা ত হয় মনে। কার্পেটে বসে আছ। তাতে মন নেই, বসার দরুণ বৈরাগ্য গেল না। জিনিষ হ'চেছ আসক্তি। আসক্তিই ভোগ করে। আসক্তিশৃগ্যতা বৈরাগ্য। আশু। স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াতে হবে। সেজয়ে ত কাজ করতে হবে। উদাসীনতা, এল, কাজ হবে কি ক'রে ?

ঠাকুর। খুব উদাসীনতা এলে কাজ করতে পারবে না। তবে বোধ আছে কর্ত্তব্য, স্ত্রী-পুজের জন্ম চিন্তা আছে, তাই করতে হবে। আর বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পন্ন ব্যক্তির কাছে তারা থাকলেও সে তাদের চিন্তা রাধবে না। আর এক সংসার-নীতি। সব রেখেছ; এদের উদর চালাতে হবে, তাই কিছু রোজগার। কামনা-বাসনা তৃপ্তির জন্ম খেটে মরা নয়। তার ত ইতি নেই। সেই এক মহারাজা, তাঁর কোন অভাব নেই। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাণী, তোমাকে আমি ধুব স্থখে রেখেছি, না ?" রাণী বললে, "তুমি কি স্থখে রেখেছ ? ইচ্ছের শচী আমার চেয়েও কত স্থথে আছেন।" রাজা ত শুনে অবাক! এত হীরে মুক্তোর মধ্যে ভুবিয়ে রেখেছি, তবু বলে শচীর চেয়ে স্থখী নই! তা আমি রাজা হ'য়ে এত করেও মন পেলুম না, বলে, 'কি স্থথে রেখেছ ?' সাধারণ লোকে আর কি স্থথে রাখবে ?"

মন কোন অবস্থায় স্থাথে থাকতে চায় না। বাড়ীর চাকর, দশ টাকাভেই তার চলে। তার ওপর এগার টাকা হ'লে ভারি আনন্দ, মাইনে বেড়েছে। আর মনিবের এত টাকাতেও কুলুচ্ছে না। সেও ত জীব, তারও ত ছেলে পরিবার রয়েছে। সামাশ্র খেয়ে তার গায়ে কি রকম জোর। বড় বড় বোঝা ঘাড়ে করছে। আর তোমাদের ত্র'ল গণ্ডা খেয়েও হ'চেছ না।

জিনিষ বাসনা। এতেই দরিস্রতা, এতেই আভাব। বাসনার নাশ করতে হবে।

গোপেনের বাড়ীর বিষয়েরা আসিয়াছেন। গোগেনবালার কথা উঠিয়াছে। গোগেনবালা ডাক্তার সাহেবের কনিষ্ঠা ভগ্নী। গোপেনের মেজ ভাই বিজেনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার ঠাকুরের ওপর অসাধারণ ভক্তি ভালবাসা। ঠাকুর প্রায়ই তাঁহার কথা বলেন আজও বলিতেছেন। ঠাকুর। গোগেন বড় ভাল মেয়ে। এত সরল, ভেতরে কোন খুঁত নেই। আমার ওপর খুব ভক্তি, বিশাস আর একটা অগাধ ভালবাসা। যীশুর শিশ্বা মেরীর ভাব অনেকটা আছে। অমন মেয়ে বড় চোথে পড়ে না।

নানা কথার পর অনেকেই উঠিলেন। দশটার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

#### প্রথম ভাগ—দ্বাদশ অধ্যায়।

২৪শে বৈশাপ, ১৩৩৩ বাং ; ৭ই মে, ১৯২৬ ইং ; শুক্রবার, কুফা-দশমী।

### কলিকাতা।

সকল ও হর্কলের সংসার—ঠাকুরের অস্তথের কথা —রিপুর মায়া—রোগ ও স্বাস্থ্য—মঙ্গল ও অমঙ্গল, তিনি মঙ্গলময়—ঠাকুরের গান ও ভাব।

ঠাকুরের শরীর আজ ধারাপ। জ্বর ৯৯:২ ডিগ্রী আছে।

বিকাল টো বাজিল। একে একে ভক্তরা আসিতেছেন। ভবানীপুরের পুতু, ডাক্তার সাহেব, আশু, অজয় আছে। খিদিরপুর হুইতে অচ্যুত, বিভৃতি, হরিপদ আসিয়াছে। কলিকাতা হুইতে কালীবাবু, মা-মণি আসিয়াছেন। নির্মালবাবুর ছেলে (কামু), কালীবাবুর ছেলে (ফ্রব) আসিয়াছে।

সন্ধ্যা হইলে আলো জালা হইল। ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। একটা নূতন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। পুব তাঁর নাম করবে। তাঁতে থাকবে, সব মঙ্গল হবে।
ছুটো নীতিতে সংসার করা যায়। এক, যদি ছুর্বল হই তবে সবলের
আগ্রেয়ে থাকতে হয়। আর নয় ত, যদি সবল হই তবে সংসার করা
যায়। এছটো অবস্থায় ঠিক্ ভাবে সংসার করা যায়। এ ভয়ানক
স্থান, বড় পেছল জায়গা।

ভাক্তার দাহেব। সবল হ'য়ে দংসার কি রকম ?

ঠাকুর। নিজে কাম ক্রোধ লোভ এদের জয় ক'রে যাওয়া চাই। সবলতা মানে জ্ঞান। প্রকৃতিগত বোধ এসেছে। বাতে যাচেছ ভাভেই বোধ আছে। অনিষ্ট হয় না। আর চুর্বলের সবলের আশ্রমে থাকতে হয়। বিপদ এল, তার দোহাই দিয়ে বেঁচে গেল। এই দেখ না, আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি। কেউ আক্রমণ করতে আসলেই 'কালী, ডাক্তার সাহেব' বলে চেঁচাব (সকলের হাস্ত)। কোন ভয় নাই। নির্ভাবনায় আছি।

কালীবাবু। কে কার ভরসায় আছে তা বোঝবার উপায় নেই (সকলের হাস্থা)। আমরা যেটা নিজে চেফ্টা ক'রে পারি না, সেটা এখানে এলে আপনি হ'য়ে যাছে। তবে এখন একটা গগুগোলে পড়েছি।

ঠাকুর। কি গওগোল ?

কালীবাবু। আপনি একটা পুৱাণ জিনিষ (প্লীহা) সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সেটাকে না তাডালে হ'চেছ না।

ঠাকুর। পুরাণ হ'লে কি ছাড়ান যায় ? ভালবাসা বেশী হ'য়ে গেছে (সকলের হাস্ত)। দেশে অনেক দিন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি, তাই এটা বড় হ'য়ে গেছে।

কালীবাবু। সেখানে (দেশে) যখন ছিলেন, তখন সেখানকার সব নিয়েছেন, এটাও নিয়েছেন। এখন সেখানকার সব যখন ছেড়ে দিয়েছেন, এটাকেও ছেড়ে দিন।

ঠাকুর। এর ওপর বিশেষ মায়া ছিল (সকলের হাস্থা)। কালীবাবু। এটাও ছর্ববল, সবলের আশ্রয় নিয়েছে।

ঠাকুরের স্বাস্থ্যের জন্ম ভক্তরা সকলেই চিস্তিত হইয়াছেন।
দিন দিন স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িতেছে। অথচ ঔষধেও কোন ফল
হয় না। ঠাকুরের ঔষধ খেতে ইচ্ছা না থাকিলেও ভক্তরা ধরিয়া
পড়িলে খান। কিস্তু খাইলেই দেখা গিয়াছে শরীর খারাপ হয়। তাই
আক্রকাল তাহারাও কোর করিতে ভয় পায়। অথচ রোগ বাড়িয়াই
চলিয়াছে। ঠাকুর নিজে সেজন্ম মোটেই ভাবেন না। ভক্তদের ছুইটি
ছাড়া উপায় নাই। এক ঔষধ, নয় ত ঠাকুরকে ধরা। ঔষধে ত
কিছুই হয় না। তাই আজ সকলে ঠাকুরকে বলিতেছেন, যেন তিনি

শরীরটা প্রস্থ করিয়া লন। ঠাকুর নানা কথায় সেটা কাটাইয়া দিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায় দেশ (মাঝের গাঁ) হইতে আসিয়া-ছেন। তিনি ঠাকুরের জ্যেঠতুত ভাই।

ঠাকুর। অমূল্য বলছিল, "এবার একবার দেশে চলুন। নয় ত যা শরীর হ'চ্ছে আর সেতে পারবেন বলে ভরসা হয় না।" আর কি হবে ? মা যপ্তি রাগ করেন ত ছেলে কেড়ে নেবেন।

অচ্যুত। ছেলেটার ওপর আপনার মায়া না থাকতে পারে, আমাদের আছে।

কালীবাবু। ভক্তদের জন্ম যখন দেহটা, তখন দেটাকে ভাল করে দিন। নয় ত এবার আমরা প্রাইক (strike-ধর্ম্মঘট) করব। মাকে জোর ক'রে ধরব।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। বলিতেছেন:—

ঠাকুর। দেখ, বছদিনের আলাপ যেতে চায় না। তাড়িয়ে দিলেও যেতে চায় না। আবার আসে। এই রিপুরা দেখনা, মন্দ বুঝছে, তাড়িয়ে দিছে। তবুও তারা ছাড়ে না। যেমন পোষা কুকুর। বাবু কোলে করেছেন। বাবুর গা চাটছে, বেশ আছে। কেউ হয় ত বললে, 'কি কুকুর একটা নিয়ে আছেন? অস্পৃশ্য জীব, ছোঁবেন না।' তথন কোল থেকে নামিয়ে দিলেও যেতে চায় না। তার কোলে উঠে অভ্যাস হ'য়ে গেছে কিনা, যেতে চাইবেকেন?

ভূতে পাওয়া রোগী দেখনি ? রোজা ভূত ঝাড়াচ্ছে। বলছে, 'যাচ্ছি যাচিছ,' তবু যেতে চায় না।

কালীবাবু। সেরকম রোজা হ'লে ত দেখেই পালায় (সকলের হাস্তা)।

অব্দয়। সে রকম ভূত হ'লেও ছাড়ে না।

ঠাকুর। সেই এক বাড়ীতে ভূতে পেরেছে। রামায়ণ দিচ্ছিল।

তা ভূত গাছ থেকে রামায়ণ ওয়ালার ঘাড়ে পড়ে তাকে ফেলে দিলে (হাঁস্ত)।

ঠাকুর ছেলেদের সঙ্গে ফস্টিনান্তি করিতেছেন। কা**ন্যু, ধ্রুব, এরা** তাঁহাকে ডন দেখাইভেছে।

আবার অস্থরের কথা উঠিয়াছে।

ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেহের ধর্ম রোগ, শোক, ব্যাধি। এর হাত থেকে ত নিস্কৃতি নেই। বিশেষতঃ কর্ম্ম-জগতের সঙ্গে থাকতে হ'লে এ সব আসে।

কালীবাবু। আসে, তবে ছেড়ে দিক।

অচ্যুত। রোগ যেমন দেছের ধর্মা, স্বাস্থ্যও ত তেমনি ধর্মা।

ঠাকুর। স্বাস্থ্যধর্ম তাদের পক্ষে, যাদের স্বাস্থ্যের এদিক ওদিক হ'লে মন চঞ্চল হয়। দেহ ত থাকে না, যাবেই; এ যাদের বোধ আছে, তাদের স্বাস্থ্যে কি করবে? যাদের স্বাস্থ্যের গোলমালে মন চঞ্চল হয়, ধর্মা-কার্য্যে বিদ্ন হয়, তাদের জন্মই স্বাস্থ্যধর্ম।

কালীবাবু। তবু শরীরের ধর্ম শরীর কেন পালন করছে না ?
ঠাকুর। আর ত আবশ্যক নেই। মন যদি শরীর ছাড়িয়ে গিয়ে থাকে, তবে শরীর তার ধর্ম পালন করুক বা নাই করুক আসে বায় না। মন যদি তাতে থাকে তবে দরকার হবে। কারণ, শরীরের গোলমাল হ'লে মন চঞ্চল হবে, ধর্মে বিদ্ন হবে।

কালীবাবু। স্বাস্থ্য থেকে কাজ নেই এও ত তিনি বলছেন না।
ঠাকুর। শরীরের সঙ্গে কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। শরীরে যারা
মনকে রক্ষা করে, তাদের কাজে বিদ্ন হ'তে পারে। দুঃখ এল, সঙ্গে
সঙ্গে মনকে হারিয়ে ফেল্লে। যাদের মন শরীর হাড়িয়েছে তাদের
ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই। শরীর স্কুন্থ যদি থাকে বেশ। অস্কুন্থ
থাকলেও আসে যায় না।

কালীবাবু। স্বাস্থ্য ত শরীরের ধর্ম।

ঠাকুর। আর ত দরকার নেই।

কালীবাবু। আপনার না থাকতে পারে। কিন্তু কাজ করতে গেলে ত চাই।

ঠাকুর। যাঁর কাজ তিনি বুঝবেন। রাখা দরকার—রাখবেন, না রাখা দরকার হয় ত রাখবেন না।

কালীবাবু। তিনি টিনি ত আমরা বুঝি না। আমরা আপনাকেই দেখছি। আমরা দেখছি তিনি ভাল কাজ করছেন না। সকলের প্রাণে কফ দিয়ে তাঁর কি লাভ ?

ঠাকুর। ওটা ত বুঝার ভুল।

কালীবাবু। ভক্তের জন্ম ভগবান্দেহ ধারণ করেন; তবু এ রকম করেন কেন ?

ঠাকুর। তিনি মঙ্গলময়। যা করেন, মঙ্গলের জন্য।

ডাক্তার সাহেব। মঙ্গল অমঙ্গল বুঝা যায় না।

ঠাকুর। অমঙ্গলও যে মঙ্গল। মূল মঙ্গল। অমঙ্গলেই মঙ্গল টেনে মানে।

কালীবাবু। ভবিষ্যুৎ চিন্তা করছি না। উপস্থিত যা প্রাণে লাগছে বলছি।

ঠাকুর। তা দেখ, প্রাহলাদের বাবে বাবে কত ছঃখ পেতে হয়েছে।

কালীবাবু। প্রত্যেকবার ত তিনি কোলও দিয়েছেন।

ঠাকুর। তিনি ত হুংখ দেন না। দেখ, এত ব্যাধি, এত কাণ্ড-কারখান!; ডাক্তার বলছে, 'কি ক'রে বসে আছেন,' তবু ত তিনি আননদ ঠিক্ রেখেছেন। এর চেয়ে কি স্থখ দেবেন। তিনি সবই মঙ্গলের জন্ম করেন।

(मामरमव व्यामिल।

ঠাকুর। এস, সোমদেব এস।

আবার বলিতেছেন। কেন করেছেন, একটা মঙ্গল নিশ্চয়ই আছে।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ—

তিলেক দাঁড়া ওরে শমন, একবার বদন ভরে মাকে ডাকি।
আমার বিপদকালে এক্ষন্মী এদেন কি না এদেন দেখি॥
নিয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে,
তার একটা ভাবনা কি রে,
নইলে তারা নামের কৰচমালা রূপায় আমি গলে রাখি॥
মহেশ্বরী আমার রাজা,

আমার কভু নাতান, কভু মাতান, কভু দেনার দায়ে নাহি ঠেকি॥
প্রামাদ বলে মায়ের লীলে,
অত্যে কি বুঝিতে পারে,

আমি থাস তালুকের প্রজা,

ত্রিলোচন যার না পার তত্ত্ব, আমি অন্ত পাব কিষে॥

মাঝে মাঝে 'মা মা' বলিয়া তান দিতেছেন। গন্তীর ধ্বনিতে হল্ মুর ভরিয়া গিয়াছে। ভক্তরা স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছেন,—

> "নিয়ে যাবি সঙ্গে করে, তার একটা ভাবনা কি রে, নইলে তারা নামের কবচমালা বুথায় আমি গলে রাখি।"

গান শেষ করিয়া 'মা মা' ধ্বনি করিতেছেন। অপূর্বব ভাবে বিভোর হইয়াছেন। সস্তানদের দেখিতেছেন। হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। তাহারা নির্বাক হইয়া তাকাইয়া আছে।

আবার অপর কথার অবতারণা করিয়া ঠাকুর সে ভাব বদলাইয়া দিলেন।

নানা কথার পর ৯॥টায় অনেকে উঠিলেন। ১০টার পর ঠাকুর আর্জি করিতে বসিয়াছেন। কালীবাবুর কথা বলিতেছেন। ঠাকুর। কালী বড় ভাল ছেলে। ভেডরে কোন গোলমাল নেই। এত বড় সম্পত্তি মালিক, তা অহকার বলে জিনিষ নেই। মান অভিমান কিছুই নেই। কালীতে একটা মোটা কাপড় পরে খালি-পায়ে ঘুরতো। যেখানে সেখানে পড়ে আছে। জমিদার কি বড়লোক বলে মনে কোন অহঙ্কার নেই। নিজের কর্ম্মচারীদের কি প্রজাদের সঙ্গেও খুব সরল ব্যবহার করে। তাকে দেখলেই আননদ হয়।

তারপর আরতি করিলেন। আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ—ত্রয়োদশ অধ্যায়।

-----

২৫শে বৈশাধ, ১৩৩৩ বাং ; ৮ই মে, ১৯২৬ ইং ; শনিবার, কৃষ্ণা-একাদশী।

# কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বন্ধ—ঠাকুরের অন্ধথের কথা—কবীর ও বুদ্ধের উপদেশ
—সন সদাই চঞ্চল—সদ্গুক্ত, রাজপুত্র ও ছষ্ট বন্ধর গল্প—অর্থ হয় না—
ভক্ত ও অর্থ— চার্ন্নাকের মত—মোক্ষ—ত্রন্ধ ও স্বষ্টি—শক্তি ও শক্তিমান্—
দেবতা ও মান্ত্য—রাজা ও অলক্ষ্মী প্রতিমার গল্প—বৈজ্ঞানিক ও পরজ্বন্ম—
শৌরাণিক বর্ণনা—স্বষ্টিভত্ত—ভোগ করে মন—ক্রম্ণ, গোপী ও ছর্ব্বাসার কথা
— মহাপুক্ষ ও সংগারী—অবতার—প্রাচ্য সাধু ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত।

আজ শনিবার। আপিস সকালে ছুটী হইয়াছে বলিয়া অনেকে আসিয়াছেন। শ্রীরামপুর হইতে মনোরঞ্জন, অখিনী, ধনকেষ্ট স্থাসিয়াছে। খিদিরপুরের কালু, ললিড, বিভৃতি, অচ্যুত আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে কালীবাবু আসিয়াছেন। ভবানীপুরের অজ্ঞয়, রাজ্ঞেন, শশী, ডাক্টোর সাহেব প্রভৃতি আছেন।

সন্ধ্যা হইলে আলো জালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন।
পরে 'মা মা, আনন্দম্, আনন্দম্, ওঁ-তৎ-সং' বারবার বলিতেছেন।
আজ খুব আনন্দ। ভাবে বিভোর হইয়া ভক্তদের দেখিতেছেন।
আশীর্বাদ করিতেছেন। বলিতেছেন—"ভবে সেই সে পরমানন্দ যে
জন জগদানদম্যী মারে জানে।"

কলিকাতা হইতে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বস্থ ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন। ইনি আলিপুরের প্রসিদ্ধ সরকারী উকীল। ঠাকুর তাঁহাদিগকে দেখিয়া খুব আনন্দিত হইয়াছেন। কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ঠাকুরের অম্বর্থের কথা হইতেছে। ভক্তদের এই একমাত্র চিন্তা। সকলেই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি রকম আছেন ?"

ঠাকুর হাসিমুখে বলেন, "বেশ আছি।"

ঠাকুরের মুখের ভাব দেখিয়া শরীরে যে অত বড় রোগ রহিয়াছে ভাহা বুঝিবার উপায় নাই। মুখ সর্ব্বদা অপূর্বব জ্যোতিতে উজ্জ্বল, হাসি-মাখা, সদাই প্রফুল, অথচ ডাক্তার বলিয়াছে—২৫ পারসেন্ট রক্ত আছে। এ অবস্থায় সাধারণ লোক নড়াচড়া করিতে পারে না।

কৈলাসচন্দ্র বস্থ বলিতেছেন,—কালাজর যদি ঠিক্ হয়, তবে খুব mild (কম) ভাবে ছুটো একটা injection (ফুঁড়ে অযুধ) দিতে হবে। যিনি এটা আবিক্ষার করেছেন, তিনিই বলেছেন, এ শুধু ঐ কালাজ্বরের বিষের ওপরই কাজ করবে।

ঠাকুর। এ মাসটা যাক, দেখি। ক'টা দিনই বা আছে। যদি এমনি সেরে যায়, ভবে আর ফোঁড়োফুঁড়ি কেন ?

কৈলাসবাবু। আপনার বোধ হয় সে রকম কফট বোধ হয় না ?

ঠাকুর। এমনি কিছু বোধ হয় না। তবে কোনদিন বিকালে একটু কান টান গ্রম বোধ হয়, যেন ঝাল বেরুচ্ছে! হয় ত কখনও একটু তুর্বলৈ অমুভব করি।

ভাক্তার স্থবোধবাবু ও চারুবাবুর কথা উঠিয়াছে। তাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসেন, খুব ভক্তি করেন। কৈলাদবাবুও বলিতেছেন তাঁহারা খুব ভাল লোক।

কালীবাবু। স্থবোধবাবু লোকটি বেশ।

ঠাকুর। স্থােধণ্ড বেশ, চারুও থুব ভাল; বেশ শাস্ত স্বভাব।
দেখ, কখনও হয় ত চলতে তুর্বল বােধ করলুম। আবার খুব চলতে
আরম্ভ করলুম। কোন কফ হ'ল না। কাশীতে শিবরান্তিরের আগের
দিন চলতে খুব কফ হ'ল। আর শিবরান্তিরের দিন খুব ঘুরলুম।
অনেক দেবদেবী দেখে বেড়ালুম। কোনটা আবার তিন চার তলা

নীচে। সেই সিঁড়ি ভাঙ্গতে কোন কফ হ'ল না। এমনি সিঁড়ি উঠতে কফ হয়।

কৈলাসবাবু। শরীরের চেয়ে যে আপনি বড়, কাজেই অসুখ আপনার কি করবে ?

আশু আসিয়া বসিল। গোপেন আসিল।

ঠাকুর। এস, গোপেন এস।

গোপেন। আপনার শরীর কেমন আছে ?

ঠাকুর। মন্দ কি, বেশ আছি।

প্লীহার কথা হইতেছে। ঠাকুর বলিলেন,— সেটা আগেও ছিল, তবে এখন একট বেড়ে গেছে।

গোপেন। বৃদ্ধি থাকলে আবার হ্রান্ত আছে।

ঠাকুর। বটে; বাড়ের পালা পড়েছে কিনা ( সকলের হাস্ত )।

দেখ, হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈছ্য কি তার পায় বিধি ?

সে রোগের ঔষধি কেবল আক্ষণের পদরজ।

আমার ব্যাধি যখনই ঘটে দেখেছি, আপনি না গেলে যায় না। ঠাকুর অশ্যকথা পাড়িলেন।

ুঠাকুর। দেখ, হিংসা আর অভিমান, এ ছটোই ছু:খের কারণ।
বুদ্ধের চারটী উপদেশ আছে;—কা'কেও ঘুণা করবে না; বার্দ্ধক্যে
ইন্দ্রিয়চিন্তা করবে না; অর্থ থাকে ত দান করবে; জ্ঞানীর কাছে
পরামর্শ নেবে। কবীরেরও চারটী আছে;—অহস্কারে বিপদ আসে;
পাপে ছু:খ আসে; দানে স্থৈয় আসে; আর উপেক্ষায় ভগবান্ আসেন।
রোগ, শোক, ভাপ, সমস্ত জিনিষকে উপেক্ষা করতে পারলে তার কাছে
ভগবান্ থাকবেন। মহাপুরুষের লক্ষণ দিয়েছে—রোগ, শোক, অন্নকটো
যিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন তিনিই মহাত্মা।

এ সংসার ভরানক স্থান। এখানে থাকতে হ'লে চুর্বলতা যাওয়া চাই। এক আছে, কোন বীরের আশ্রয় নিয়ে থাকা; আর নয় ত, নিজে বীর হওরা। বীর হ'লে কে তোমার কাছে আসবে ? আর বীরের আশ্রেরে থাকলেও কেউ তোমার কাছে আসবে না। তাই দিয়েছে সং সঙ্গ। তুর্বল হ'লেও সবলের সঙ্গে থাকলে শত্রুপক্ষ অপকার করতে পারে না, ভয় পায়।

মনকে কোন অবস্থাতেই বিশ্বাস নেই। এই বেশ আছে, কোন গোলমাল নেই। আবার হয় ত ছুটল। পাগলা হাতীর মত। বেশ খালা আছে; চট্ ক'রে দোড়াতে আরম্ভ করলে, কোণা দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচেছ তার কিছুই ঠিক্ নেই।

এর একটা গল্প আছে। এক রাজপুল্রের এক সাধুগুরু ছিলেন। শে গুরুকে খুব ভক্তি করত। গুরু ছাড়া কিছু জানত না। বেশ আছে। এখন তার একটা বন্ধু জুটল। অর্থ থাকলেই মুক্ষিল। ছুফ লোকগুলো সেদিকে গতি করে। তারা ত মামুষটাকে ভালবাসে না। তার অর্থকেই ভালবাদে। দেখ, দে যদি অর্থশূন্য হ'য়ে যায়, কেউ তার কাছে আদবে না। রাজপুত্রেরও একটা বন্ধু এসে জুটল। বেশ ভাল ব্যবহার করতে লাগল। তার মিষ্টি কথায় রাজপুত্র মুগ্ধ হ'য়ে গেল। তার সঙ্গে খুব বেড়ায়। গুরু সেটা টের পেয়ে একদিন রাজপুত্রকে ডেকে বললেন, "দেখ, তুমি ওর সঙ্গে মিশো না। ও লোক ভাল নয়। ওর সঙ্গ ছেড়ে দাও।" রাজপুক্ত বললে, "না গুরুদেব, সে ভাল লোক। আর সে আমার কি করবে ? আপনার সঙ্গে থেকে আমার মন তৈরী হ'য়ে গেছে। ওর কি শক্তি আমায় টলায় ?" সাধু বললেন, <sup>4</sup>দেখ, তুমি বুঝতে পাচছ না। মনকে বিশ্বাস নেই। কখন কোন্ দিকে যাবে, ঠিক্ নেই। আর এ লোকও ভাল নয়। আমি বলছি, তুমি এর সঙ্গ ছাড়।" রাজপুত্র বললে, "না গুরুদেব, আপনার ওপর আমার ভক্তি বিশ্বাস রয়েছে; ওর কি ক্ষমতা আছে ?" রাজপুত্র क्षनान ना।

কিছুদিন যায়। দু'জনে খুব ভাব হয়েছে। একদিন বন্ধুটী বললে, "রাজপুত্র, চল একটী বাগানে বেড়িয়ে আসি। বেশ স্থন্দর বাগান।" রাজপুত্র বললে, "চল বন্ধু; বাগানে বেড়াতে যাব ভাতে আর দোব কি ? তু'জনে গেল। গিয়ে বাগানের ফটকে দেখে, মন্ত বিক্রি হ'চছে।
বাগানে চুকতে হ'লে একটু মন্ত পান ক'রে যেতে হবে, বন্ধু বললে, "এ
আর কি। একটু মন্ব খেলে যদি বাগানের আনন্দ পাওয়া যায়, তাতে
আর দোব কি ? সামান্ত একটু মন্ব ই ত নয়।" রাজপুত্র বললে,
"কি বলছ বন্ধু, আমি মন্ব খাব।" সে বললে, তোমার গুরু ত আর
এখানে নেই। তিনি ত দেখছেন না, এতে আর দোষ কি ?" রাজপুত্র
বিরক্ত হ'য়ে বললে, "না বন্ধু, তোমার সঙ্গে এসে ভাল কাজ করিনি।
সামান্ত বাগানের আনন্দের জন্ত মন্ব খাব।" যেই রোক দেখেছে,
আমনি সে নরম হয়েছে। নিয়মই এই, বাবুকে কড়া দেখলে
নোগাহেবরা নরম হ'য়ে পড়ে। মনকে কড়া দেখলে রিপুরা তুর্বল
হ'য়ে পড়ে। যেই দেখেছে রাজপুত্র চটে গেছে, আমনি বলছে, "না
বন্ধু, ডোমায় ঠাটা করছিলুম। চল, আর এক দরজা আছে, সেই দিক
দিয়েই যাব।"

সেখানে গিয়ে দেখে গোমাংস বিক্রী হ'চছে। সেখান দিয়ে বেতে হ'লে একটু গোমাংস ভক্ষণ ক'রে থেতে হবে। বন্ধু বললে, "একটু গোমাংস ভক্ষণ করা। না হয় খেলেই বা। এতে আর কি দোষ ? রাজপুত্র চটে গিয়ে বললে, "কি বলছ! আমি হিন্দু হ'য়ে গোমাংস ভক্ষণ করব! গো-মাতা, যাকে আমরা পূজো করি, যার দুগ্ধ খেয়ে ছোটবেলা আমরা বেঁচেছি, যার পরিক্রমে শস্তাদি উৎপল্ল হ'চেছ, আর সেই শস্ত খেয়ে আমরা দেহ ধারণ ক'রে আছি, ত'ার মাংস খাব? না বন্ধু, তোমার কথা শুনে ভাল কাজ করিনি। গুরুদেব আগেই বারণ করেছিলেন, না শুনে অন্তায় করেছি।" তখন সে নরম হ'য়ে পড়ল; বলছে, "না বন্ধু চটছ কেন? আছো চল, আর এক দরজা আছে, সেই দিক দিয়ে যাই।"

সেখানে গিয়ে দেখে, এক প্রাহ্মণ খড়গ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।
চুকতে হ'লে তাকে কেটে যেতে হবে। বন্ধুটী বললে, "এ আর
কি বন্ধু। তুমি রাজপুত্র, ক্ষত্রিয়ের গস্তান। ক্ষত্রিয়রা কত যুদ্ধ

করে, কত জীব-হত্যা করে। তা একটা প্রাহ্মণ কাটবে তাতে কি ? চল, কেটে বাগানে চুকি।" রাজপুক্ত বিরক্ত হ'য়ে গেলেন। বললেন, "কি বলছ বন্ধু, প্রহ্ম-হত্যা করব। যে প্রাহ্মণ বর্ণ-শুক্ত, বাঁদের ইন্নিতে জগৎ চলছে, আমি মিছিমিছি সামান্য একটা বাগান দেখবার জন্ম তাঁকে মারব ? না; তুমি দেখছি বড় খারাপ লোক। তোমার সঙ্গে আসা ঠিক্ লয়নি। শুক্তবাক্য অমান্য ক'রে বড় অন্যায় করেছি।" লোকটি বললে, "না না বন্ধু, রাগ করো না। চল, আর এক দরজা আছে, দেদিক দিয়ে যাই।" সেখানে গিয়ে দেখে বারাঙ্গনা। বারাঙ্গনার নৃত্য-গীতে মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। তুর্ববলতা এসেছে। সব ভূলে গেছে, গুরু আর মনে নেই।

নিয়মই হ'চেছ, মনকে একবার তুর্বল পেলেই রিপুরা চেপে ধরে। তখন সব ভুল। যখন যে অবস্থায় মন থাকে সে রকমই সব দর্শন হয়। দে রকমই সব অমুভূতি হয়; সে সব যুক্তি-প্রমাণ আসে। যখন স্থ্য মন থাকে তখন স্ব স্থ্ এবং উচ্চ ভাবের প্রমাণ মনে ওঠে। যখন অস্থ্য মন তখন সে সব প্রমাণ-যুক্তি মনে আসে। সে স্বই ভাল লাগে। এ প্রপঞ্চ এই। যেই তারা তাদের অধীন ক'রে নিয়েছে, তখন তাদের যুক্তি-প্রমাণ ঠিক্ বলে বোধ হ'চ্ছে; আর তাই ভাল লাগছে। তথন গুরুবাক্য সৎ যুক্তি আর মনে নেই। পাছে জ্ঞান থাকে, আবার বোধ আদে, তাই প্রথম দরজায় নিয়ে মন্ত পান করাল। যেটুকু জ্ঞান ছিল তাও লোপ হ'ল। তার পরেই দ্বিতীয় দরকায় গিয়ে গোমাংস ভক্ষণ। এখন যা বলছে তাই করছে। তৃতীয় দরকায় গিয়ে ত্রাহ্মণ-হত্যা। যেই ত্রাহ্মণকে কেটেছে অমনি দেখে গুরু সামনে। গুরু বলছেন, "কি রাজপুত্র। তোমার মন না তৈরী হয়েছে ? তোমায় না বলেছিলাম মনকে বিখাস নেই। এর সঙ্গে মিশো না। তুমি কি ভাব গুরু দুরে থাকে ? কিছু দেখতে পায় না ? গুরু কখনো কাছ ছাড়া থাকেন না। তিনি আপন। আপন কথনো কাছ ছাড়া হয় ? লব কালের ভেতর ভিনি ঠিক্ চালিয়ে নেন্। তবে কখনও দরকার মত ছুঃখ দেন, তার ভেতর দিয়ে নিয়ে যান।" গুরুকে যেই দেখেছে, এরা সব সরে গেছে: প্রলিশ দেখলে যেমন চোর দৌড় মারে।

মনের স্বভাবই এই। রিপুর ভয়ানক আকর্ষণ কোপায় নিয়ে ফেলছে, বুঝতেই দেয় না। তাই গুরুর সঙ্গ। তাতে শক্তি হয়। মনকে চাঙ্গা করে। অস্থির ছেলের বাপ-মার কাছে থাকা উচিত। তা'হলে আর পড়ার ভয় থাকে না।

কৈলাসচন্দ্র বস্থ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর তাঁহার কথা বলিতেছেনঃ—

ঠাকুর। দেখ, কৈলাসের আমার ওপর একটা থুব ভক্তি বিশাস।
মাঝে মাঝে ছুটে আমাকে দেখতে আসে। স্বভাবটি অভি ভাল, শাস্ত,
হাস্ত বদন। অতবড় উকীল, অহঙ্কার নেই। আমার ওপর খুব
ভালবাসা। কৈলাসকে দেখলে বড়ই আনন্দ হয়। তার স্ত্রীও
ভক্তিমতী; আমার ওপর একটা আগাধ ভক্তি। আমাকে
দেখবার জন্তে কাশীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের বাড়ীতে গেলে
এত যত্ন করে তা বলবার কথা নয়। তাদের ছেলে মেয়ে সকলেরই
আমায় পেলে মহা আনন্দ; আমাকে ছাড়তে চায় না। তাদের সরল
ভালবাসা ভক্তি দেখলে বড়ই আনন্দ হয়়। কাছ ছাড়া করতে
ইচ্ছা করে না।

আবার কথা হইতেছে।

मंगी। वर्ष थाकलाई कि मास्ति পां छत्र। यात्र ?

ঠাকুর। তা কি হয় ? অর্থ ত শাস্তির কারণ নয়। তবে ধর্ম আর অর্থ যদি হয় তবে হ'তে পারে। ধর্ম আগে, পরে অর্থ। ধর্ম ছাড়া **অ্থ অন্থের মু**ল।

শশী। সংসারীদের অর্থে স্থখ হয় যে ? ঠাকুর। কই স্থখ ? ভৃত্তি কোথায় ? গোপেন। খেলে দেলে, বেশ আননদ হ'ল। ঠাকুর। দেখ, পোলাও কালিয়া খেলেই ত আনন্দ হয় না। তাও সব সময় থেতে পার কি ? দারুণ ব্যাধির যন্ত্রণা ভোগ করছ, খাও দেখি তখন।

গোপেন। তার ব্যাধি আসবে না।

ঠাকুর। সে সব ত ভগবৎ-কুপার কথা। ধর্ম্মের ভিত্তি না হ'লে হবে কেন ? তা ভিন্ন খেতে গোলে; খুব পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা আছে। খেতে বসলে, আর বাড়ী থেকে খবর এল—ছেলের বড় ব্যামো। খাওয়া দাওয়া সব চুলোয় গেল; এখন উঠে যেতে পারলে বাঁচি।

গোপেন। অর্থ না থাকার চেয়ে বরং থাকা ভাল। তাতে স্থ্য হ'তে পারে।

ঠাকুর। হাঁ; বাসনা-কামনা থাকলে অবশ্য অর্থ হ'লে ভাল। অর্থ না থাকে যদি, বাসনার তাড়নায় কফ পাবে। তাই কিছু অর্থ হওয়া ভাল। অর্থ থাকলেই যদি শান্তি হ'ত তবে রাজারা তঃখ পায় কেন ? তাদেরই ত চিন্তা, অশান্তি বেশী।

কাশীতে আমি কোন এক ধনীর বাড়ী গিয়েছিলুম। খুব বড় ধনী, লোকজন দারোয়ান কিছুরই অভাব নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, বাবা, তোমার ত কিছুরই অভাব নেই। অর্থ, সম্পদ, লোকজন, সবই আছে। খাসা বাড়ী বাগান সব আছে। আচ্ছা, আমায় বল দেখি, তুমি কি হুখী? তা সে বললে, "দেখুন, একটুও হুখ পাইনি। প্রায়ই রান্তিরে ঘুম হয় না। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখি, দারোয়ানগুলো বেশ ঘুমাচছ। আমার হিংসা হয়, যদি দারোয়ান হতুম তবে ঘুমিয়ে বাঁচতুম।"

গোপেন। ভগবস্তক্তিতে অর্থ আসে।

ঠাকুর। আসেই যে তা নয়। তবে তাঁর দয়া থাকে; দরকার হয় ত তিনি দেন। নইলে ভক্তের বড় বিপদ।

যে জন তোমার ভক্ত হয় মা, তার আর একরূপ হয় রূপের ছটা। তার কটিতে কৌপীন জোটে না. গায়ে ভন্ম আর মাথায় কটা॥ তাঁর জক্ষ হ'লেই যে টাকা আসবে তার মানে নেই।

গোপেন। কোন ভক্ত, বীর-সাধক, তার বাড়ীতে রোগ হ'ল-ঠাকুর। কি রকম বীর-সাধক ? সব তার অধীন হ'লেই না বীর-সাধক ? রোগ, শোক, মুত্যুতে তার কি ? পলওয়ানের সঙ্গে লড়ভে পারলে না বীর ? পলওয়ান পটকে দিলে, দে কি রকম বীর ?

গোপেন। অত বড কথা না বলে ভক্ত বলছি (সকলের হাস্তা)। ঠাকুর। ভক্ত বড় সোজা কথা নয়। বলেছে—ভক্তা, ভাগবত, ভগবান-এক। ঠিক ভক্ত হ'লেত সেই হ'ল। আরক্ষলাগুলো কাঁচপোকার চিন্তা করতে করতে কাঁচপোকাই হ'য়ে যায়।

গোপেন। আচ্ছা ধরুন সংপথে মতি আছে, এমন কোন লোক। তার বাড়ীতে ছেলের অম্বর্খ হ'ল. অর্থ সে কামনা করবে ত 🤊

ঠাকুর। কামনা করলেই ত অর্থ হয় না। গোপেন। তিনি দিতে পারেন।

ঠাকুর। নাও দিতে পারেন। যখন দিচ্ছেন না, তখন বুঝবে কোন কারণ আছে। একটা ছেলে ত ইচ্ছা করলেই আনতে পার না। ছেলে তাঁর নিয়মে আসছে। তিনিই আনছেন, তিনিই তার वावन्त्रां कद्रावन ।

শশী। সে টাকা ধার করবে (সকলের হাস্ত)। ঠাকুর। হাা: ঋণং কুত্বা স্নতং পীবেৎ (সকলের হাস্ত)। গোপেন। আচ্ছা, চার্ববাক ঋষি এই মতটী করলেন। এ কি রকম মত হ'ল ?

ঠাকুর। ঠিকুই মত। জ্ঞানীর এই অবস্থা। দেখ ঋণ ক'রে ভোগ করলে। শোধ না দিতে পারলে বাডীর ঘর দোর সব যাবে। পরে আর টাকাও পাবে না। এ সব অবস্থায় ছঃখ না এলে ত হ'য়ে গেলে। সৰ ভাতে সমভা আসল। স্থুখ নিভে গেলে দ্ৰঃখ নিভে

হয়, ভবে সমতা। চার্কাক বলেছেন, 'গোপাল ফুল এভ স্থন্দর— ভুলে নাও।' আর একজন বললে, 'কাঁটা যে, কি ক'রে ভুলি ?' তা বলছেন, 'এত স্থন্দর ফুলটি ভোগ করবে, হাতে একটি কাঁটাও লাগবে না ?'

দেখ, শান্তেই আছে, ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আগে ধর্মা, তার পর যদি অর্থ আসে তাতে শান্তি হয়। অনেক সং কাজ হ'তে পারে। বহু সদমুষ্ঠান হয়, এবং সং দিকে গতি হয়। অর্থ সেখানেই মক্ষ যেখানে ধর্মের ভিত্তি নেই। তার পর কাম হ'চেছ কামনা। ধর্ম গোড়াতে রইল। কামনা যা এল সংই হবে। আর পুরণের জন্ম অর্থ রইল। কামনা পুরণ হ'য়ে গেল। কামনা নফ্ট হ'লেই মোক্ষ।

অসিতা। আচ্ছা, এই মোক্ষ জিনিষটা কি ?

ঠাকুর। কি ক'রে বলক, আমি ত পাইনি (সকলের হাস্থা)।
মৌক্ষ যখন পাবে তখন বুঝবে। আগে কি বুঝবে ?

অসিতা। চিনি হওয়া না চিনি খাওয়া ?

ঠাকুর। চিনি হওয়া।

অসিতা। চিনি হ'য়ে লাভ কি ? চিনি খাওয়া বরং ভাল।

ঠাকুর। সে যার যেমন ইচ্ছা। কেউ বলছে খাব, কেউ বলছে হব। ভক্ত বলে চিনি খাব, জ্ঞানী বলে চিনি হব। আবার কেউ মোক্ষ চায় না। গোপিকারা মোক্ষ নিলে না। তাদের ত মোক্ষ হয়েছিল। তারা বললে, আমরা তা চাই না।

কালী। চিনি খাওয়াই ত বেশ মনে হয়।

ঠাকুর। বটে; চিনি হওয়ার অবস্থা ত দেখনি। তার বর্ণনা কি ক'রে করবে ? চিনি হ'লে যে কি অবস্থা হয় তাত বুঝতে পাচ্ছ না।

কালী। সে অবস্থা নিজ্ঞিয়।

ঠাকুর। নিজ্ঞির হ'লে বর্ণনা চলে না, "তৎপরে জুরীয় অনির্ব্বচনীয়"। সে বিজ্ঞান অবস্থা। মন, ভাষা সেখানে নেই, গুণুনেই। অসিতা। ত্রহ্ম নিজ্ঞিয় হলেন, তার থেকে সম্পূর্ণ ক্রিয়ার ব্যাপার স্প্রি: এ বুঝতে পারলাম না।

ঠাকুর। কি রকম জান ? ছেলে বিছানায় মুভলে। মা বিছানা ভেজা দেখে ঠিক্ করলেন, ছেলে মুভেছে। ছেলে কিন্তু ঘুমুচ্ছে। ভেমনি আছে, তিনি নিজ্ঞিয়, তাঁর থেকে ক্রিয়া চলছে। ব্রক্ষা অনস্ত, ভাঁকে মাপে ধরবে কি ক'রে ?

গোপেন। বোঝা কঠিন।

ঠাকুর। সে অবস্থানা এলে বুঝবে কি ? জ্যান্ত কখনও মরার বর্ণনা করতে পারে ?

গোপেন। তবে নিজ্ঞিয় বলছে কি ক'রে ?

ঠাকুর। যারা দেখেছে। সেজন্য ঋষির বাক্য। সে জিনিষ সাধারণ কি বুঝবে ? চিন্তা-শৃত্য অবস্থা। এ অবস্থা না হ'লে কি বুঝবে ? স্থির বসে আছে, অঙ্গ থেকে বস্তু বেরিয়ে যাচ্ছে। চণ্ডীভেই ত আছে—শুস্তুকে বধ করতে এল, বস্তুরূপ হ'য়ে। সে বললে, "একি! তুমি এক ছিলে বস্তু হ'লে কি ক'রে ?" তিনি বলিলেন, "মুর্থ, বস্তু কোথায় ? সবই যে আমি, আমার থেকেই সব বেরিয়েছে।" এই বলে সম্ব নিজের ভেতর নিয়ে নিলেন। প্রত্যেক লোমকৃপ থেকে স্থিটি হ'চ্ছে; আপনি হ'চ্ছে। সে অবস্থা না আদলে কি বুঝবে ? সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক ভায়, তন্ধ তন্ধ জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধায়, বৈশেষক বেদান্ত. প্রমে হ'য়ে প্রান্ত, অন্তাপি তথাপি জানিতে পারেনি।

সাধারণ ভাল চচ্চড়ি খেয়ে তাঁকে কি ধরবে ? কত সাধনা করলে তবে সে স্তর আদবে। চিস্তাশূত্য অবস্থা, বাক্য-মনের অতীত। এই ত রয়েছে,—বিষ্ণু মহানিদ্রায় আছেন! নাজি থেকে ব্রহ্মা উঠলেন। কান থেকে মধু-কৈটভ বেরুল। ব্রহ্মা স্তর্ব করতে লাগলেন। মহামায়ার আবির্ভাব হ'ল। তারপর যোগমায়া এসে বিষ্ণুর নিক্রা ভাললেন।

শশী। শক্তি আর শক্তিমান : কে বড় ?

ঠাকুর। ছইই সমান; আলাদা করা যায় না। যখন ষেটা খেলা করছে সেটা বড় মনে হয়। গুণের মধ্যে থাকি, তাই শক্তি মানতে হয়। ছুধ আর ছুধের ধবলত এক। সূর্য্য আর সূর্য্যের তেজ একই জিনিষ। আমি হাত নাড়ছি, শক্তি দেখলে। আবার ছির আছি। যখন ক্রিয়া হবে তখন আলাদা; নয় ত এক।

শশী। চৈত্য ছাড়া ত শক্তি হ'তে পারে না।

ঠাকুর। শক্তি যখন থাকল, চৈতন্য আছেই। অচৈতন্য হ'লে আর শক্তি কোথায় রইল ?

কালীবাবু। দেবতার চেয়ে মানুষ বড় ত 🤊

ঠাকুর। **দেবতাদের** বহু স্তর আছে। পূর্ণশক্তি, অর্দ্ধশক্তি। কেউ বা মোক্ষ দিতে পারেন। কারও বা অপর ক্ষমতা আছে। তবে মানুষ দেবতার ওপর যেতে পারে। তাই মনুষ্য জন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। ঋষিদের দেবতারা ভয় করত। স্বর্গাদির পরও মনুষ্য জন্ম।

পূর্বেব নারদ গন্ধবি-লোকে বাস করতেন। সর্বেদা বহু গন্ধবি-কন্যা-পরিবেপ্টিত হয়ে নৃত্য-গীতে মন্ত থাকতেন। এখন দেবর্ষিরা যজ্ঞামুষ্ঠান করবেন। সেখানে নৃত্যগীত করবার জন্ম গন্ধবি-লোকে লোক চেয়ে পাঠালেন। নারদ গন্ধবিকন্যাদের নিয়ে এসে খুব নৃত্যগীত, মগুপান আরম্ভ ক'রে অশান্তির স্প্তি ক'রে দিলেন। তখন ঋষিরা তাঁকে শাপ দিলেন, "তোর এত বড় আম্পর্দ্ধা! মানীর যথাযোগ্য সম্মান রাখতে জানিস না! আমাদের অপমান করলি! তুই নরলোকে জন্ম-গ্রহণ কর।" তাই কামকান্ত হ'য়ে জন্মালেন। আবার অবশ্য উঠে গেলেন। ভগবানের পার্ম্বদ হলেন।

কালাবাবু। সাধু মহাপুরুষের কাছে দেবভারা আসেন।

ঠাকুর। হাঁ।; কবীর বলছেন, 'গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি কর; তা'হলে সর্ববদা অমর-লোকে বাস করবে। আমি গুরুতে বিশ্বাস করেছি, প্রাণ-মন সব অর্পণ করেছি, তাই সর্ববদা অমর-লোকে বাস করিছ।' থাকেই ড, দেবতারা ত সাধারণ উপাসকদের কাছেই থাকেন।

রাবণের কাছে দেবতারা অনেকে ছিলেন। আবার আছে পূর্ণ শক্তি। এর ক'টা স্তর আছে; কারও যোল আনা শক্তি, কারও আট আনা, কারও বা চার আনা। যাদের যোল আনা শক্তি—যেমন মহামায়া, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি, সেখানে গেলেই মিশে গেলে।

আবার দুই শ্রেণীর দেবতা আছেন। দুটো পথ আছে; শুক্লপথ আর কৃষ্ণপথ। শুক্লপথে যে সব দেবদেবী থাকেন তাঁরা মোক্ষ দিতে পারেন। সে পথে গতি করলে তাঁদের কৃপায় সূর্য্যলোক ভোগের পর মোক্ষ হয়। আর কৃষ্ণপথে যে সব দেবদেবী আছেন, তাঁদের কৃপায় চন্দ্রলোক পর্যান্ত গতি হয়। সেখানে স্বর্গন্থ ভোগ হয়। তারপর মর্ব্যে ফিরে আসে।

দেবশক্তি সর্বাদ। সাধুদের কাছে থাকেন। আর দেখ, ধর্ম যদি ঠিক্ থাকে, সব দেবদেবী তার ওপর প্রসন্ন থাকেন। এর একটা গল্প আছে।

এক রাজা খুব ধার্মিক ছিলেন। সাধনে খুব উন্নতি করেছিলেন।
দেবতারা তাঁর ভয়ে কাঁপছে। এত ধার্মিক ছিলেন যে, যে যা চাইত;
দিতেন। কা'কেও বিমুখ করতেন না। দেবতাদের দেখে হিংসা
হ'ল। ইন্দ্র প্রভৃতি ক'রে তাঁরা দেখলেন, এ ত বড় বেড়ে উঠল।
আমাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাজার ধর্ম ঠিক্ আছে। কেউ কিছু
করতে পারছেন না। তাঁরা এক ফব্দি বা'র করলেন।

একজন এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরে আর একটী অলক্ষ্মী প্রতিমা সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ীর কাছ দিয়ে যাচ্ছেন। আর চেঁচিয়ে বলছেন, "এ রাজ্যে কি এমন কেউ নেই যে একজন অভুক্ত ব্রাহ্মণকে খেডে দেয় ? ব্রাহ্মণ আজ তিন দিন অনাহার। এমন কোন সৎ বাক্তি নেই যে অভিথিসেবা করে ? রাজার কানে এ কথা গেছে। কি! আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ তিন দিন অনাহারে রয়েছে আর আমি স্থথে আহারাদি ক'রে বসে আছি! এই ভেবে নিজে গিয়ে ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা ক'রে আনলেন। "আহ্বন, আমার বড় তুর্ভাগ্য। আমি রাজা হ'রে খেয়ে দেয়ে আরাম করছি, আর আমার রাজ্যে ত্রাহ্মণ উপবাসী এর খবর রাখিনি।
আমার বড়ই অপরাধ হয়েছে, আমার ক্ষমা করুন। আপনি আহ্ন,
আহারের ব্যবস্থা করছি।" ত্রাহ্মণ বললে, "রাজা, একটা কথা আছে।
এমনি আমাকে সবাই খেতে দিতে পারত; কিন্তু আমার সঙ্গে একটা
অলক্ষমী প্রতিমা আছে, এটা তোমাকে নিতে হবে। এটা আমার
কাছে থাকার জ্বন্থে আমার যত ছঃখ। এটা যদি নাও আর তার ভার
গ্রহণ কর, তবে তোমার আতিথ্য গ্রহণ করতে পারি।" রাজ্যা বললেন,
"আছা বেশ, আমাকে দিন, আমি এর ভার গ্রহণ করছি।" ত্রাহ্মণ
বললে, "দেখ' রাজা, এ অলক্ষমী প্রতিমা। একে আশ্রয় দিলে
তোমার রাজলক্ষমী, ধন, ঐশ্বর্য্য, সব যাবে। ছঃখ কইট আসবে।"
রাজা বললেন, "যা হয় হবে, তবু অতিথি বিমুখ ক'রে ধর্ম্ম নইট করতে
পারব না।" তাই হ'ল। রাজা অলক্ষমী প্রতিমাকে আশ্রয় দিয়ে
ভ্রাহ্মণের দেবা করলেন।

এদিকে অলক্ষ্মীকে আশ্রেয় দিয়েছেন দেখে লক্ষ্মী এসে বললেন, "রাজা, আর ত আমি থাকতে পারি না।" রাজা তাঁকে বললেন, "কেন মা, আমি ত তোমার সেবার কোন ক্রেটী করিনি। তবে কেন যাবে ?" লক্ষ্মী বললেন, "তুমি যে অলক্ষ্মীকে স্থান দিয়েছ। যেখানে অলক্ষ্মী থাকে সেখানে আমি থাকি না।" রাজা বললেন, "তবে আমি কি করি ? আমি যাকে আশ্রেয় দিয়েছি তাকে ত ত্যাগ করতে পারি না।" লক্ষ্মী দেখলেন, রাজার কাছে স্থ্বিধা হ'ল না। একবার অন্তঃপুরে যাই। লক্ষ্মী থাকলে মেয়েদের লাভ বেশী কিনা (সকলের হাস্ত)।

ভেতরে রাণীর কাছে গিয়েই বললেন, "আমার আর এ রাজ্যে থাকা হ'ল না। আমার বাস উঠল। রাজা আমায় আর দেখে না। এক অলক্ষ্মী প্রতিমাকে আশ্রেয় দিয়েছে। অলক্ষ্মী থাকলে আমি আর কি ক'রে থাকি ?" রাণী দেখলেন, বিপদ। লক্ষ্মী গেলে ধন-ঐশর্য্য সব যাবে, ভোগ-স্থাধর শেষ হবে। তাই রাজার কাছে গিয়ে বললেন, "এ কি রাজা, ভূমি লক্ষ্মীকে তাড়িয়ে দিছে ?" রাজা বললেন, "আমি

ত তাড়াইনি। আমি ত তাঁর সেবার কোন ক্রটী করিনি। তিনি নিজে বাচ্ছেন, কি করব ?" রাণী বললেন, "তুমি অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ। অলক্ষ্মী থাকলে লক্ষ্মী কি ক'রে থাকেন ?" রাজা বললেন, "তার আর কি করব ? আমি আশ্রিতকে তাড়াতে পাবর না।" রাণী বললেন, "তবে আমরাও যাই। লক্ষ্মী যেখানে নেই আমরা ুসেখানে বিকেকি করব ?" রাজা বললেন, "তোমাদের যা ভাব হয় ুকরতে পার।" সবাই ত লক্ষ্মীর বর্ষাত্র। যেই লক্ষ্মী গেল, সবাই চলে গেল। ধনঐশ্বর্যা সব গেল। হাতীশালে হাতী গেল, ঘোড়াশালে ঘোড়া গেল। সব গেল।

তখন নারায়ণ এসে বললেন, "আমিও যাচছ।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ? আমি ত আপনার সেবার কোন ক্রটী করিনি। ভবে কেন যাবেন ?" নারায়ণ বললেন, "দেখ, যেখানে লক্ষ্মী নেই সেখানে কি ক'রে থাকি ?" তিনিও গেলেন: এক এক ক'রে সব গেলেন। সর্বব-শেষে এলেন ধর্ম। ধর্ম এসে বললেন, 'রাজা, আমিও আর থাকতে পারি না।" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন ?" ধর্ম্ম বললেন, "যেখানে লক্ষা নেই, নারায়ণ নেই, সেখানে কি ক'রে থাকি ?'' রাজা তখন বললেন. "জান ধর্ম। তোমার জ্বন্স সব গেছে। ভোমার কি শক্তি যে এক পা নড় 📍 এক ভোমার জন্মেই লক্ষী, নারায়ণ, ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, সব ছেড়েছি: শুধু তোমায় ঠিক রাখব বলে। তোমার কি ক্ষমতা আমায় ছাড়তে পার ?" ধর্ম দেখলেন, 'ভাই ত, আমি কি ক'রে যাই ? আমার জন্মেই ত সব গেল।' কালেই তিনি যেতে পারলেন না। তখন লক্ষী এলেন, বললেন, "বাবা, আমি আবার এলাম। ধর্মছাডা হ'য়ে कि क'रत थांकव १ " जांत्रभत्र नांत्राय्रभे अत्मन. वनत्मन. "र्यथान ধর্মা নেই সেখানে কি ক'রে থাকি ?" ক্রমে রাজত্ব, ধন, ঐশ্বর্য্য, সবই ফিরে এল।

তা দেখ, ধর্ম ঠিক্ থাকলে সব হয়। দেবতাদেরও কোন ক্ষমতা থাকে না ভোমার অনিষ্ট করে। মামুষ ত হুখ চাচ্ছে। ভাবে অর্থ-সম্পদে স্থথ হবে। ধর্ম্মের ওপর ভিত্তি নেই, স্থখ হবে কি ক'রে ? অর্থের গাদায় বসিয়ে দিলেও অশান্তির স্রোত বয়ে যাবে। দশরথ প্রভৃতি করে রাজাদের ধর্ম সহায় ছিল। তাও কত দুঃখ পেলেন। তখন ঋষিরা সব রাজকার্য্য দেখতেন। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের রাজ্য-দান গ্রহণ করলেন। নিজে একটী পয়সাও নিলেন না; বরং ধনাগার অর্থে ভরিয়া দিয়ে গেলেন। নিজে যে দরিদ্র ত্রাহ্মাণ সেই রইলেন। তাঁদের কত সাধনা কত শক্তি ছিল। স্বাই বলে যে, ত্রাহ্মাণরা স্ব নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্ম ক'রে গেছেন। এখন সাধারণ জ্ঞান নিয়ে ত্রাহ্মাণদের দোষ দিলে কি হবে। ভাল জিনিষ নেবে, সে শক্তি কই ? বেদ বেদ ক'চেছ, কত বড় অবস্থা হ'লে বেদ নিতে পারে ? ভাব বোরাও শক্ত।

কালীবাবু। বুদ্ধের কাছে নাকি দেবতারা আসত ?

ঠাকুর। ইাা, ইন্দ্র ত এদেছিলেন।

গোপেন। দেবতাদেরও হিংসা আছে ?

ঠাকুর। অবস্থামুযায়ী। সব ত এক স্তরের নয়। খণ্ড শক্তি সব আছেন। তাঁদের এসব আছে।

কালীবাবু। হিংসা-দ্বেষ নিয়ে আবার দেবতা কি রকম ?

ঠাকুর। শক্তি রয়েছে বলে দেবতা বলছে। দেবশক্তি কিছু আছে।

অসিত। আজকাল বৈজ্ঞানিকরাও পরজন্ম, প্রেতলোক, সব মানেন। বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodge (সার অলিভার লজ) পরজন্মের কথা মানেন।

ঠাকুর। উনি কেন, তোমাদেরই ত রয়েছে। যাশাসও পরজন্ম দিচ্ছেন। শাস্ত্রকারেরা পরজন্মের কথা বার বার বলে গেছেন। আমাদের ত সব রয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন ছু'একটা নিজেরা বা'র ক'রে বিশাস করছেন। এরোপ্লেন বা'র ক'রে পুল্পকর্থ বিশাস করেন।

অসিতা। আমাদের আবার অনেক কবিতাও আছে। কুস্তকর্ণের দীর্ঘ নাসিকা, রাবণের বহু রূপ, এসব কবিতা। ঠাকুর। কবিতা থাক; আগে দেখ জিনিষ্টা কি। আগে চোখ তাকাও তবে ত বুঝবে, আলো কি অন্ধকার। চোখ বুজে সূর্য্যকে আন্ধকার বলছ, আবার অন্ধকারে সূর্য্য বলছ। কবিতার রং চং থাকতে পারে। মূল জিনিষ্টা ত থাকবে। বললে, অমুক দরিজের বাড়ীতে আংড়া আম খেয়ে এলাম। হ'তে পারে তার বাড়ীতে আংড়া আম খাওয়া হয়নি। তাই বলে কি আংড়া আমই নেই? কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দেখালেন,— সহস্র বাহু, সহস্র পদ, সহস্র বদন, ইত্যাদি। এখন তুমি বিশ্বাস না করলে কি করব ? সে যদি হ'তে পারে, তবে কুম্বকর্ণের দীর্ঘ নাসিকা, রাবণের বহু রূপও হ'তে পারে। সে সব স্তরে না উঠলে কি ক'রে জিনিষ বুঝবে ? 'অ আ' পড়ছ, কি ক'রে এম, এর পড়া বুঝবে ? সে পড়ার ধারেই গেলে না, তার আর কি জানবে ?

অসিতা। ওদের বাইবেলেও যা আছে তাও তারা সকলে বিশাস করে না। কেউ কেউ করে।

ঠাকুর। বাইবেলে যা আছে তাও অস্থায় নয়। ওরা বুঝতে পারেনি তাই বিশ্বাস করেনি। কোন মহাত্মার হয় ত চিত্তশুদ্ধি হয়েছে, সে দৃষ্টি খুলেছে, তাই তিনি এখন বুঝছেন।

- পুন্তু। বাইবেলের স্থন্তি ( Story of the Creation ) কেউ বিশাস করতে চায় না।

ঠাকুর। স্প্রতির দেখ, বিকাশ অমুযায়ী বর্ণনা। যে যতখানি বুঝতে পেরেছে। কলকাতা কেউ খানিকটা দেখলে তারই বর্ণনা করলে। আবার কেউ সবটা দেখে সবটার বর্ণনা করলে। আবার কতক আছে, —দেশ-কাল-পাত্র অমুযায়ী মামুষকে নিয়ে যাবার জন্যে লিখতে হয়।

পুন্তু। Bioscopeএ (বায়স্কোপ) দেখে এলাম, Red sea (লোহিত সাগর) দিয়ে মুশার সৈক্যদল যাচ্ছে। সাগর চু'ভাগ হ'য়ে গেল।

ঠাকুর। তোমাদেরও ত রয়েছে। যমুনা ছ'ভাগ হ'ল। গোপিকারা ছব্বাসার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। কৃষ্ণকে বললেন, "যমুনা কি ক'রে পার হব ?" তিনি বললেন, "যাও, যমুনাকে আমার নাম ক'রে বলগে, পথ ক'রে দেবে।" তাতে আরও আছে—কৃষ্ণ বলে দিলেন, "তুর্ববাসাকে বল",বাল-প্রক্ষাচারী যে কৃষ্ণ,তাঁর তোমার কথা মনে আছে।" গোপিকারা হেসে উঠল। কৃষ্ণ আবার বাল-প্রক্ষাচারী কবে হলেন! সহস্র গোপিনী সহস্র থালা খাবার সাজিয়ে চলেছে। যমুনাকে কৃষ্ণের নাম ক'রে বলতে, ছ'ভাগ হ'য়ে পথ ক'রে দিলে। ওপারে গিয়ে ছর্ববাসার সঙ্গে দেখা ক'রে খাবার দিলে। ছর্ববাসা ঐ সহস্র থালা খাবার সব খেয়ে ফেললেন। কৃষ্ণের কথা গোপিকারা তাঁকে বললেন। ভিনিও বলে দিলেন, "কৃষ্ণকে বল', অভুক্ত যে ছর্ববাসা, তাঁর তোমার কথা মনে আছে।" গোপিকারা ত অবাক, ওরে বাবা, সহস্র থালা খাবার খেয়েও অভুক্ত!

তা দেখ, খায় কে ? ক্ষুধা, লোভ, রসনা। এ তিনই যার নেই সে কি খায় ? হাজার থালা খাবার না খেয়েও যে অবস্থা, খেয়েও সেই অবস্থা। খাওয়া না খাওয়া সমান।

অসিতা। একটা সন্দেহ আমাদের নৈরাশ্ত আনিয়ে দেয়। আমরা যারা সংসারী, টাকা পয়সা নিয়ে আছি, তাদের কিছু হবে না।

ঠাকুর। তা কেন ? নয় ত আমার কাছে আসবে কেন ? টাকা পয়সা, সংসারের মধ্যে আমাকেও ত রেখেছে। এই যে সংসারের কাজ কর্ম্ম ছেড়ে তোমরা ধর্মচর্চ্চা করবে বলে ব্রুল, নিশ্চয়ই একটা ভাব আছে। সংসারীদের হবে না তার মানে কি ? সংসারীদের জ্বপ্রেই ত তথা আসেন। ত্যাগীর জ্বপ্রে ত দরকার নেই। যীশাসেরই ত কথা আছে, আমি পাপীদের জ্বস্থই এসেছি, পুণ্যাত্মাদের জ্বস্থ নয়, তারা নিজেরাই যেতে পারবে,। তৈতক্যদেব, পরমহংসদেব প্রভৃতি ক'রে এরা ত সাধুকে উদ্ধার করতে আসেন কি ? সাধারণ সংসারী, যারা সংসার-মায়ায় আবন্ধ, তাদের নিয়েই কাজ।

গোপেন। হিন্দুদের ওপরই পক্ষপাতিত্ব। সব অবঁতার এখানে।

ঠাকুর। তা কেন ? যেখানে যেভাবে আছেন। মহম্মদ, যীশাস

এলেন, একই ত কথা। এখানে কৃষ্ণ; তিনি এখান থেকে ডুব মেরে গিয়ে সেখানে ধীশাস হ'য়ে উঠলেন।

গোপেন। আফ্রিকায় ত হন না। সব ভারতবর্ষে।

ঠাকুর। সময় এলে হবে। তবে আছে, স্থান জায়গার প্রভাব আছে। তার আকর্ষণে কাজ হয়। আর জন্ম ত যেথানে ইচছা হ'তে পারে। কাজ হ'লেই হ'ল। আলো এক ঘরে থাকতে পারে, তাতে কি ? দেখ কতদূর আলো দিচ্ছে। যেখানে যেমন আবশ্যক মনে করেন। তিনি যে কারও মধ্যে নেই তা ত নয়। ধাঙ্গড়ের মধ্যেও তিনি। তাদের দিয়ে ময়লা সাফ করাচ্ছেন। আর ভারতবর্ষে জন্মালেই ত সব শুক্দেব হবে না। তবে এক এক জায়গায় খনি থাকে। সেটা জায়গার গুণ।

অসিতা। ওদেশেও অনেক সাধু জ্বংমছেন। মারটিন লুথার (Martin Luther) প্রভৃতি ঋষিতুল্য লোক।

ঠাকুর। আগে দেখ ঋষি কা'কে বলে। যাঁর আজ্ম-জগৎ, জড়-জগৎ তুইই উপলব্ধি হয়েছে তাকেই বলে ঋষি। তা ভিন্ন সৎলোক বা সাধুব্যক্তি হ'তে পারেন। তোমার খুব টাকা আছে, তুমি শ্রনী হ'তে পার। কিন্তু যে ধনীর ঘারা বহুলোকের উপকার হয়েছে, তাকেই বলব ঠিক্ ঠিক্ ধনী। ঋষিদের প্রভাবে অনেক অভায়কারী লোক ফিরে গেছে। এঁদের শক্তি ঘারা বহুলোকের কাল্ল হ'ছেছ। ওঁরা হয় ত নিজেরা ভাল লোক হ'তে পারেন। আবার বহুকে সেপথে গতি করান—সে আলাদা শক্তি চাই। সব আলোই ত আলো। কিন্তু সূর্য্যের আলোতে সব দেখা যায়। জোনাকীর আলো অত্টুকু; মিট্মিট্ ক'রে ল্কলে। বিভিন্ন ভাবের প্রকৃতিকে নানান বিপদের জেতর দিয়ে গতি করাবার শক্তি আলাদা।

অদিতা। তাঁরা অবতার না হ'তে পারেন। কিন্তু সাধু ঋষিতুল্য পুরুষ।

ঠাকুর। তা সব সমান হবে কি ? চৈতগুদেব এপেছিলেন; আর ৩২ দেখ, রূপ-সনাতন, এঁরাও ত ছিলেন সাধুপুরুষ। তা বলে কি তৈতক্যদেবের সঙ্গে তুলনা হবে ? তাঁর শক্তি এঁদের মধ্যে কাচ্চ করছে। আছো তাঁরা (পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা) যীশাসের আগে না পরে ?

অসিতা। তাঁরা যীশাসের পরে।

ঠাকুর। তবে তাঁর শক্তি এদের মধ্যে কাজ করেছে। কিন্তু প্রথম যিনি সত্য বা'র করেন তাঁরই না কৃতিত্ব। চাল থেকে ভাত এখন সবাই করছে। কিন্তু প্রথম যিনি এটা বা'র করেছেন তাঁরই না বাহাত্বরি। আর ঋষি দেখ, সে আলাদা অবস্থা। যিনি মনকে জয় করে আত্মানন্দে আছেন তিনিই ঋষি।

অসিতা। সক্রেতিস্ (Socrates) অক্লেশে বিষ পান ক'রে ফেললেন। জীবনের মায়া করলেন না।

ঠাকুর। খুব ভাল; তাঁর মনের অনেক শক্তি ছিল। কিন্তু এঁরা বহু বিষ পান করেছে তাদের বাঁচাতে পারেন। উনি নিজে বিষ খেতে পারেন। বাঁচাবার ক্ষমতা আলাদা।

রাত প্রায় ৯॥টা হইল। অনেকেই উঠিলেন। ঠাকুরের অস্থাধ্য কথা হইতেছে। সকলেই সেজতা চিস্তিত। ঠাকুর নানা কথায় হাসি-ঠাট্টা করিয়া সে সব কাটাইয়া দিতেছেন। ১০টার সময় আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

=00000<u>0000</u>

২৬শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ৯ই মে, ১৯২৬ ইং ; রবিবার, শুক্লাদাদশী।

### কলিকাতা।

মঠে—গোপেন প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

৬পচু — সংস্থানের শক্তি ও মাহাত্ম্য — ঠাকুরের ভাব—প্রেমই ভগবান্—
তীর্থদর্শনাদি সংস্কার মাত্র—সংস্কার ও বিশ্বাস—শ্রাদ্ধ—পিভূলোক, প্রেতলোক
ইত্যাদি—স্বর্গন্তথ—থগুল্পও নিত্যক্রথ।

বিকালে ভক্তরা আসিতেছেন। খিদিরপুর হইতে কালু, ললিও, পচু, অচ্যুত ও বিভৃতি আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে মা-মণি, কালীবাবু, সম্যাসী আসিয়াছে। ভবানীপুরের অজয়, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুতু, রাজেন প্রভৃতি আছে।

ঠাকুব গান করিতেছেন :---

কে পাঠালে মোরে, কেন এমন ক'রে,

ঘুরি ভববোরে, বলে দে মা তারা।
কেন আসি যাই, সঙ্গেতে জড়াই,

পিতা, মাতা, ডাই, পুত্র, কস্তা, দারা॥
এরা কে আমার, আমি এদের কার,
পর যদি কেন ভাবি আপনার,
হ'লে হই থুসি, কত জনে তুষি,

(আবার) চলে গেলে কেন নম্নেতে ধারা॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি মাৎস্থ্য,

জানি মন্দ, কেন করি শিরোধার্য্য,

একি মা আশ্চর্য্য, শক্রর সাহায্য

নিয়ে করি কার্য্য, হ'য়ে বুদ্ধি-হারা॥

এসেছি একাকী, যাব সব রাধি,
এ ভূতের বোঝা কেন নিরে থাকি,

শিকল কার্টলে উড়ে যার পাথী,
এ ভাঙ্গা খাঁচা নিয়ে থাকে না মা তারা॥
পতক্রের দশা হ'ল মোর তাই,
জলস্ত জনলে সাধ করে যাই,
তাপ লাগে গার, পলাইতে চাই,
উড়ি ঘুরিফিরি, প্রোণে হই সারা॥
তুমি বিনে তারা কে আছে আমার,
মা বলে মা, করি কতই আন্ধার,
এ সংসারের-সাধ মিটেছে আমার.

আর যেন ভোগ হয় না এ কারা॥

থিদিরপুরের পচুর কথা হইতেছে। তিনি ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। কএক বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। কবি হেমচন্দ্রের বংশের ছেলে। খুব ভাল ছেলে ছিলেন। কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাই সকলে 'কবি পচু' বলিত। সকলেই ছুঃখ করিতেছেন।

ঠাকুরও হুঃখ করিতেছেন; বলিতেছেন—

ঠাকুর। বড় স্থন্দর স্বভাব ছিল ওর। খুব সরল আর ভেতরে বেশ একটা আনন্দ ছিল। আমায় খুব ভালবাসত। এসেই আমাকে গান শোনাতে হবে। <sup>গ্</sup>শ্রীরামপুরে গিয়ে আমায় একটি গান শুনিয়েই চলে গেল।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। গোপেন, ভপেন, আশু, কানাই, জিভেন, হুরথ, কিশোরী, অমুকৃল এবং আরও কয়েকজন ভদ্রগোক আসিলেন।

৮॥ টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তরা স্থোত্ত (জয়জগবন্দন) গাহিয়া আর একটি গান গাহিলেন।

প্রেম বিলাইতে আসিয়াছ যদি, প্রেমদান কেন করিবে না।
তবে কেন মোর হৃদয়কানন প্রেমের কুস্থমে ভরিবে না।
বেখানে আমার যাহা কিছু আছে, সকলি কি ভূমি হরিবে না।
( এই ) পুরাণ ভবন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মনোমত করি গড়িবে না॥
তোমার আশার বদে আছি হায়, ভূমি কিগো হাতে ধরিবে না।
( আমার ) জীবন-তরণী কাঁপে গুণমণি, ভূমি না তরালে তরিবে না॥
মণয়-পবন বহিলে কি আর বিষ তক্ষগুলি মরিবে না।
বল, ভূমি মোর হৃদয়ে থাকিবে, জীবনে মরণে ছাড়িবে না॥

ভারপর ঠাকুর কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন শেষ করিয়া ঠাকুর সকলকে আশীর্বাদ করিভেছেন; বলিভেছেন—

ঠাকুর। তোমরা একটি জায়গায় সকলে মিলে তাঁকে ডাকছ, এ খুব ভাল। সংসার ভয়ানক জিনিষ। এর প্রলোভন, মায়া কাটিয়ে কিছু সময় ক'রেও যে তোমরা তাঁকে ডাকছ, এ বড় সোজা নয়। এতেও অনেক কাজ হবে। বহু আয়া একস্থানে, একত্রে তাঁকে ডাকলে সেখানে তাঁর শক্তি থাকে। শাস্ত্রে আছে—চিত্তশুদ্ধি যাঁদের হয়েছে সেব আয়া যে স্থানে থাকেন, সেখানে তাঁর শক্তির বিশেষ প্রভাব। আবার বহুলোক যেখানে তাঁকে উপাসনা করে, সে স্থানই দেবমন্দির হয়ে য়য়। তাদের will forceএ (মনের শক্তিতে) তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। এজভা স্থান-জায়গা-পাত্রের বিশেষ মাহাত্মা দিয়েছে। ভোমাদের ওপর সংসারের এত বড় ভার। এর মধ্যেও যে কিছু সময় ক'রে তাঁর দিকে মন দিতে পার, এ বড় সোজা নয়। সংসারের এত আকর্ষণ যে অনেকে তা পারে না। পরমহংসদেব বলতেন, ওেরে, তোঁরা সব সময় সংসার করিস।

 শিবিরপ্রের শিবকৃষ্ণ রায় কর্তৃক রচিত। ইনি আরও অনেক স্থন্দর স্থানর গান রচনা করিয়াছেন। কিছু সময় জামার কাছে জাসিস। তাতেই কাজ হবে। আসতে আসতে ভালবাসা লেগে যায়। তখন আর বলতে হয় না 'এসো'; আপনিই দৌড়ায়।

ঠাকুর এই বলিয়া গান করিলেন।

আয়রে তোরা, আমার যারা, আয়রে আমার কাছে। —(৮ পুঠা)

ঠাকুর আনন্দে বিভোর হইয়া 'মা মা' বলিতে বলিতে নিষ্পালক-নেত্রে ওপর দিকে তাকাইয়া আছেন। দেহ স্থির। বিক্ষারিত-নয়নে বুঝি জগন্মাতার অনস্ত-রূপ স্থা পান করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হওয়াতে আবার সন্তানদের দেখিতেছেন; হাত তুলিয়া আশীর্কাদ করিতেছেন। বারবার বলিতেছেন,—"সব মঙ্গল হোক; আনন্দম, আনন্দম; ওঁতৎসৎ, ওঁতৎসৎ।"

কিছুক্ষণ পরে গোপেনের সঙ্গে কথা হইতেছে। গোপেন। প্রেমই কি ভগবান গ

ঠাকুর। হাঁা, **প্রেমই ভগবান্।** মানে, প্রেমে সবই ধ্বংস হ'য়ে যায়। কাজে কাজেই কি আর থাকবে ? যেমন জ্ঞান এলে সব ধ্বংস হয়, প্রেম এলেও তাই হয়।

ঠাকুর গাহিতেছনঃ—

প্রেমিক গোকের স্বভাব স্বস্তর।
সেত জানে-নাক আত্মপর॥
সেত চার-নাক আতি, চার না স্থগাতি,
(ও তার) স্বভাব ধন্ত, হর না কুর, রটলে অথাতি;
(ও তার) হস্তগত স্থথের চাবি রে, করবে কেন অন্তে ডর॥
প্রেম এমনি রত্ন ধন, কিছু নাইক তার মতন,
পেলে ইক্রত্ব-পদ তুচ্ছ করে, প্রেমিক হয় যেজন;
সে যে হাস্তম্থে দদাই থাকে রে,
(ও তার) হ্বদর-জোড়া স্থধাকর॥

প্রেমের চালটি বেয়াড়া, বেদবিধি ছাড়া, আধার কোণে চাঁদ পেয়ে তার মুখে নাই সাড়া; এই চোদ্দ ভূবন ধ্বংস হ'লে রে, সে আসমানেতে বানার ঘর॥

কিছুক্ষণ পরে বলিতেছেন, একই অবস্থা। প্রেমে আর পর বলে তথাকে না। সব আপন হ'য়ে যায়। একটাতে নিজে ভগবান্ হ'য়ে যাওয়া, আর একটাতে ভগবানে মেশা, একই হ'ল। কাল গরু, সাদা গরু, তুধ সব সাদা।

তোমরা যা কর এ জ্ঞান-ভক্তি মিশ্রিত। অহেতুকী ভক্তি, অবস্থা না এলে হয় না। অব্যভিচারিণী ভক্তি—সে গোপিকাদের ছিল। কোন বিচার নেই।

গোপেন। জ্রীলোকদের যে তীর্থে যাবার টান হয়, দেটা কি রকম ?

গোপেন। বলে না. যেমন বিশ্বনাথ টেনেছেন १

ঠাকুর। ও কতকগুলো জিনিষকে ধারণা ক'রে নেয়। 'অমুক হবে তমুক হবে।' নিয়ে সে সব আরোপ করে। আসল উদ্দেশ্য হ'ল, ভেতর তৈরী করা। তার কিছু হয় না। বিশ্বনাথ দেখতে গেল। কতটুকু দেখে ? আসতে খেল্না দেখতে দেখতে আসে। মনে বিশ্বনাথ কোথায় ? সংক্ষার মাত্র। গঙ্গা-স্থান করলে মুক্ত হয়, স্বাই বলে। কিন্তু যদি বল যে আজ গঙ্গা-স্থানে সব মুক্ত হ'য়ে যাবে, তখন দেখবে কেউ গঙ্গার ধারেও যাবে না। সব টেনে দৌড় মারবে, মুক্তির আকাজ্জী কেউ নয়। সংসার-স্থাহবে, এ ফল হবে, সে ফল হবে, ডাই নায়। তপেন। সে সব ফল কখন হবে ?

ঠাকুর। এ জন্ম হয়, ফিরে জন্মেও হয়, আবার ফল কেটেও যায়।
এজন্মে আছে, তকাশীতে ম'লে মুক্তি হয়। স্থির বিখাস থাকে ত হয়।
কিন্তু সে বিখাস কই ? কথা আছে—রপে চ বামনং দৃষ্ট্রা, পুনর্জনাঃ ন
বিছাতে। তা সবাই দেখেছে, আবার প্রত্যেক বছর দৌড়ুছে। মুক্তি
যদি হ'য়ে গেল, আবার কেন ? তবে রথ দেখতে ভাল লাগে, সে
আলাদা কথা। আবার আছে—রথ দেখা কলা বেচা (সকলের হাস্ত)।

গোপেন। পুনৰ্জন্ম হোক না হোক তা হয়ত মনে নেই। তবে বামন দেখতে ভাল লাগে।

ঠাকুর। তারথের সময় কেন ? বামন ত সব সময়ই আছেন। গোপেন। তারথে দেখতেই ভাল লাগে।

ঠাকুর। সেত আলাদা কথা। অনেকে আবার ভিড় দেখতে যায়, কেউ শোভা দেখতে যায়, কারও বা রথ দেখতে ভাল লাগে তাই যায়। কালীবাবু। গয়াতে পিণ্ড দিলে ত মুক্তি হয়, আবার আদ্ধি কেন ? ঠাকুর। কিছু আবশ্যক নেই। বিশ্বাস ঠিক্ নেই বলে বার বার দিচ্ছে। তবে একটা কথা আছে, পিণ্ড দেবার পরেও আদ্ধি পিতার জন্মে নয়, সেটা পুজ্রের কর্ত্তব্য। পুজ্রের মঙ্গলের জন্ম পিতার আশীর্কবাদ নেওয়া। পুজ্রের কল্যাণ হয়।

কালীবাবু। সে ত অমনি ডাকলেও হয়। কুশ পরে, আসনে বসে, নিয়মাদি ক'রে কেন ?

ঠাকুর। যাদের বিখাস আছে তাদের জ্বত্যে নয়। রাম ত বালির পিশু দিহৈছিলেন।

গোপেন। ত্রাদ্ধের পর আত্মা কোপায় যায় 🤋

ঠাকুর। নানা স্থানে ভোগ করে।

কালীবাবু। নিজের মঙ্গলের জন্ম দানাদি করলেও ড হয়, শ্রাদ্ধ কেন ?

ঠাকুর। সে যার যা ভাব। কেউ দান করতে পারে, কেউ তাঁকে





ঠাকুর শ্রীশ্রীঞ্জিতেন্দ্রনাথ ( ভাবাবেশে )

( অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; ২০৮ পৃষ্ঠার সম্মুথে )

Emerald Ptg. Works, Calcutta.

জানাতে পারে। আর এ হ'ল নীতির কথা। বিশাস থাকলে কর্মকাণ্ডে ना (शरमाश्व हरमा

গোপেন। তাঁর ( অর্থাৎ পিতা বা অন্য পরলোকগত আত্মার) যদি জন্ম হ'য়ে যায়, ভাতে কি ক'রে কাজ হবে ?

ঠাকুর। পিতলোক বলে একটা লোক আছে ত। সেখানে একজন আছেন, সে লোকের কর্ত্তা। তাঁতে সকলের শক্তি থাকে। যেমন তুমি বাড়ীর কর্ত্তা, তোমার থেকে যারা আসছে তাদের শক্তি তোমাতে থাকবে। তাঁর থেকে সৰ আসে আবার তাঁতে যায়। এক এক লোকের এক এক রাজা আছেন। সেই আত্মা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে, সেখানে গিয়ে তাঁর শক্তি কাঞ্চ করে। মনে কর, তুমি বাড়ীতে আছ, তোমার ছেলের নামে ৫০১ টাকা এল। ছেলে বাড়ীতে নেই। তুমি সেটা নিয়ে ছেলের কাছে পাঠিয়ে দিলে। সেখানেও তেমনি সে লোকের কর্কা যার যার ব্যবস্থা করেন।

গোপেন। সাংসারিক ব্যবহার সেখানেও চলে १

ঠাকুর। লোক মানেই ত সংসার। এই ত এটা ভূলোক। তেমনি পিতৃলোক, অর্থ্যমালোক, প্রেতলোক ইত্যাদি। কোনটা একট্ উঁচু, কোনটা বা নিম্নস্তরের।

কালীবাবু। প্রত্যেককেই প্রেভলোকে যেতে হবে ?

ঠাকুর। সাধারণ আত্মার তাই নিয়ম। সৎ আত্মার তা নয়। यि मदकारक विख्ककि द'रा थारक जरव यारव ना।

তপেন। পাপপুণ্য কি এখানেই ভোগ হয় না পরলোকে ?

ঠাকুর। এখানেও হয়, আবার পরলোকেও হয়।

তপেন। এখানে তবে শেষ নয়।

ঠাকুর। ভোমারও ত এখানে শেষ নয়। দশ, বার, বিশ, এসব ত সংসারী বয়স। যেদিন সেই মহানু আত্মার থেকে এসেছ আর যতদিন না তাঁতে গিয়ে মিশছ ততদিন তোমার বয়স। সাধারণতঃ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যান্ত সময়কে তোমরা বয়দ নাম দিয়েছ। যেমন কাল অনন্তঃ

ঘড়ির মধ্যে মেপে ১২টা ১টা করেছ। আত্মা বহুলোক ভোগ করে। প্রেতলোক, স্বর্গলোক ইত্যাদি। আর পুণ্য-ক্ষয়ে আবার মর্ব্তো আদে।

তপেন। স্বর্গ-ভোগের পর মর্ক্ত্যে আদে ?

ঠাকুর। হাঁ।; স্বর্গ ত স্থায়ী জিনিষ নয়। স্বর্গ-স্থ মানে কাম্য জিনিষ আছে। ভোগ হ'য়ে গেলে মর্ক্ত্যে আসতে হয়। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ক্তালোকে ভবস্তি। এখান থেকে ঠিক্ হ'য়ে না গেলে মহান্ আত্মায় ঘাবে না। ভোগ-স্থুখ হ'তে পারে, তার ধ্বংস আছে। অভাব, ভয়, সব থাকবে। তাঁর ভাব নিলে স্বর্গ-সূথ নীচে পড়ে খাকে। বড় আনন্দ পেলেই ছোট আনন্দ ভুচ্ছ হ'য়ে যায়। যতক্ষণ বড় আনন্দ না পায় ততক্ষণ ছোটটিতে মজে থাকে।

গোপেন। বড় স্থথে বড় ছঃখ।

ঠাকুর। বড় স্থখ হ'চেছ ভাই যে স্থে ছঃখ নেই। আর এসব ত মাত্রার বেশী কম। নিত্য সূখ, যার ধ্বংস নেই।

কিশোরী। বড় সুখ যাকে বলছেন ওটা ত সুখ নয়, সুখ-ছঃখের অতীত।

ঠাকুর। যে আনন্দের কথা বলছি তার ধ্বংস নেই, তার বড় স্থ নাম দিচছে। আর এসব স্থ মাত্রেই ছোট। তারই মধ্যে কোনটা কিছু বড়, কোনটা কিছু ছোট। মাপ আছে। যেমন ঘটার জল, কলসীর জল, জালার জল; সব শেষ হবে। কিন্তু সমুদ্রের জলের আর শেষ নাই। নিত্যানন্দ — সর্ববদাই আনন্দ লেগে আছে। স্থ-ছঃখের অতীত ত বটেই। চিন্তা-শৃত্য অবস্থা।

প্রায় ১০টা বাঞ্জিল। অনেকে উঠিতেছেন। গোপেন, তপেন বর্জমান যাইবে তাই বিদায় লইতেছে। ঠাকুর আশীর্কাদ করিতেছেন, "সব মঞ্চল হোক, সমস্ত আনন্দ হোক। মাঝে মাঝে এস।"

আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

# প্রথম ভাগ—পঞ্চদশ অধ্যায় ৷

২৭শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১•ই মে, ১৯২৬ ইং ;

সোমবার, শুক্লা-ত্রয়োদশী।

# কলিকাতা।

মঠে —ভবেশচন্দ্র নাগ ও অন্থান্য ভক্তদের সঙ্গে মৃত্তিপূজা সম্বন্ধে কথা।

বেদ ও মৃর্ত্তিপূজা —সাকার ও নিরাকার-বাদ—স্বধর্ম পালন—বোধ অমুধায়ী
উপাসনা—বেদ একটা অবস্থা—সব মূর্ত্তিই এক তিনি—সদ্গুজ—বহুরূপী
পাথীর গল্প—মুদলমান-ধর্ম—সর্বময় ভগবান্—গুরু ও শিষ্যব্বের গল্প—কিছু
সমরও ভগবানকে ডাকলে অনেক কাল্ল হয়—রালকার্য্যরত ধার্ম্মিক রান্ধণের
গল্প—সাবধানে থাকা—মহম্মদের কার্য্য ও লোকশিকা—মুদলমানদের উপাসনা
—দেশ-কাল-পাত্রামুধারী বিভিন্ন ধর্ম্ম—প্রেরুত ধর্ম্ম—হিন্দু ও মুদলমানের
আচার এবং সংস্কারের ভারতমা।

আজ ঠাকুরের শরীর খারাপ। বারবার পায়খানা হইতেছে, খুব ছুর্বজ্য অমুভব করিতেছেন। জ্বরও আছে।

বৈকাল প্রায় ৫॥টা। ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, রাজেন আছে। সভ্যেনের সঙ্গে তাহার বন্ধু ভবেশচন্দ্র নাগ আসিয়াছে। গোহাটী হইতে তারক আসিয়াছে। ভবেশ আর্য্যসমাজের বই অনেক পড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে আর্য্যসমাজীদের কথা হইতেছে।

ঠাকুর। আর্যাসমাজীদের কি মত বল দেখি শুনি।

ভবেশ। আর্য্যসমাজীরা বেদ মানে। অত্যেরা মনে করেন বেদে মূর্ত্তিপূজা আছে; তাঁরা বলেন, বেদে মূর্ত্তিপূজা নেই।

ঠাকুর। কেন নেই ? গুণজ ধর্ম আছে ত। গুণজ ধর্ম নিয়ে পূজা। গুণ এলেই মূর্ত্তি এল।

ভবেশ। ওঁরা কালী, ছুর্গা, হরি, এসব মূর্ত্তি মানেন না।

ঠাকুর। কালী, তুর্গা, হরি, আর ত কিছুই নয়; তোমার দেহাত্ম বোধ আছে, মানুষকে পূজা করছ। মায়ায় পূজা হ'চেছ, তাই কালী, তুর্গা, হরির পূজার দরকার। এ পূজার বড় scaleএ ( আকারে ) সে পূজা। গুণ থেকে স্প্রি। গুণাতীত হ'লে স্প্রিনেই। বেদের শেষ তাই বটে। যতক্ষণ গোড়া না পড়বে ততক্ষণ শেষ উঠবে কি ক'রে ? যতক্ষণ সংস্কার আছে, মৃত্তিপূজা থেকে ত্রাণ পোলে কোথায় ?

ভবেশ। দয়ানন্দ সরস্বতী বলেন-

ঠাকুর। আমি কারও নাম ক'রে বলতে চাইনে। বেদ ধরেছ, বেদ নিয়ে কথা বল। ব্যক্তিগত কথার দরকার কি ? বেদ থেকে স্থি কিনা ? স্থান্তির আগে কি ছিল ?

ভবেশ। ব্রহ্ম ছিলেন, ব্রহ্মে বেদ ছিল।

ঠাকুর। তার থেকে স্থপ্তি হ'ল ত ? স্থপ্তি গুণাতীত, না গুণজ ? ভবেশ। গুণাতীত নয়।

ঠাকুর। তবে বেদ থেকে স্মৃষ্টি বলছ, বেদে গুণ থাকল। গুণ থাকলেই মূর্ব্তি থাকল। গুণে থেকে কি নিরাকারের উপাসনা হয় ? যক্ত নির্ণয়ঃ নান্তি নিরাকারঃ। তা নির্ণয় না করলে গুণে বাঁধছ কি ক'রে ? সীমা করছ; গুণ মানেই সীমা।

ভবেশ। গুণের মধ্যে আসলে মূর্ত্তি আসে, কিন্তু তার পূজা কেন ? ঠাকুর। পূজা কেন করে ? আমি তুমি বোধেই ত পূজা। একজনকে সন্দেশ দিচছ, সেও পূজা হ'ল ? নিজেকে পূজা করছ, ছেলে-মেয়েকে পূজা করছ। সেটা বড়তে আরোপ করে দেব-দেবীর পূজা। ছোট বড় বোধ থাকলে বড়কে সম্মান করা স্বতঃ ধর্ম ! কাজেকাজেই পূজা আসে। তাঁর করুণা প্রার্থনা করা। মন যা বলবে তাই ত হবে। মূর্ত্তি নিলে কেন ? সরলভাবে বল, বইএর কথা নয়। মনে মূর্ত্তির ছাপ পড়ে কিনা ?

ভবেশ। হ্যাপড়ে।

ু ঠাকুর। তবে ত তোমার কাছে মূর্ত্তি এসে গেল।

ভবেশ। মূর্ত্তি নাধরে নিরাকারের যতটা ধারণা করা যায় তাই ধরা উচিত।

ঠাকুর। ধারণা ত বুদ্ধির মধ্যে। যা কথনও দেখিনি তার কি আংশিক ধারণা করবে ? হ'তে পারে, ঘর দেখনি। তবে গাছপালা দেখেছ, তাতে ঘর তৈরী হয় জান। ঘর বলতে একটা ধারণা ক'রে নিলে, গাছপালা দিয়ে এক রকম হবে। কিন্তু যার কিছুই দেখনি, যার নিশিয় নাই, তার কি আংশিক ধারণা করবে ? আর আংশিক ধারণা করলেই ত মেপে ফেললে।

ভবেশ। যেমন ধূম দেখে আগুন ধারণা করি।

ঠাকুর। ধৃমও ত দেখেছ ? আর যদি আগুন কথনও না দেখ, তবে ধৃম দেখে আগুনই বা কি ক'রে মনে কর ? মেঘও ত হ'তে পারে। ধোঁয়া দেখলেই কি আগুন বলবে ? যে জানে অগ্নি থেকে ধোঁয়া হয়, দেই ধৃম দেখে বলতে পারে অগ্নি আছে।

ভবেশ। কাজ দেখে ত কর্ত্তার ধারণা হয় ?

ঠাকুর। হাঁ।; কর্ম-কর্তা বললেই ত মূর্ত্তি এল। স্থান্তি দেখে শ্রেফীকে ভাবলেই মূর্ত্তি। কর্ত্তার ধারণা কোখেকে হ'ল ? পিতাকে কর্ত্তা নদেখছ, তাঁর পিতাকে কর্তা দেখেছ, তবে কর্ত্তার ধারণা হ'ল। কিছুই নেই, ধারণা কি ক'রে হবে ? ভোমাকে যদি বলা যায় প্রসব-যন্ত্রণা হ'ল, তুমি তার কি ধারণা করবে ? বালককে যদি যৌবনের কথা বলা যায়, সে তার কি বুঝবে ?

সেক্সন্থেই ত বলছে যার যার ধর্মে ঠিক্ থাক্তে। "স্ব ধর্মে নিধনং শ্রেরঃ, পরধর্মো ভয়াবহ।" তোনার যা ধর্ম তা বলবৎ রাখ। বালক বখন, তখন বালকের পড়া পড়। এম-এর লেক্চার (Lecture) মুখস্থ ক'রে কি হবে ? অবস্থানা হ'লে নিরাকার হবে কোখেকে ? সাকারে চবিবশ ঘন্টা খেকে কি নিরাকারের ধারণা হয় ? মুখস্থ বললে কি হবে ?

যোগবাশিষ্টে আছে, ভরছালকে বাল্মিকী নিরাকারের কথা

বলছেন, ভরদ্বান্ধ বুঝতে পারছেন না। তাই বলছেন, "দেখ, তোমার এখনও হুখ ছঃখ বোধ আছে, পূর্ববসংস্কার পাপপুণ্য রয়েছে। নিরাকার বুঝবে না। আগে সাকার ত্রন্ধের উপাসনা কর। পরে অবস্থা এলে বুঝবে।"

তাই ত দিয়েছে, সন্মগুণে হরি, শিব, কালী ইত্যাদির পূজা। তাঁদের উপাসনা করতে করতে বিবেক-বৈরাগ্য এলে, সে অবস্থা হ'লে, তবে চিত্ত শুদ্ধি হবে। চিত্ত স্থির হ'লে অন্যতেঙ্গ আপনি চুকবে, নিরাকার বুঝবে। অবস্থাসুযায়ী চলতে হয়। ভাষার ওপর কতক্ষণ দাঁড়াবে পূপাখী ত 'রাধাকুষ্ণ' বলে: বেড়ালে ধরলেই ক্যাঁ ক্যাঁ করে।

ঠাকুর গান ধরিলেন ঃ---

ও মন, বিনা অমুভ্তি।
কি ফল বল যতই পড়না বেদ ভাগবত প্ৰীথ ॥
পড়া পাখীত 'রাধাক্ষ্ণ' বলে দিবারাতি।
রাধাক্ষ্ণে কভু কি তার হয় রে প্রতীতি ॥
ছল-চাতুরী প্রাণে ভরা, মুথে হরিনাম গীতি।
মন-মুথে না মিলন হ'লে মিলবে কি শ্রীপতি ॥
চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধাবৃদ্ধি না হ'লে সঙ্গতি।
দে ধন কি মন, পাবি কথন, ধ্যানে গায় না যোগী যতি॥
সকলের মূল সাধুসঙ্গ, তোর হ'ল না তায় রতি।
ও তুই মোহের ঘোরে মরবি যুরে, পাবি না নিজ্তি॥

গান শেষ করিয়া আবার বলিতেছেন: --

আর ছুর্গা, কালা কি হরির মূর্ত্তি ত একটা প্রথা। উদ্দেশ্য ত তাঁকে পূজা করা। দ্বরে তোমার ঠাকুরদার অয়েলপেণ্ট (oilpainting-তৈলচিত্র) রয়েছে। কেউ তোমায় বলে দিলে, "এই তোমার ঠাকুরদা।" তোমার তাতে মন গেল; ভাবলে, 'তিনি এই রকম ছিলেন!' তোমার ভক্তি এল। তাতে তাঁর আত্মা আকৃষ্ট হ'ল। তুমি ত জান, এ তোমার ঠাকুরদা নয়, অয়েলপেণ্ট মাত্র। তবু তোমার will-force (মনের শক্তি ) তাঁর willকে (মনকে) আকর্ষণ করলে। তেমনি মূর্ত্তিতে তাঁকেই পূজা করা। তিনি ত সর্ববিজ্ঞ। তিনি ত দেখছেন, আমাকেই পূজা করছে। ভুল হয় ত তিনি ভুল ভেঙ্গে দেবেন।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণ মূত্তিপূজা ছাড়া উপায় নেই।

তিনি সাকারও বটে, নিরাকারও বটে। আমি বলছি না যে নিরাকার বললে ভুল হয়। তবে সাকার থেকে নিরাকারে যেতে হয়। তাই দিয়েছে—ছিদল পর্যান্ত সাকার। তার ওপরে না গেলে নিরাকারের উপলব্ধি হয় না। তাই মূর্ত্তি। সব মূত্তিই ত এক। কারও ছ'হাত, কারও দশ হাত। যার যেটা ভাল লাগে পূজা করে।

ভবেশ। মুত্তি ক'রে ত প্রমাত্মাকে ছোট ক'রে ফেলা হয়।

ঠাকুর। ছোট ত করবেই। তোমার বোধ ছোট, বড় কোখেকে করবে ? মুর্ত্তি না হ'লেও বা কোন বড় করছ ? বোধ বড় না হ'লে বড় হবে কি ক'রে ? বোধ অমুযায়ী কাজ করাই ঠিক্। বালক যদি পর্ম ফেলে ফেলে চলে সেটাই তার ঠিক্। যারা নিজের ভাব অমুযায়ী না চলে তাদের সেটা কপটতা। সাকার ভেতরে আছে, অথচ মুখে বলছে নিরাকার, সে ত কপটতা। তার চেয়ে যে সাকারের উপাসনা করে, সে চের ভাল। তার সরলতা আছে।

অবশ্য যাদের সে অবস্থা এসে গেছে তাদের কথা ত বলছিনি।
তাদের ত ব্রাক্ষণ চণ্ডালে সমজ্ঞান, গবী হস্তিনী, বিষ্ঠা চন্দনে, সমজ্ঞান
এসে গেছে। তাদের ত 'সর্ববং খলিদং ব্রহ্ম' বোধ এসেছে; আব্রহ্মস্তম্ভ পর্যান্ত ব্রহ্মময়। তাদের কথা ত আলাদা। তা নইলে ভাষা বলে কি
হবে ? ভাষা ত গ্রামোফোনেও বের করতে পারে। একি সোজা কথা ?
শক্ষরাচার্য্যের পর্যান্ত কত ধাকা খেতে হ'ল। সমাধি-যোগে বসে থেকে
নিরাকার নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু ব্যবহারিক জগতে মিশতে মিশতে জুল হ'য়ে যায়। বেদ, ভাগবভ, পুরাণ, এ সব ত এক একটা অবস্থা। এই এই স্তরে উঠলে এই এই হয়, তারই বর্ণনা।

ভবে সাংস্কারিক হ'তে পারে। হিন্দুরা যেমন গঙ্গাসান করছে, এ, ও, ভা করছে। ভেমনি নিরাকারের ধ্যান, একটা সংস্কারিক ব্যাপার। অবস্থার সঙ্গে, সাধনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলছেন, অর্জ্জুন, সাধক অব্যক্ত এক্ষো বহু ক্লেশে পায়। দেহকে মেরে ফেলতে হয়। তবে নিরাকার আসতে পারে।

আর কর্ত্তা বললে; নিরাকার কর্ত্তা কখনও দেখেছ ? এদিকে নিরাকার সর্ববিময় ত্রহ্ম বলছি, আর নিজের বাক্সে টাকা রেখছি, কেউ নিভে এলেই ভাড়া দেব। সাকারের মত সব করছি, বলবার সময় একটা বলে দিলাম। আমিত্ব বুদ্ধি, দেহাত্মবোধ থাকতে কি নিরাকার হয় ? বাসনা-কামনার ঠেলায় অন্থির, রিপুর তাড়নায় পাগল ক'রে দিচ্ছে, বলে দিলাম সব ত্রহ্ম। তার চেয়ে 'হরি, কালী' বলে যদি বাসনার হাত থেকে, রিপুর থেকে, ত্রিতাপ জ্বালা থেকে, খানিকটা নিছ্কৃতি পায়, সেই ভাল। ত্রহ্ম বলে অশান্তি ভোগ ক'রে কি হবে ?

আর মুর্তিতেও ত তঁ†কেও পূজা করা। কুমোরের বাড়ীতে যখন ঠাকুর থাকে, পূজা কর কি ? এনে, তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তবে পূজা হয়। তাঁর আরোপ করা। চিমনীর কাছে কি কেউ আনে ? আলোর কাছেই সবাই আনে। তাঁর ত অনন্ত মুর্ত্তি; যার যাতে আকর্ষণ, তার তাতেই বেশী কাজ হয়।

হরি, কৃষ্ণ, কালী, সবই ত তিনি। সাকার, নিরাকার, সবই তিনি। সাধকেরা তাঁদের ভাব অমুঘায়ী গড়ে নিয়েছেন। মূলে এক।

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন ঃ—

নির্বাণ নগরে যদি যাবে, সমভাব ভাব সবে। ভাব লম্বোদরে, দিবাকরে, হর, কালী, কেশবে॥ এক স্বর্ণের অলকার, গঠনে বিবিধাকার,
বাউটি, বালা, কণ্ঠমালা, ঝুমকো, সিঁথি, চক্সহার,
আকার-প্রকার ভেদে নানারূপ নাম তার:
একত্রে গলায়ে দেখ, পুনরায় দেই স্বর্ণ হবে॥
শীর্ণকায় জীর্ণ-বেশ, দেখে কর'নাক শ্লেষ,
অনস্ত নরকার্ণবে পাইবে অনস্ত ক্লেশ।
ঈশ্বর নিরাকার, নিত্যানন্দ, নির্ব্বিকার,
সাধ করে সাধকেরা ধরে নররূপাকার;
ঈশ্বর-বিদ্বেষী কভু নিস্তার না পায় ভবে॥
ভারীর ভার যেমন হুইদিকেতে সমভার,
একদিক ভালে যদি, হুইদিক ভাঙ্গে তার;
তেমতি সেই কালী-ক্লন্ডে অভেদ অস্তর যার,
সেই সে পরম সাধু মরণে মঙ্গল লভে॥

গান শেষ করিয়া ঠাকুর 'মা মা' 'আনন্দম্ আনন্দম্' প্রভৃতি আনন্দব্যপ্তক ধ্বনি করিতেছেন।

বিভৃতি, অচ্যুত এবং আরও **চুইটি** নূতন ছেলে কিছু**ক্ষণ আগে** আসিয়াছে। ঠাকুর তাদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমরা কোথায় থাক ?

ছেলেট। খিদিরপুরে।

ঠাকুর। কি কর?

ছেলেটি। I. Sc. পড়ি।

ঠাকুর। বেশ, ধুব পড়বে। আর তাঁকে ডাকবে। খুঁটো ধরে ঘুরবে, তবে পড়বে না।

ছেলেটি। ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তবে তাঁকে সাকার করে ত ছোট করা হ'ল। ছোট করা ত অশ্যায়।

ঠাকুর। এজতো অভায় নয়। দেখ, প্রথমেই ছোট ছাড়া বড় কি ক'রে বুঝবে ? সামান্ত বোঝা না ভুলতে পারলে বড় বোঝা কি ক'রে তুলবে ? যতক্ষণ সামায় আছ অসীম কি ক'রে বুঝবে ? সমুদ্রের জল অসীম; তুমি কভটুকু দেখছ ? যভটুকু চোখ যায়।

ছেলেটি। কোন সাধু যদি নিরাকারের উপাসনার কথা বলেন ?

ঠাকুর। দেখ, সাধু যদি হন, তবে তিনি অবস্থার ওপর নিয়ে যাবেন। 'অ আ' পড়াতে না শিখিয়ে যদি এম-এর পড়া দেন, সেটা মাষ্টারের দোষ।

সদ্গুরু চাই। তিনি সব অবস্থা বুঝে কাজ করবেন। প্রকৃতিগত বিভিন্ন ভাব। যার যা উপযোগী সে রকম ব্যবস্থা করেন। এক আলুতে কত রকম তরকারী হয়। মা তার ভালা, ডালনা, চচ্চড়ি, যার যা ভাল লাগে, ক'রে দিচ্ছেন। জিনিষ একই আলু। সীমাও তিনি, অসীমও তিনি। অসীম এসে যায় ভাল কথা, তবে সে বড় অবস্থা। সাধারণ মায়ার জীবের তা হয় না। তাঁর অনস্থ-রূপ। যে যতটা দেখেছে, বর্ণনা করেছে।

সেই গল্প আছে। চার বন্ধু ছিল। একজন একটা গাছে একটা পাখী দেখেছে। এসে বলছে, "দেখ বন্ধু, ও গাছটীতে একটা পাখী দেখে এলুম, বড় স্থান্দর লাল পাখী।" দিতীয় বন্ধু বললে, "সে আমিও দেখেছি, লাল নয় ড়, সবুজ।" তৃতীয় বন্ধু বললে, "সবুজ নয় ড, সাদা।" চতুর্থ বন্ধু বললে, "হলদে।" এ নিয়ে চার বন্ধুতে অনৈক্য। তখন বললে, "চল, একসঙ্গে গিয়ে দেখি।" গিয়ে দেখে, গাছ তলায় একটি লোক বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসাকরতেই সে বললে, "ও, সে বহুন্ধপী পাখী? সে সব রংই ধরতে পারে। কখনও লাল, কখনও সাদা, কখনও বা সবুজ, আবার কখনও হলদে; আবার খুব কাছে গিয়ে দেখ, কোন রংই নেই।" ভা অবন্থা না এলে জোর ক'রে বললে কি হবে ?

ছেলেটি। মুসলমানেরা কি ভগবান্ এক মনে করে ? ঠাকুর। এক স্বাই মনে করে। ছেলেটি। তবে মসজিদ ভাঙ্গছে কেন ? সেধানেও ত ভগবান্ আছেন।

ঠাকুর। মসজিদ ভাঙ্গছে, আবার দেবমন্দিরও ত ভাঙ্গছে। এক যদি বোধ থাকে তবে কোনটাই ভাঙ্গতে পারে না। মসজিদে ভগবান্ আছেন, মন্দিরেও আছেন।

ছেলেটি। ওদের আইডিয়া (Idea-বোধ) যদি হয় যে মন্দির ভাঙ্গলে ধর্মা হবে ?

ঠাকুর। Idea ত আর ঠিক্ভাব নয়, ও ত হ'ল গোঁড়ামি। ওতে ত ধর্ম্ম হয় না। আনন্দ, ভালবাসা, শান্তি ত আসতে পারে না।

(इटलिंछ । अता यनि पूर्णा, काली ना मादन।

ঠাকুর। তুর্গা মানছে না, ঠিক্ ঠিক্ ভাবে আল্লাকে মানলে আল্লাই বুঝিয়ে দিতেন, সবই আমি। ভা'হলে কেউ কারও দেবস্থান নিমে হিংসা করত না। ওরাও মনিদর ভাঙ্গতে আসত না, এরাও মসজিদ ভাঙ্গতে যেত না। কাজ ভ তুই খারাপ। ঠিক্ ঠিক্ বোধ এলে দেখবে একই বস্তু, পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়েছে মাত্র; যার যে নাম ভাল লাগে।

- সর্ব্বময় ভগবান্ বোধ এলে সব স্থানে তাঁকে দেখবে। সে এক গল্প আছে। এক গুরুর তুই শিশ্র ছিল। তিনি একজনকে ডেকে একটা নারকল দিয়ে বললেন, "এটা এমন স্থানে নিয়ে গিয়ে ভেঙ্কে আন যেন কেউ দেখতে না পায়।" শিশ্র করলে কি, এক গভীর বনের মধ্যে গিয়ে ভাবলে, এখানে ত কেউ নাই, এখানেই ভাঙ্কি। সেখানেই ভেঙ্কে নিয়ে এল। গুরু বললেন, "ঠিক্ ভেঙ্কছ ?" সে বললে "হাা, গুরুদেব, খুব নির্জ্জন স্থানে ভেক্তেছি; গভীর বনে, কেউ দেখতে পায়নি।" গুরু ডখন অপর শিশ্রকে ডেকে আর একটা নারকল দিয়ে বললেন, "এটা নির্জ্জন স্থান থেকে ভেঙ্কে নিয়ে এস, কেউ যেন দেখতে না পায়।" সে নারকলটি নিয়ে খানিক পরে ফিরে এল। বললে, "গুরুদেব, নারকল ভ ভাঙ্গতে পারলুম না। এমন নির্জ্জন স্থান কোণাও পেশুম না।

ভগবান্ ত সর্ব্বময়, তাঁর চোথ কি ক'রে এড়াব ?" গুরু তাকে আশীর্কাদ করলেন।

দেখ, বড় কঠোরতা চাই, সাধনা চাই, তবে এসব উপলব্ধি হয়।
দেহ ছাড়িয়ে যেতে হবে। দেহের চেয়ে রিপু বড়, রিপুর চেয়ে মন বড়,
মনের চেয়ে বুদ্ধি বড়, বুদ্ধির চেয়ে আত্মা বড়। সব ছাড়িয়ে গেলে
তবে আত্মা। চবিবশ ঘটা দেহে মন ঘুরে বেড়াচেছ, ঘুটো ভাষা
মুখত রেখে কি হবে ? বোধ আলাদা জিনিষ।

কৃষ্ণ বৃন্দবিন ছেড়ে গেলে যশোদা শোক করছেন। ভাবলেন, 'আমার এত ক্ষা হ'ল্ছে, না জানি রাধিকার কত ক্ষাই না হ'ছে ।' গিয়ে দেখেন, রাধিকা হাসছে; বললেন, "কি, তোমার কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে ছুঃখ হ'চেছ না ? হাসছ।" রাধিকা বললেন, "কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কোথায় ? আমিই যে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কি আলাদা ? মনকে স্থির কর দেখি, দেখবে, ভেতরেই তিনি আছেন।" সৰ বোধের ওপার।

সন্ধ্যা হইল। আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

পুলিশের কএকজন কর্ম্মচারী (D.S.P.) আসিয়াছেন। সঙ্গে জারও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরকে ভক্তি করেন, মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন। এক্জনের ছেলের অস্থা। অস্থাধার কথা হইবার পর ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। সংসারই এই। রোগ, শোক, তাপ, ব্যাধি, একটা না একটা লেগেই আছে। এর হাত থেকে নিছ্কতি নেই। এখানে থাকতে গেলে শক্তি করতে হঁয়। বোঝা ঘাড়ে করতে গেলে শক্তি চাই। যে যার প্রালন্ধ নিয়ে এসেচে। পূর্বে-কর্ম্মানুষায়ী কাজ হয়। কিছু সময় তাঁকে ডাকবে। সংসার আছে, তাও করতে হবে; সেও তাঁর কাজ। তবু কিছু সময় যে ভাবে পার তাঁকে ডাকবে। যে ভাবে যে জন করয়ে ভজন, সেইরূপে ভার মানসে রয়।" যে ভাবে হোক, তাঁকে ডাকলে কাল হবে। কিছু সময়ও তাঁকে দিলে তাতেই অনেক কাজ হয়। সে একটা গল আছে।

এক ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীতে চাকরী করতে গেল। রাজাকে বললে, "আমি তেইশ ঘণ্টা আপনার চাকর, যা বলবেন তাই করব। কেবল একটি ঘণ্টা আমায় ছেড়ে দিতে হবে। তথন কিন্তু আমি আর আপনার চাকর নই।" রাজা বললেন, "তা তুমি তেইশ ঘণ্টা থাটবে, এক ঘণ্টা তোমায় ছেড়ে দেব, সে আর বেশী কি ?" সে বললে, "দেখুন, তথন আমি আপনার চাকর নই। তথন আমায় কাজের কথা বললেও শুনব না।" রাজা তাতেই রাজী হলেন। সে তেইশ ঘণ্টা রাজ সরকারে চাকরী করত। বাড়ী এসে ঐ এক ঘণ্টা ঘরে দোর দিয়ে বসে তাঁকে ডাকত, তখন তাঁর চাকর সাজত। তাঁর চাকর মানে তাঁর গা হাত পা টেপা নয়। সব দিক থেকে মন কুড়িয়ে তাঁর দিকে দিত। ভাবত, তেইশ ঘণ্টা থেটে যদি সংসারের উম্নতি করতে না পারি, তবে আর এক ঘণ্টাতেই বা কি করব ? তাই সে ঐ এক ঘণ্টা ছির হ'য়ে বসত। এখন এক দিন রাজার সেই সময় বিশেষ কাজ পড়েছে। তথন বলছেন, "গ্রাহ্মণকে ডেকে নিয়ে এস।" আগে যা বলেছেন সব ভূলে গেছেন।

ুছটো অবস্থায় রাজা হয়। এক, সন্ধ আর রজ মিশ্রিত। তারা জীবশুক্তা, সব জিনিধের বোধ থাকে। ঠিক্ ঠিক্ কাজ হয়। আর হয় তম আর রজ মিশ্রিত। তাদের স্বার্থই পরমার্থ। নিজের স্বার্থ পড়লে সব ভুল হ'য়ে যায়। এই প্রকৃতি; প্রকৃতিই কাজ করে। তাই আগে নিয়মছিল, রাজপুত্রেরা ঋষির আশ্রামে থেকে ব্রক্ষার্চ্য্য নিয়ে, কঠোর নীতি নিয়ে বিছাভ্যাস করত। তাতে অবস্থা তৈরী হ'লে তবে রাজত্ব করত। তখন রাজত্ব তাদের অধীন। এই রাজাও স্বার্থ পড়াতে ব্রাক্ষাণকে যে ছুটা দিয়েছিলেন সেটা ভুলে গেছেন। লোক পাঠিয়ে দিলেন ব্রাক্ষাণকে ডেকে নিয়ে আসতে। বলে দিলেন, "ব্রাক্ষাণকে বলো, আমার বিশেষ কাজ পড়েছে। এটা ক'য়ে দিলে, পরে তাকে ছ'ঘণ্টার জন্ম ছুটা দেব।" তারা ব্রাক্ষাণকে গিয়ে বললে, "চল, রাজা ডাকছেন,

তাঁর জাকনী কাজ পড়েছে। এর পরে তোমায় ছু'ঘণ্টা ছেড়ে দেবেন।"
ব্রাহ্মণ বললে, "এখন ত যেতে পারব না। বলগে, এখন আমি তাঁর
চাকর নই।" ফিরে এসে রাজাকে বলতেই তিনি চটে গেলেন।
ছকুম অমাশ্য করেছে, তাতে ক্রোধ হয়েছে। তখন ছকুম দিলেন,
"চারজন লোক গিয়ে ধরে নিয়ে এস।" ওরা যেতে পথে দেখলে
ব্রাহ্মণ আমাছে; বললে, "চল, রাজা চটে গেছেন। তোমায় ধরে
নিয়ে ধেতে আমাদের পাঠিয়েছেন।" ব্রাহ্মণ বললে, "চল।" গিয়ে
উপস্থিত। রাজার দেখেই রাগ পড়ে গেছে। ছকুম অমাশ্য ক্রার
দক্ষণই না রাগ হয়েছিল, আবার দেখেই পড়ে গেল। বললেন, "এস,
আমার বড় কাজ পড়েছে, এটা ক'রে দাও। পরে ভোমায় ছু'ঘণ্টা
ছেড়ে দেব।" ব্রাহ্মণ বললে, "আচছা; কাজ দিন।" খাতা পত্র যা
লেখার তা সব লিখে দিয়ে ব্রাহ্মণ বিদায় নিয়ে চলে গেল।

এদিকে এই আহ্মণের একঘণ্ট। পূর্ণ হয়েছে। সে রাজবাড়ীতে এদে রাজাকে বললে, "আমায় কেন ডেকেছিলেন ?" রাজা বললেন, "এই যে তুমি এসেছিলে।" সে বললে, "সে কি! আমি কখন এলাম ?" রাজা বললেন, "তবে এসব কাজ ক'রে দিলে কে? এই হাতের লেখা কার? তোমার নয় ?" আহ্মণ দেখেই সব বুঝতে পারলে। বললে, "রাজা, আমি তেইল ঘণ্টা তোমার চাকরী করেছি। তোমার মন যুগিয়ে চলেছি। যা বলেছ, তাই করেছি। তেইল ঘণ্টা তোমার চাকর সেজেও ভোমার মন পেলুম না। তুমিই এক ঘণ্টা ভুটা দিয়েছিলে সেও ভুলে গেলে। আর এক ঘণ্টা তাঁর চাকর সেজেছিলুম বলে, তিনি আমার চাকর হ'য়ে এসে আমার কাজ ক'য়ে দিয়ে গেলেন ? বল দেখি রাজা, কে আপন ? আমারই ভুল হয়েছিল। আমার তাঁতে বিশ্বাস ছিল না, তাই সামান্ত উদরাক্ষের জন্ত তোমার দাসত্ব স্বীকার করেছিলাম। যিনি জগণকে খাওয়াছেন তিনি যে আমাকেও খাওয়াতে পারেন, সে বোধ ছিল না। তাই তোমার দাস সেজেছিলাম। তা আজে থেকে আর তোমার চাকর নই। এই তেইল ঘণ্টাও আমি তাঁর সেবা করব।

চবিবশ ঘণ্টাই আমি তাঁর চাকর। তাঁই বলে ব্রাহ্মণ চলে গেল।

কিছু সময়ও যদি তাঁকে ডাক তাতেই অনেক কাজ হয়। তিনি ত সব দেখছেন। সংসারও ত তিনিই দিয়েছেন। সংসারও কর, আর কিছু সময় তাঁকেও দাও; তাতেই মঙ্গল হবে।

সৎ সঙ্গই প্রধান। মায়ার শক্তি ভয়ানক। মনকে বলে টেনে নেয়। এজব্যে সঙ্গ। তাতে শক্তি বাড়ে। তাঁতে মন দিলে তিনিই সব করে দেবেন। ভেবে কি করবে ? ছেলেও ত তাঁর, তুমি ত ইচ্ছা করলেই একটি ছেলে আনতে পার না। তোমার যিনি পিতামাতা তারও ত তিনিই পিতামাতা।

নানা প্রদঙ্গ উঠিল। সাবধানে থাকবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। সাবধান আর কি করবে ? মেলা সাবধান করতে গিয়ে যে অসাবধানই হ'য়ে যায়। দেখনা, কাশীতে নারকল পড়ে আমার পায়ের আঙ্গলটা ফেটে গেল। কাশীতে নারকল হয় না: নারকলের দেশও নয়। শীতলা-মন্দিরের পৈঠার ওপর কেমন সাবধানে বলে আছি। কোথাথেকে একটা ছেলে নারকল হাতে ক'রে যাচ্ছিল, তার হাত থেকে দেটা পায়ের ওপর পড়ে গেল। আমার হাসি এল। 'দেখ, মানুষ সাবধান সাবধান করে, আর কোথাথেকে কিসের উৎপত্তি হয়।' এঁরা (ভক্তরা) তার ওপর চটে গেলেন। আমি বারণ করলুম। 'ও ত আর ইচ্ছা ক'রে ফেলে দেয়নি, ওর দোষ কি ? তোমরা কেন ওর ওপর চটছ ?' তা দেখ, এই ত সাবধান। আমি এজন্য সাবধানের উল্টোটা করি। এবার ৮।৯ মাদ জ্বর চলছে। তা গঙ্গা নাওয়া, তেল মাখা, ডাব, মিশ্রি-ভেজা, ভেঁতুল-গোলা, যত প্রকার ঠাণ্ডা সব চলছে। ডাক্তার examine (পরীক্ষা) ক'রে বললে, "২৫ পারসেণ্ট ( শতকরা পাঁচিশ ) blood (রক্ত) আছে, এতে মামুষ নড়তে পারে না। আপনি কি ক'রে বদে আছেন ?" আমি বললুম, শুধু বদে নেই বাপু, চান টান कति, कालीघां वाहे, थारे मारे, प्रवह कित। कालाक्त वलाह ; क्र्ंफ्र्ड

চায়। এখন উনি ত ফুঁড়ে দিলেন শেষে একটা কিছু হ'ল, sorry (তু:খিত) বলে দৌড় মারলেন। (সকলের হাস্ত)। আমি বাপু এর মধ্যে নেই। আর দেহ ত চিরস্থায়ী নয়। একদিন ধাবেই। এর আর কি ভরসা রাখব।

ঠাকুরের ধাত বড় গরম। খুব ঠাগু। ব্যবহার না করিলে বড়ই অস্থৃত্ব বোধ করেন। সেজভা জ্বর হইলেও ঠাগু। জিনিষ ব্যবহার করেন। তাহাতেই উপকার হয়।

পুলিশের কর্মচারীর। উঠিলেন। ঠাকুর চরণামৃত দিলেন, আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কানাই ও অঞ্চয় আসিল। আবার ভবে**শের সঙ্গে** কথা হইতেছে।

ভবেশ। আপনি কি বলেন, মহম্মদ নিরাকারের উপাসনা প্রচার ক'রে অভায় করেছেন ?

ঠাকুর। না,তাকেন ? তিনি সে সময় যাদের ওপর কাজ করেছেন তারা সেই শক্তিসম্পন্ন ছিল। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যখন যে রকম দরকার, করতে হয়। এ দেশেও রয়েছে। শক্ষরাচার্য্য জ্ঞান প্রচার ক'রে গেলেন, তখনকার সমাজে তাই দরকার ছিল। পরে যখন মামুষ তুর্বল হ'য়ে পড়ল, সে ভাব ঠিক্ ঠিক্ নিতে পারলে না, তখন চৈতভাদেব ভক্তিরস দিয়ে গেলেন। অবস্থা, দিন-কালের ওপর সব নির্ভর করে। মহম্মদ যে ভাবের লোক পেয়েছেন তাদের ভাব অমুযায়ী কাজ ক'রে গেছেন। সব আধারে সব সময় ত এক জিনিষ চলবে না। তাঁর ভাব ছিল বছতে মন না রেখে একটাতে মন দাও। তাই বছ মূর্ত্তির প্রজা বারণ করলেন।

ভূবেশ। তিনি মূর্ত্তি ভাঙ্গলেন বটে, কিন্তু কাবাতে একটা মূর্ত্তি নিজেই প্রভিষ্ঠা করলেন।

ঠাকুর। হ'তে পারে; সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না। অনেক সময় মহাপুরুষদের ভাব ধরা কঠিন। বোধ হয়, তিনি বহুতে মৃন না রেখে একটা জিনিষে মন দিতে বলেছিলেন। একটা মূর্ত্তিতে মন স্থির করাই হয়ত তাঁর উপদেশ ছিল।

মহম্মদ বিশাসকে বড় করেছেন। বিশাস কর, সাধনা কর, নইলে তাঁর কাছে যেতে পরবে না। আয়েষা নামে তাঁর স্ত্রী ছিলেন। তিনি বললেন. "তুমি ত ঈশবের পুজ্র, তোমার সাধনার কি দরকার 📍 মহম্মদ বললেন. "সাধনা না ক'রে কারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নাই। আমি তাঁর পুত্র হ'লেও সাধনা না ক'রে আমারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নাই। গোহাটীতে মুসলমান ধর্মা সম্বন্ধে কথা হ'ল। মহম্মদ্ রহমান (তাঁহারা ঠাকুরের ভক্ত: এ, বি রেলওয়ের কর্ম্মচারী). তারা আমায় তাদের নমাজ সম্বন্ধে বললে যে, খোদাকে সামনে দাঁড করিয়ে পবিত্র জলে.— আমরা যেমন গঙ্গাজলকে পবিত্র মনে করি তারাও সে রকম কিছ জল রেখে পবিত্র মেনে নেয়,---তাতে হাত-পা ধোয়, চোখ মুছে, ঘাড়ে জল দেয়। চোখে জল দেয় আর বলে, "আল্লা। এ চোখে তোমার রূপ ছাড়া অনেক রূপ দেখেছি, তা ক্ষমা কর: প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে তোমার রূপ ছাড়া আর কোন রূপ দেখব না। এই মুখে অনেক বাজে কথা বলেছি। প্রতিজ্ঞা করছি, ্<mark>আজ থেকে আর তোমার নাম ছাড়া কিছ বলব না। এই হাতে কত</mark> কুকার্য্য অকার্য্য করেছি, প্রতিজ্ঞা করছি, আর তোমার আরাধনা ছাড়া করব না। এই পা দিয়ে কত কুস্থানে অস্থানে গেছি: তোমার মন্দিরে যাইনি, প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থেকে তোমার মন্দির ছাড়া আর কোগাও যাব না।" এই ভাবে থোদাকে সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করে। তারপর তিনবার নত হয়। প্রথমবার ঘাড় নাচু ক'রে বলে, "আমি এই জগতের কাছে নীচ।" দিতীয়বার হাঁটু গেড়ে বসে বলে, "আমি পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের চেয়ে নীচ।" তৃতীয়বার ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বলে, "আমি পৃথিবীর মাটীর চেয়েও নীচ।"

এ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা হ'ল। আমি বললাম, বেশ স্থানর উপাসনা। শুনলেও শাস্তির উদয় হয়। তবে সকলের জন্ম নয়। এ উপাসনা মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষেরাই রক্ষা করতে পারেন।
তাঁদের সে অবস্থা, তাঁরা পারেন। কিন্তু সাধারণ মারার জীব,
যাদের 'হাঁা, না' কোনটারই দাম নেই, তারা কি ক'রে এ রক্ষা
করবে ? সেজ্বল্য প্রভিজ্ঞা ক'রেও বাইরে এসে অক্য রকম হ'রে
যায়। তিনি শক্তি না দিলে মামুষের কি ক্ষমতা রক্ষা করে ? শুধু
বলাই হয়, কাজে করা কঠিন। এত আমাদেরও আছে, 'চোথ যেন
তোমার রূপ ছাড়া না দেখে। কান যেন ভোমার নাম ছাড়া না শোনে।
মুখ যেন তোমার কথা ছাড়া না বলে। হাত যেন পুস্পাচয়ন করে,
তোমার পূজা করে। পা যেন তোমার মন্দির ছাড়া না যায়।' এ ত
আমাদেরও আছে। তবে প্রার্থনা করছে যেন এ সব না করি। সে
অবস্থা না এলে 'যাব না' বলে কি প্রতিজ্ঞা করতে পারে ? তা
করতে গেলে শুধু একটা সংক্ষারিক ব্যাপার হ'রে পড়ে। অনেক
সময় কেন করছে, তাও বোঝে না, চিস্তাও করে না।

ভবেশ। তবে ইসলাম ধর্ম কি শুধু একদেশব্যাপী এবং এক সময়ের জন্ম ? সবার জন্ম নয় ?

ঠাকুর। সব ধর্মাই ত তাই; প্রকৃতিগত। তোমাদেরই বা বেদের থেকে পরিবর্ত্তন হ'য়ে এ অবস্থায় এল কেন? দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী সব বদলে আসবে। যেখানে যে ভাবে কাজ করা দরকার।

কৃষ্ণ দেখলেন, অর্জ্জনের শোক মোহ এসেছে। বললেন, "অর্জ্জন, তুমি সম্বন্ধানীর মত কথা বলছ বটে, কিন্তু তোমাকে তমোগুণে ছেয়ে ফেলেছে।" তাই বলেছেন—"উত্তিষ্ঠ, বধ।" তিনি কংস প্রভৃতিকে যুদ্ধ ক'রে মারলেন। আবার কৃরু-পাগুবের যুদ্ধে বললেন, "আমি অন্ত গ্রহণ করব না।" বৃন্দাবনে একভাব, মথুরায় একভাব, গোপিকাদের সঙ্গে একভাব, আবার ঋষিদের সঙ্গে আর একভাবে ব্যবহার করলেন। এক কুইনাইনে কি সব জ্বর ছাড়ে? এক এক ধর্ম্ম এক এক সময় প্রবল। বৃদ্ধ এক রকম ক'রে গেলেন, শঙ্করাচার্য্য এসে আর এক রক্ষ ক'রে দিলেন। আবার চৈতভাদেব এসে সেটাও বদলে দিলেন।

যথন লোকের যে রকম বিকাশ দেখেছেন, সে রকম কাজ ক'রে গেছেন।

ভবেশ। ইতবে ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম্ম কি ক'রে চলবে ?

ঠাকুর। কেন চলবে না ? তারা তাদের নীতিতে থাকবে।
ঠিক্ ধর্ম নিলেই হ'ল। এ সব ত সংস্কার নিয়ে লড়াই। মূল ধর্ম ধর।
সংস্কার কেন ধর ? ধর্ম তুটোই এক। মহম্মদ বলছেন, 'বিশ্বাস কর।'
তোমাদেরও আছে, বিশ্বাস কর, তুইই এক। তারাও আল্লা বলছে।
তোমরাও ঈশ্বরকে ডাকছ। জিনিষ ত একই। কেবল ভাষা পৃথক্
পৃথক্। বেমন একটা পুকুরের চারটা ঘাট। এক ঘাটে বাংলায় বলছে
'জল', আর এক ঘাটে সংস্কৃতে বলছে 'অপঃ', আবার এক ঘাটে
মুসলমানেরা বলছে 'পানি', আর এক ঘাটে সাহেবেরা বলছে 'ওয়াটার'
( water )। বস্তু একই। আর কতকগুলি থাকে দেশীয় সংস্কার—
যেখানে যে রকম। স্থবিধার জন্ম চালায় মাত্র।

ভবেশ। তা'হলে আপনি ধর্মের বহিরঙ্গ, আর ভেতরের অঙ্গ, হু'টা মানেন ন ?

ুঠাকুর। আগে ধর্মই কি তা বোঝ। ধর্মই বুঝতে পারছ না, ভার অঙ্গ কি বুঝবে ? ধর্ম মানে যাতে অধর্ম নফ হয়। রূপ, রস, গদ্ধ, শব্দ, স্পর্শে মন রয়েছে। এরা বাইরের দিকে নিয়ে যায়। এসব থেকে মন ভুলে নিতে হবে। প্রকৃতি ধরতে গেলে ত ভোমাদের মধ্যেই মিল নেই। পাঁচ জনের পাঁচ রকম প্রকৃতি রয়েছে। ধর্ম ত এক। সত্যু, স্মৃতি, মেধা, প্লতি, ক্ষমা, অভোধ, অলোভ, ভয়শূল্য ভাব আর চিতপ্রসম্মতা, এ সবই ধর্মের অঙ্গ। এ ত সবারই আসতে পারে। যার যার সংস্কার-পালনে দোষ কি ? তবে এরই মধ্যে যার জ্ঞান আছে, দে অবস্থা বুঝে চলতে পারে, যাতে অপরের ক্ষতি না হয়। আর যার দে বোধ নেই, সে নিজের স্থবিধানুযায়ী চলে, অপরের যা হয় হোক। এ ত পশুর কাজ। পশুরাত্মার হেগে রাখলে। ভার বোধ নেই যে অপরে মাড়াবে। ভার

স্থবিধা হ'ল তাই হেগে রাখলে। এ ত পশুর বোধ। মাসুষ মাসুষের মত চলবে; পরস্পারের স্থবিধা দেখবে। তা সে বোধ না এলে কোন্থেকে হবে ? শুধু ঝগড়াই চলবে।

গোহাটীতে মুসলমান ভক্তরা বললে, "দেখুন, আপনারা আমাদের স্থাণা করেন। আমরা যা করি তার উল্টো করেন। আমরা পশ্চিম দিকে নমান্ধ করি, আপনারা পূর্ব্ব দিকে পূজা করেন; আমরা খাসী জবাই করি, আপনারা পাঁঠা বলি দেন; আমরা কাছা দিই না, আপনারা দেন; আমরা পাতার এ পিঠে খাই, আপনারা উল্টোপিঠে খান; আমরা দাড়ী রাখি, আপনারা কামিয়ে ফেলেন।" এই সব বলতে আরম্ভ করলে। আমি বললুম, দেখ, তোমরা সমস্ত বোধ অভাবের কথা বলছ। তলিয়ে দেখ না, যা তা বিশ্বাদ কর। জিনিষগুলো মাথার মধ্যে নাও না। হিংসা কাকে বলে জান ? হিন্দুরা যে তোমাদের দেখে সব উল্টো করলে। হিন্দুদের এ নীতি কতদিন থেকে চলে আসছে দেখ। তোমাদের আসার বহু আগে থেকে এসব নীতি চলে আসছে। তোমরা ত এলে সেদিন। তোমাদের দেখে উল্টো করলে কি ক'রে ? কেন করে বুঝতে চেন্টা কর। আগেই হিংসা বলে ধরে নিলে। এজন্য কোন জিনিষ বোঝ না।

পূর্ববিদকে কেন উপাসনা করি ? আমরা তেজের উপাসনা করি।
আমাদের গণনা আলো থেকে। পূর্বেদিকে সূর্য্য ওঠে। কাজেই সে
দিকে আমাদের উপাসনা। আর তোমাদের মকা পশ্চিমদিকে
ভোমরা সে দিকে মুখ ক'রে নমাজ কর। বলির কথা বলছ।
আমাদের নীতিই আছে, যে জীব একবার ক্ষত হয়েছে সে জীব মায়ের
কাছে আর নিবেদিত হয় না। হয় ও কোন পাঁঠাকে কুকুর কামড়েছে,
ভারও বলি হবে না। আর কাছা দেওয়া, কাছা খোলা, ছুইই আমাদের
মধ্যে রয়েছে। বহির্বাস ইত্যাদি আছে। দাড়ী কেউ রাখে, কেউ রাখে
না। দেখ, আমার দাড়ী আছে, আমি ত ভোমাদের দলের (সকলের
হাস্তা)।

এ সব ত দেশীয় রীতি। হিংসা নয়। আসল ধর্ম এক। বাইরের নীতি যে যার স্থবিধা মত নিতেপারে। যার যে পথ্যে উপকার হয়। মূল দরকার রোগ সারা।

এ সব ত সংস্কার। এর কি কোন দাম আছে ? আমরাও কত সংস্কার পালন করি। সে এক গল্প আছে। একজনার স্ত্রী জপ করতে বসেছে। এক হাতে নাক টিপে ধরে আর এক হাতে মালা ঘোরাছে। এখন স্বামী আপিস থেকে এসেছে। বেচারী খেটে খুটে এসেছে, ক্ষিদে পেয়েছে। খাবার চাছে। খাবারও তৈরী রয়েছে। কিন্তু স্ত্রী কথাও বলতে পারছে না, খাবারও দিতে পারছে না। জপ করছে, ছু'হাতই বন্ধ। অথচ স্বামীর ক্ষিদে পেয়েছে, দেরী সইবে না। তাই পা দিয়ে দেখিয়ে দিলে, ওই ওখানে খাবার ঢাকা আছে (সকলের উচ্চহাস্য)। দেখ, একরকম ভাবের সংস্কার আমরাও কত পালন করি।

নানা কথা হইতে লাগিল। পুতুব কয়েকজন বন্ধু আসিয়া-ছেন। একজন ঠাকুরকে গান শুনাইবেন।

#### গান হইতেছে:---

ও কে গান গেয়ে গেয়ে চলে যায়,
পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
ও কে নেচে নেচে চলে, মুথে হরি বলে,
চলে চলে পড়ে পাগলেরই প্রায়॥
ও কে যায় নেচে নেচে, আপনায় বেচে,
পথে পথে শুধু প্রেম থেচে থেচে;
ও কে দেবতা-ভিধায়ী মানব-ছয়ায়ে,
দেখে যা রে তোরা দেখে যা॥

(ওসে) বলে, 'কই ত কেউ পর নাই',

( ও সে ) বলে, 'সবাই যে নিজ ভাই',

( ও সে ) বলে শুধু হেসে, শুধু ভালবেসে,

( আমি ) ভ্রমি দেশে দেশে, এই চাই।

ও কে প্রেমে মাতোয়ারা, চোখে বহে ধারা,

কেঁদে কেঁদে সারা কেন ভাই॥

সব বেষ হিংসা ছুটি, আসি পড়ে লুটি,

(ও তার) ধ্লিমাথা ছটি পার;

বলে, ছেড়ে দাও মোদের, মোরা চলে যাই.

নইলে প্রভু, তোমার প্রেমে গলে যাই।

এযে নৃতন মধুর প্রণয়েরই পুর,

হেথা আমাদের কোথা ঠাই॥

ঐ যে নরনারী দবে পাছে ধায়,

**७** इ अध्यक्ति ७ के नौनिभाग,

(তোরা) আয় দবে চলে, মুখে হরি বলে,

(তোদের) ছেঁড়া পুঁথি ফেলে চলে আয়॥

আরও কয়েকটি গান হইল। বেশ মিপ্তি গলা। গান শুনিয়া সকলের আনন্দ হইল। তাঁহারা বিদায় লইলেন। ১০টার পর আরতি হইলে ভক্তরাও বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ—ষোড়শ অধ্যায়।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১২ই মে, ১৯২৬ ইং ; বুধবার, কৃষ্ণা-প্রতিপদ।

## কলিকাতা।

মঠে— শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ( মাফার ম'শায়, 'শ্রীম' ), রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীযুক্ত ললিত মহাগজ ও কালীবাবু প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

ঠাকুরের অন্তথের কথা—ঠাকুরের আহার ত্যাগ—দেহ অনিত্য—শৃষ্টি, স্থিতি, লয়—পরমংদদেবের কথা—শুদ্ধ আত্মা ও বিষয়ে মগ্র মন—শুদ্ধভক্ত—কালী-বাবুর দঙ্গে কথা—জীববুদ্ধি—নানা রকম জীব—রামপ্রদাদের বিভিন্ন অবস্থার গান—নির্ভরতা—শুক্রর আশীর্কাদ—চার প্রকার সাধনা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন; অনাত্মাবাদ; শরণাগত হওয়া; সাধুসঙ্গ—উকীল বেচারাম লাহিড়ীর সঙ্গে কথা—ভগবত্পলন্ধি—শুক্তে বিশ্বাদ ভক্তি চাই—সংদার লোহাপেটার স্থান।

বৈকালে ভক্তরা সকলে একে একে আসিতেছেন। ভবানীপুরের ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্র, রাজেন আছে। খিদিরপুরের অচ্যুত, হরিপদ, বিভূতি আসিয়াছে। কালীবাবু আছেন। জনাই এর ভোলানাথ আসিয়াছে। উকীল শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী আসিয়াছেন। চন্দ্দনগরের নিরঞ্জন আসিয়াছে।

আজ পরমহংসদেবের ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মাফার মহাশয়—'শ্রীম') বিকালে আদিবেন কথা আছে। তিনি গদাধর আশ্রমে আসিয়াছেন। অনেক দিন হইতে তাঁহার আদিবার কথা হইতেছে। ভক্তরাও হুইজনের মিলন দেখিবেন বলিয়া উৎস্কুক হইয়া আছেন। আজ তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইবে। বৈকালে ৫টায় ললিত মহারাজকে সঙ্গে লইয়া মান্টার মহাশয় ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরও প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলেন। ভক্তরাও সব ঘেরিয়া বসিয়াছেন। ললিত মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ললিত মহারাজ। আপনার শরীর নাকি খারাপ হয়েছে।

ঠাকুর। হাা, বিকালে একটু জ্ব হয়।

🕮 ম। লিভারের (liver যকুৎ) দোষ আছে কি ?

ঠাকুর। পিলে বেড়েছে। এটা গোড়া থেকেই ছিল। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছি।

ললিত মহারাজ। চিকিৎসার কি রকম হ'চেছ ?

ঠাকুর। চিকিৎসা কি হবে ? আমার ধাত বড় গরম। একটা খাব. শেষে কি রকম হবে কি জানি।

শ্রীম। রোজাই জ্রহ'ছেছ १

ঠাকুর। হঁয়া, রোজাই হয়।

শ্রীম। ভাল কবিরাজ দেখালে হয় না ? রোজ জ্বর হওয়া ত ভাল না। চুর্ববলতা বোধ করেন না ?

ঠাকুর। এক একদিন একটু বোধ হয়। এক একদিন কিছুই বুঝতে পারি না। এবার কাশীতে একদিন ভয়ানক তুর্ববলতা বোধ হ'তে লাগল। রাস্তায় চলছিলুম, মনে হ'ল রাস্তা ঘেন ঘুরে যাচেছ। চলতে কফ হচিছল। কিন্তু তার পরদিনই শিবরান্তির ছিল। পাণ্ডা বললে, "চলুন, ঠাকুর দেখিয়ে আনি।" বললাম, চল। তার সঙ্গে বেরিয়ে সেই সকাল, থেকে হুটো পর্যান্ত সব দেবমন্দির ঘুরে দেখলাম। এক একটা আবার ভিন, চার ভলা নীচে। সিঁড়ি বেয়ে নামা ওঠা করলুম। কিছুই কফ বোধ করলুম না।

শ্রীন। ঘুম হয় বেশ ?

ঠাকুর। ঘুম, যেমন আমি ঘুমুই সে রকমই হয়।

্ শ্রীম। খাওয়া দাওয়া কি রকম ? ছধ টুধ খান ?

ঠাকুর। না; ছুধ আমি ছোটবেলা থেকেই থেতে পারি না; সম্ভ হয় না।

🕮 ম। মাছ টাছ খান ?

ঠাকুর। হাঁা, মাছ আর প্রসাদী মাংস খাই। মাছ-মাংস ছোটবেলা থেকে বড়ড প্রিয় ছিল। মাঝে চার বছর কিছুই খাইনি। আপনিই কেমন খাওয়া উঠে গেল। আধ পরসার ছাতু খেয়ে তু'তিন দিন কেটে বেত। বেল-পাতা খেয়ে থাকতুম। এ রকম চার বছর কেটেছে। পরে এরা (ভক্তরা) আবার খাওয়া ধরায়। একটু একটু খেতে খেতে এখন খাই মন্দ না (সকলের হাস্তা)।

শ্রীম। হরি মহারাজের সঙ্গে আপনার আলাপ ছিল; না ? ঠাকুর। হঁটা, তাঁর সঙ্গে খুব আলাপ ছিল।

ললিত মহারাজ। একদিন কাশীর মঠে গিয়েছিলেন। আমিও দেখানে ছিলুম!

শ্রীম। অনেক দিন থেকে আপনাকে দর্শন করার ইচ্ছা ছিল।

ঠাকুর। আমারও অনেক দিন থেকে ইচ্ছা হয়েছিল। এরা বললেই বলতুম, গাড়ী ক'রে নিয়ে এস।

শ্রীম। এখানে আছেন; কাছেই অশ্রাম রয়েছে (গদাধর
 আশ্রাম ), একদিন দেখে আসবেন।

ঠাকুর। ই্যাযাব। চিনতে না পারলে কাছে থেকেও ত হর না। সামনে ভগবান্ আছেন; চিনতে না পারলে কিছুই হয় না। (সকলের হাস্ত)।

শ্রীম। সর্ববদা আপনি তাঁর ভাবে আছেন। তাই আসতে আসতে এঁদের (ভক্তদের, যাঁহারা তাঁহাকে আনিতে গিয়াছিলেন) বলছিলুম, 'তোমারই শ্রামের কথা হ'ছেই'। শ্রীমতী আসছেন, সধীরা কৃষ্ণকথা বলছিল। শ্রীমতী জিজ্ঞাস করলেন, "কিসের কথা কছিলেস স্থি ?" তারা বললে, "ভোমারি শ্রামের কথা হ'ছে।" তা আপনি বাঁর চিন্তা করেন, সেথানে তাঁরই পূলো হ'ছে।

্র ঠাকুর। এও ড ( শ্রীমকে দেখাইয়া ) তাঁর মূর্ত্তি; তিনিই ত আপনাদের মধ্যে রয়েছেন।

ললিভ মহারাজ। আপনি কি আমাদের বেলুড়ে কথনও গিয়েছিলেন ?

ঠাকুর। বহু আগে গিয়েছিলাম। প্রায় ২০।৩• বছর আগে।

শ্রীম। একবার দর্শন করবেন, গান শোনাবেন। আপনি তাঁকে ডাকেন, আপনার মুখে তার গান শুনৰ।

ঠাকুর। আমি ত ডাকতে পারি না। তিনি ডাকান্ তাই ডাকি।

শ্রীম। বেড়াল ছানা যেমন 'মিউ মিউ' করে মাকে সর্ববদা ভাকছে। এখানে কদিন থাকা হয় ?

ঠাকুর। আমি পূজোর পর কাশী যাই।

শ্রীম। চেহারা ত বেশ ভালই আছে। একটু একটু ক'রে সেরে যাবে। আমার একবার এরকম হয়েছিল, প্রায় একমাস ছিল। ডাক্তার ওযুধ দিলে কিছুই হ'ল না। পরে আপনিই সেরে গেল।

ঠাকুর। এর আর চিন্তা ক'রে কি হবে ? দেহ ত এমনিও যাবে, অমনিও যাবে, এর স্বভাব যাওয়া।

শ্রীম। তিনি রাখবেন।

ঠাকুর। হাঁা; ভিনি বোকেন রাধবার দরকার, রাথবেন। জার যদি রাধবার দরকার মনে না করেন, রাথবেন না।

শ্রীম। রাখবার জন্ম ত বন্দোবস্তও আছে। জল-হাওয়া আছে। আর লোকজন, এঁরা সব সেবা করছেন। আয়োজন ত আছে।

ঠাকুর। এ সত্তেও যায়। আমাকে অমিয়মাধব মল্লিক দেখতে এনেছিল। গল্প করলে, তাদের নাকি এক মিটিং হচ্ছিল। কথা উঠল, কে কি রকম চিকিৎসা করেন। তা একজন কবিরাজ বললে, আমরা শৃত্করা পঞ্চাশ জন আরোগ্য করি। এলোপ্যাথ বললে, আমরা শৃত্করা ঘাট জন আরোগ্য করতে পারি। হোমিওপ্যাথ বললে, আমরা শৃত্করা আশী জন আরোগ্য করি। তারপর অমিয়মাধ্বকে তার, মত্ত

বলতে বললে। সে বললে, "আমরা ত দব আরোগ্য করি। কেউ পঞ্চাশ, কেউ ঘাট, কৈউ আশী জন; তা'হলে এই কেওড়াতলা আর নিমতলার শশ্মানগুলো কি ক'রে চলছে ?" (সকালর হাস্ত)। দ্বাই ভাল করে তবে এত মরে কোখেকে ?

শ্রীম। স্থান্তি, পালন, সংহার—সমান বেগেই চলেছে। ঠাকুর। স্থান্তি গুণজ কিনা, গুণেই স্থান্তি। তিনটীই স্থান্তির সহায়। শ্রীম। তুপুর বেলা একটু ঘুম হয় ?

ু ঠাকুর। হাঁ, একটু শুই। ঘুমটা স্বভাবতঃই আমার কম হয়। রাত্তিরে বারটার এদিকে শুই না। আবার রাত থাকতে উঠি।

শ্রীম। আপনার পরমহংসদেবকে দেখা হয়নি বোধ হয় 🕈 দক্ষিণেশ্বর দর্শন করেছিলেন ?

ঠাকুর। হ্যা; গতবারও গিয়েছিলাম।

শ্রীম। সে সবই রয়েছে; পঞ্চবটী, তাঁর ঘর, সব সে রকম রয়েছে। আমরা দেখেছি, মার সঙ্গে কথা কচ্ছেন। শুধু দেখা নয়, মার সঙ্গে কথা কয়েছেন। কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, আবার কেউ খেয়েছে। দেখেছি, এই সমাধি অবস্থা, আবার বাহ্য। একেবারে বালক। ভক্তরা কোনদিন আসত না। তাই গঙ্গাধারে দাঁড়িয়ে বলতেন, "ভক্তরা ত এল না।" বলতেন "যারা সব ছেড়ে ভগবানকে চিন্তা করে, তাদের দেখলে তবে ত প্রাণ শীতল হবে। মাছটী ড্যাঙ্গায় তুললে যেমন ছট্ফট্ করে, তেমনি শুদ্ধ ভক্ত না দেখলে প্রাণ কেমন করে। আবার কারও হাওয়া গায়ে লাগলে গা স্থালা করে, তাই চাদর গায়ে দিয়ে থাকি।" আমি যখন প্রথম গেছি, সে ঘরে বঙ্গে আছেন। গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। বলছেন, "যার তাঁর নাম করতে চোখের জল ঝরে গা রোমাঞ্চ হয়, তার আর সক্ষ্যাদি কর্ম্ম করতে হয় মা।" এই প্রথম কথা শুনি।

তুইজনেই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া আছেন। ঠাকুর অক্ষুট আনন্দধ্বনি<sup>:</sup> করিতেছেন । আবার কথা হইতেছে। শ্রীম। মনকে টেনে রাখতেন ছাতার মত। ছাতা বেমন বন্ধ করা বার তেমনি মনকে গুটিয়ে নিতেন। দেখেছি, একেবারে বাহুশুন্ত। বারা বাতায়াত করত তাদের দেখলে আনন্দিত হতেন।

ঠাকুর। কতকগুলি ছেলেকে দেখা যায়, তাদের আত্মা শুদ্ধ। তারা বিধয়ে যেতে পারে না। গিয়ে পড়লেও তাতে থাকতে পারে না। তাদের দেখলে অন্নক্ষ হয়। আবার কতক আছে, তা নয়, বিধয়েই মন।

শ্রীম। যারা সব কাছে বেভ, তাদের বলতেন, "তোমরা সব কোকিল, কাকের বাসায় জন্ম, কিন্তু বাইরে বিচরণ করছ। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে জন্ম, কিন্তু তাতে মন নেই, শুদ্ধ আত্মা।" আপনি কিছু বৈশুন, আপনার মুখে শুনতে ভাল লাগে।

ঠাকুর। আমি কি জানি, কি বলব 🤊

শ্রীম। স্থাপনি রাতদিন তাঁর চিন্তা করছেন।

ঠাকুর। আমি কই করতে পারি। তবে তিনি থতটুকু করিয়ে নিচ্ছেন। আমার কি রকম, কিছু ভাবতে ইচ্ছা করে না। যদি ভাবতে যাই, মন কেমন করে। তিনি যেমন করান। আমার ভাবনা নেই।

্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) থেমন বলতেন, "আমার মা সব জানেন।"

ঠাকুর। একটা অবস্থায় হয়, তিনি শুদ্ধ ভক্ত জুটিরে দেন। তাদের দেখলে আনন্দ হয়। তাদের ছাড়া থাকতে পারে না। তা ভিন্ন ধারা আসে তাতে প্রার্থে অশান্তি হয়। তারা এসে বসলেই তাদের জিনিষ এসে লাগে। নেব, বা নেব না বললেও হবে না, আপনি এসে ঘাড়ে চাপে। পবিত্র ভাব এলে মনে আনন্দ দেয়, আর কতক মনকে চঞ্চল করে দেয়।

🕮 ম। আপনি একটি মায়ের নাম শোনান।

#### ঠাকুর গান ধরিলেন :---

কে গোতৃমি বল না।
(ও মা, কে মা তৃমি বল না)
তৃমি আমাতে থাকিরে,
(কে মা তৃমি বল না আমার)
আমারে লইয়ে, করিতেছ কত থেলনা॥
ভক্তিভাবে ডাকি যে সমর,
অপরপ রূপে এসে দেখা দাও আমার;
আবার, রূপ চলে যার, আমাতে মিশার,
কে করে কার ঠিকানা॥
ভেবে ভেবে ভাবা হল সার,
যত ভাবি ততই বাড়ে, কুড়িয়ে আনা দার;
এখন, যার মন তার কাছে রেথে
তাড়িয়ে দি'ছি ভাবনা॥

গান শেষ করিয়া ঠাকুর 'মা মা' ধ্বনি করিতেছেন। খুব আনন্দিত হুইয়াছেন। বারবার অস্ফুট 'মা মা' ধ্বনি করিতেছেন। সকলের দিকে বারবার তাকাইতেছেন। কালীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

কালীবাবু। ভিনি যভক্ষণ না আকর্ষণ করেন, ভভক্ষণ কি ভক্ত হওয়া যায় ?

ঠাকুর। তাঁর আকর্ষণেই ইচ্ছা আসে। সে রকম বৃত্তি ওঠে। তাঁর দিকে মন যায়, বিশাস আসে।

কালীবাবু। অবিশাস, বিচারও ত আসে।

ঠাকুর। সে জীববৃদ্ধির স্বভাব। যতক্ষণ জীবন্ধ, ততক্ষণ বিচার-বৃদ্ধি যাবে না।

कालीवाव । जिनि ना जूल निल् कि वांग्र १

ঠাকুর। তিনিই ত সব করছেন। সে রকম বৃদ্ধি ঠেলে দিচ্ছেন। গীতায় বলেছেন "লুকায়িত থাকি জীবের বৃদ্ধি বৃদ্ধি পরে"। 'জীবের বৃদ্ধি বৃদ্ধিতে আমিই থাকি।' যে বৃদ্ধি তুলে দেন, সে রকমই কাজ হয়। কালীবাব। তিনি জীবত্ব বুদ্ধি কেন দিলেন ?

ঠাকুর। জীব থাক, ভাতে ক্ষতি নেই। জীবের মধ্যে ভালমন্দ, ছুইই আছে। পরমহংসদেব বলেছেন না, পুলী সব দেখতে এক রকম কিন্তু ভেতরে তফাৎ আছে। কারও ভেতর ক্ষীরের পোর, কারও ভেতর নারকলের পোর, কারও বা কলাইএর পোর। জীব থাক, জীবের রকম আছে। জীব থেকে শিব হওয়া ত সোজা কথা নয়। জাব-ধর্ম্ম থাকতে সংশয়-বুদ্ধি যাবে না। থুব মন যদি তাঁতে মজে, ভবে যেতে পারে।

কালীবাব। মঞ্চাবার কর্ত্তাও ত তিনি।

ঠাকুর। সবই তিনি, এটা ঠিক্ জানলে ত সংশয় থাকবে না। তথন ত কোন চিন্তাই নেই। তথন বলছেন,—

ভবসাগরে ব'সে আছি ভাসিয়ে ভেলা।

ব্যোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাটিয়ে যাব ভাটার বেলা॥

তখন যাঁরি জোয়ার, তাঁরি ভাটা, সবই তাঁর। আমার চিন্তা কেন ? সবতাতে তাঁর উপলব্ধি হয়, স্থির বিশাস থাকা চাই। এর একটি গল্প আছে। রাজকন্যা ও সিদ্ধগুরুর গল্প বলিলেন। (৭১ পৃষ্ঠা)।

আবার বলিতেছেন।

সব তিনি এ বোধ ঠিকু ঠিকু এলে চিন্তাশূত্য অবস্থা হবে। তথন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, গবী হস্তিনী, বিষ্ঠা চন্দন, সবতাতে সমজ্ঞান। তথন, 'ত্রিজগৎ মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি মন তা জান না ?' যতক্ষণ তা না হয় সব ভাষা। যদি জানি মা-ই সব করছেন, তবে কি ভাবনা থাকে ? তা প্রথমই হয় না।

রামপ্রসাদেরই দিয়েছে। প্রথম অবস্থায় তিনি বলছেন :— ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,

় আমার কিছু সম্বল নাই মা গেঁটে। আমি দিন মকুরি নিভ্য করি পঞ্চ্যুতে খায় মা বেটে॥ ়পঞ্জুত, ছয়টা রিপু, দশ ইন্দ্রিয় মহা লেঠে। তারা কারুর কথা কেউ শোনে না, দিন ত আমার গেল কেটে॥

দেখছেন, তাঁর নাম করছেন, তবু অপর জিনিষ মন কেড়ে কেড়ে নিচছে।
বাসনা-কামনা উঠছে। মন সব তাঁতে দিতে পারছেন না। পরমহংসদেবের
কথা আছে না, আলে যদি ছাঁাদা থাকে তুমি জল সেঁচে কি করবে?
সারাদিন জল সেঁচবে আর সন্ধাবেলা দেখবে সব ছাঁাদা দিয়ে বেরিয়ে
গেছে। তেমনি, প্রথম অবস্থায় সংশয়-বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি রয়েছে।
বেশ যাচেছ; আবার রিপুরা জোর ক'রে অপর দিকে নিয়ে যাচেছ।
বিলাদিব নিয়োজিত। তখন বলছেন,—

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা। আমার কেউ নেই শঙ্করী হেথা।

ভয় এসেছে, 'জগতে আর কে আছে ? কি করি ?' তারপর সাধন করতে করতে যেই বোধ আসে, রিপুগণ অধীন হয়, তথন আর ভয় নাই। বলছেন,—

> ওরে ভ্রান্ত, একান্ত তুই হলি রে মাতৃহীন বালকের মত, ওরে মা আছে যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত।

তখন নির্ভীক অবস্থা, জানে মা আছেন, আর ভয় নাই। কবীরের কথা আছে—"বেখানে ভয় আছে সেখানে ভগবান নাই; বেখানে ভগবান্ আছেন সেখানে ভয় নাই।" আমার ব্রহ্মময়ী মা আছেন। মা ভাছেন বদি জানে তবে ভয় কি? সবতাতেই আনন্দ, সবই ভাঁর দান।

শীতোফ স্বৰ্ণচুংখেষু মানাপমান বৰ্ণিজ্ঞ ভন্।

া শীত, উষণ, স্থুখ, তুঃখ সব অবস্থায় স্থির আনন্দ। তুঃখও যে মার দেওয়া। মাকে ভালবাসি ত মার বাঙ্গে হীরা, সোণা, রূপা, কাচ যা আছে সব নেব। হীরেট্রি বেলা আনন্দ, কাচটির বেলা নেই, গীতাতে আছে, মৃত্তিকা, পাষাণ, স্বর্গে সমজ্ঞান হয়। মন এক তারে গেলে মৃত্তিকা পাষাণ স্থাপ সবই এক। এক 'খ' রূপী নিরঞ্জন। আর এক অবস্থা আছে, সবই বোধ আছে কিন্তু প্রয়োজন নেই; তাতে মনও নেই। মাটী কি তাও জানি, পাথর কি তাও জানি, সোণা কি তাও জানি—মাটীতে কি হয় জানি, পাথরে কি হয় তাও জানি, সোণায় কি হয় তাও জানি। কিন্তু এ তিনেরই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হিসাবে না দাম হয়? দেখ, সোণা এত যত্ন ক'রে বাজে তুলে রাখে; আবার বাড়ী তৈরী করতে হলে তা দিয়ে ইট কিনছে। প্রয়োজন অমুসারে মাটীর আদর সোণার চেয়ে বেশী হ'ল। যার তিনেরই প্রয়োজন নেই, তার এ তিনের সঙ্গে সম্বন্ধই নেই। অথচ জানে এরা কি।

कालीवावू। तम मव व्यवचा छक्तत्र व्यामीर्वाप हांड़ा दय ना।

ঠাকুর। সে ঠিক্; গুরুতে বিশ্বাস রাখলে সব হয়। বাছুর ধ'রে টানলে গাই আপনি আসে। গুরুতে বিশ্বাস রাখলে তাঁতেই রাখা হ'ল।

ঠাকুর শ্রীমকে বলিভেছেন—বালিশ দেওয়াব ? বসতে কফট হ'চেছ ?

🕮 म। ना. त्वभ दरम् ।

ঠাকুর। দেখ, সংসারীদের পক্ষে গুরুতে বিশ্বাসই প্রধান। সাধন ভঙ্কন ক'রে তাঁর দিকে গতি করা বড় কঠিন। চারিদিকে মন থাকতে ঠিক্ ঠিক্ নীতিপদ্ধতি নিয়ে চলা শক্ত। একশ্য কিছু সময় সাধুসক করতে হয়। সক্ষে কর্মক্ষয় হয়। মন সে দিকে ধায়। পরমহংসদেব বলতেন, ভিজে কাঠ উমুন-পাড়ে রাখলে কল মরে বায়। তথন অক্ষেতেই ধরে। একশ্য সদ্গুরু সক্ষ।

শান্তে চার প্রকারের উপাসনা দিয়েছে। এক শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। শুনবে, মনে চিন্তা করবে, অভ্যাসের দারা চিন্তস্থির করবে। শুনবে কার কাছে ? যার শাস্ত্রে উপলব্ধি হয়েছে ! यात्र वित्वक देवतांगा व्याद्ध। जात्र काष्ट्र क्षनत्त्र काक्ष श्रव। द्धारत মরেছে, কাঁদছে: তার কাছে যদি জিজ্ঞাসা কর, 'কি করলে পুত্রশোক লাগে না.' সে ভার কি উপদেশ দেবে ? সে নিজেই কাঁদছে। ভার উপদেশের কোন দাম নাই।

এর একটি গল্প আছে। এক ভাগবতের পণ্ডিত এক রাজার কাছে ভাগবত শোনাতে গিয়েছিল। গিয়ে বললে, "আমি ভাগবতের বড় পণ্ডিত। আমার ভাগবত শুনে সব জায়গায় সুখ্যাত করেছে। মহারাজ, আমি আপনাকে কিছু ভাগবত শোনাব।" রাজা বললেন, "পণ্ডিতজী, আর একটু পড়ে আন্থন।" শুনে পণ্ডিভটি ভাবলে, "আছে। মুখ্যু রাজাত ! আগে আমার ভাগবত শুমুক। শুনে যদি ভাল না লাগে তখন বলুক, 'পড়ে এস'। না শুনেই বলে, 'প'ড়ে এস'।" কি আর করে। ফিরে গেল।

কিছদিন পরে ফের অর্থচিন্তা, অর্থের অভাব। আবার রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত। বলছে, "মহারাজ, এইবার আপনাকে ভাগৰঙ শোনাব।" রাজা সেবারও বললেন, "পণ্ডিত জী, আর একট পড়ে আহুন।" পণ্ডিত ভাবলে "আছে। রাজাত। এক কথা বারবার বলছে কেন ?" এক সাধুর কাছে গেল। গিয়ে তাঁকে সব কথা বললে। সাধু বললেন, "গ্রাকা ঠিক্ বলেছে। গ্রাকাণ ত অস্থায় হয়নি। ভাগ্রত পড়ে যদি তোমার অভাব গেল না, অর্থের জন্মে রাজার কাছে দৌড়তে হ'ল, তবে রাজা ত তার ওপরে বসে আছে। সে ভাগবত শুন রাজা কি করবে ? তাই বলেছে, 'পাণ্ডভজা, ভাম এখনও ভাগৰত পড়নি।' ভাগৰত উপলব্ধি করতে পাবলে অভাব থাকেনা৷ তখন রাজার কাছে অর্থের জন্ম ছুটতে হয় না। ভাগবতের প্রথম পাঙা

পড়ে বেশ ক'রে উপলব্ধি করতে চেফী কর। বুঝতে পারবে ভাগবত কি ? ভাগবত তোমার একটা অবস্থা, পাঠ্যপুস্তক নয়।"

তথন পণ্ডিত ভাগবতের প্রথম পাতা খুলে যেমন চিন্তা করেছে, সাধুসঙ্গে একটা শক্তি এসেছে, আর মন স্থির হ'য়ে ঠিক্ ঠিক্ ভাগবত চিন্তা করতেই, ভাব এসেছে, কাঁদছে। দ্বিভীয় পাতা খোলার অবসর নাই। কিছুদিন যায়। রাজা একদিন বললেন, "কই সেই পণ্ডিতটি ত আর এল না। দেখ ত কোথায় গেল।" দেখে যে পণ্ডিত একস্থানে বসে আছে, ভাগবতের প্রথম পাতা খোলা, কেবল কাঁদছে। এই শুনে রাজা বললেন, "এইবার আমি যাব।" পণ্ডিতের কাছে এসে বললেন, "পণ্ডিতজী, এইবার আমায় ভাগবত শোনান।" পণ্ডিত বললে, "মহারাজ, আমার ভাগবত শোনাবার আর আবশ্যক নেই, আমার অভাব মৃচে গেছে।"

আর এক আছে জ্বনাজাবাদ। দোষ অনুসন্ধান করে ত্যাগ করা। অনিত্য যা, তা বাদ দেওয়া। দোষ গেলে গুণ থাকল। অনিত্য গেলে নিত্যই রইল। এখন কোন্টা দোষ কোন্টা গুণ কি ক'রে ধরবে ? অন্ধকার ঘরে কোন্টা ভাল ছবি কোন্টা মন্দ ছবি বাছবে কি ক'রে ? আলো চাই। "জ্ঞানাগ্রি জ্বালিয়ে ঘরে ব্রহ্মম্মীর রূপ দেখনা।" আলো না জ্বাললে ত তা হবে না।

আবার দেখ, জেনেও করবার যো নেই। অর্জুন বলছেন, "এদব ত জানি, তবুও কেন করি ? কোন্ পুরুষ বলে ধরে নিয়ে যায় ?" ভগবান্ বলছেন, "কাম এষ কোধ এষ রজোগুণ সমুস্তবঃ। অর্জুন, এদব কাম-কোধের কাজ।, রজোগুণে কাম, কামনা অপূরণে কোধ। এদের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চাও ত আমার শরণাগত হও।" ভাল কথা ত মনে করলেই জানা যায়। বিশেষতঃ আমাদের হিন্দু সমাজে ছটো একটা ভাল কথা কার জানা নেই ? কিন্তু করে ক'জনা ?

তুলসাদাসের কথা আছে,---

সত্য বচন, দান ভাব, প্রধন উদাস। ইসমে নহি হরি মিলে তো জামীন তুল্সীদাস॥

ভা দেখ, সত্য কথা বলা উচিত সবাই জানে। ছোটবেলাই भाकीत পড़ाट्ह- 'मना मना कथा वटना', जात हाट्यत मामत्नरे मिथा। কথা বলতে। বাপ ছেলেকে শেখাচেছ — 'সত্য কথা বলো', তা ভেলের সামনেই চু'ল'গণ্ডা মিখ্যা কথা বলছে। নাহয় একটু পরেই বল, না তখনই বলছে। সত্য কথা কি ক'রে হবে ? বাসনা থাকতে অভাব যায় না, অভাব থাকতে ভয় যাবেনা, ভয় থাকতে কখনও সত্য কথা বেরবে না। আর দীন ভাব, প্রণাম করলেই দান ভাব হয় না। অনেকে আছে, প্রাণাম না করলেও খুব ভক্তি করে। আবার কেরাণী বাবুরা আপিদে সাহেবকে সেলাম ঠোকে, বাইরে এসে কত কথা বলে। তা দীন ভাব মানে হ'চ্ছে মনের নম্রতা। অহস্কার থাকতে সে হবে না। আর পর-ধন উদাস মানে, আসক্তি আর লোভকে জয় করতে হবে: তা'হলে প্রধনে উদাসীন থাকতে পারবে। রিপুর ধর্মে উদাসীন থাকা চাই। ছুটো ধর্মা আছে, স্ব-ধর্মা আর পরধর্ম। স্বধর্মা হ'চ্ছে আত্মার ধর্মা, পরধর্ম হ'চ্ছে রিপুর ধর্ম। রিপুর হাত থেকে নিফ্বতি নিতে হবে। जुलमोनाम ज मरक कथा वरल निराहरून। अथह এর মধ্যে मस्य कथा রয়েছে: কাজে করা ভয়ানক শক্ত।

আর না হয় তাঁর শারণা গাত হও। ছুর্বল রোগী, ডাক্তারের শারণাগত হও। তাঁর শাক্তিতে কাজ হবে। শারণাগতই বা কি ক'রে হবে ? কোন্মন নিয়ে শারণাগত হবে ? ভাষা বললে ত হবে না। দেহ, স্ত্রী, ছেলে, মেয়েই যে সব মন দখল ক'রে বসে আছে। তাঁর শারণাগত হবে কি নিয়ে ?

তাই দিয়েছেন, যদি তাও না পার তবে সঙ্গ কর। **সাধু, সদ্**-শু**রুর সঞ্জ ক**র। তাঁদের শক্তি কাজ করবে, ভিজে কাঠ উপুন-পাড়ে রাখলে জল আপনিই মরে যায়। ইচ্ছায় হোক, অনিচছায় হোক, সাধু-সঙ্গে গেলেই কাজ হবে। ভিজা কাপড় পরে ইচ্ছা থাক বা না থাক যদি আগুনের ধারে যাও তবে কাপড় শুকুবেই। আগুনের ভাতএ আপনি কাজ হবে।

তবে কতক আছে, পূর্বব সুকৃতিতে সংদিকেই তাদের মতি। সংসারে মন তত থাকে না। তাদের ওপর স্বতঃই তাঁর দয়া হয়। আর কতক বদ্ধ সংসারী; ছেলে-পরিবার নিয়ে মজে আছে। সংসার ঘেঁটে ঘেঁটে মন নীচু হ'য়ে গেছে। তারা সংস্থানে, সংসঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। সংসারই তাদের প্রিয়। সে সব ছেড়ে গেলে মন হাঁস ফাঁস করে। তারা গু মাথতেই ভালবাসে, চন্দনের গদ্ধ সহ্থ করতে পারে না। আর ওদের চন্দনই প্রিয়। হয় ত ভ্রান্তি হ'তে পারে; গু মেথে ফেলতে পারে। কিছা পরেই ভ্রানক কফ হয়। ওর ভ্রেতর বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। দেখ, মায়ার আকর্ষণ বড় ভ্রানক। চণ্ডীতেই বলেছে—মায়াবলে সব আকর্ষণ করছে।

সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম এখন উঠিবেন। ঠাকুর ভক্তদের বলিতেছেন।
ঠাকুর। দেখ, এঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, কত সৌভাগ্য। তাঁর
ভালবাসা, তাঁর চিন্তা যাঁর মধ্যে আছে, তাঁকে দেখলে আনন্দ হয়।
ভিনি যে স্থানে আসেন সে স্থান পবিত্র হ'য়ে যায়।

শ্রীম। কাল সকালে একবার ওখানে (গদাধর আশ্রেমে) যাবেন।

শ্রীম এবং ললিত মহারাজ প্রণাম করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর বলিলেন, ''আপনাকে দেখে খুব আননদ হ'ল।" তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

উকীল বেচারাম লাহিড়ী কিছুক্ষণ আগে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

উকীল। মাত আছেন শুনি। তাঁর উপলব্ধি কই হয় ? ঠাকুর। মার কাছে যেতে হবে, তবে ত মার উপলব্ধি হবে। বিএর কাছে গেলে মার উপলব্ধি হবে কি ক'রে ? যাবার চেফ্টা করতে হবে ; সাধন করতে হবে।

উকীল। সেত করতে হবে। তবে পেরে ত ওঠা যায় না।

ঠাকুর। আগেই ত পারে না। গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি চাই। তিনি যে সব নীতি দেন, সে অনুযায়ী চলতে চলতে তবে শক্তি বাড়ে। তা নইলে হবে কেন ? মুখে 'মা' বললুম, আর বিষয়েতেই ভুলে আছি, তাতে কি হবে ? যত তাঁর বোধ আসবে তত ভাবনা কমবে। গিন্নী যখন ঘরে আছে, তখন ঘরে কি আছে না আছে আমার দেখার দরকার নেই। তা নয়; আমিই গিন্নী হ'য়ে বসেছি। তবেই ভাবনা হবে। বিষয়ে মন আবিষ্ট থাকলে কি ক'রে বিষ্টু চিন্তা করবে ? তাই গুরুতে বিশ্বাস ভক্তি রেখে তাঁর কথামুখায়ী চলতে হয়। তবে ক্রেমে অবস্থা আসে।

আর নয় দেখছি, বাসনা, কামনা, রিপুরা কটে দিচ্ছে, এদের মেরে ফেলব। এদের নাশ ক'রে তবে অন্য কাজ করব। নয় ত গুরুতে বিশাস কর। আপনি কাজ হবে। কবীরের কথা আছে, 'গুরুতে বিশাস কর, প্রাণ-মন সমর্পণ কর, তবে সর্ববদা অমর-লোকে বাস করবে। আমি গুরুতে বিশাস রেখেছি, প্রাণ-মন সমর্পণ করেছি, তাই সর্ববদা অমর-লোকে বাস করছি।' ঠিক্ ঠিক্ গুরুতে ভক্তি হওয়া চাই। ও রকম বিশাসে হবে না। সে এক গল্প আছে।

এই বলিয়া ঠাকুর ছিটের ব্যবসায়ী এবং তার গুরুর গল্প (৩৪ পৃষ্ঠা) বলিলেন। আবার বলিতেছেন। ৴

ঠাকুর। তাঁতে বিশাস শুধু ভাষা নয়। প্রাণের টান, আকর্ষণ দেখলে বোঝা যায়। তার ভাবই আলাদা। ভাষায় কি হবে ? ভাষা ত গ্রামোফোনেও বার করতে পারে। সে প্রাণের টান এলে গুরুতে বিশাস আপনি হ'য়ে যায়। সর্ব্বদা গুরুর শক্তি তাকে রক্ষা করে, তা যেখানেই খাক। গুরুর একটু ভালমন্দে তার প্রাণ কাঁদে। সংসার আছে, কি করে; তবু সে সব ছেড়ে দৌড়ুচ্ছে। আর এক আছে সংসারে ছেলে- পরিবার নিয়ে বেশ আছে, ভুলেও গুরুর দিক মাড়াবে না। যখন কোন বিপদ এল, অমনি ছুটে আসে। এ হ'চেছ বেনিয়া বুদ্ধি, ব্যবসায়ী বুদ্ধি। ছেলে বিদেশে থাকলে তার যদি কোন বিপদ হয় তখন সংসার জ্ঞান থাকে না, সব ফেলেই দৌড়ুচেছ। এই হ'ল ভালবাসার টান। বিপদে পড়েছি, যেতে হবে, এ ত ভালবাসা নয়।

শুরুতে ভালবাসা বিশ্বাস রক্ষা করবে। তা হ'লে বিপদে তাঁর কাছে যেতে হবে না। তিনি দূরে থাকলেও তাঁর শক্তিরক্ষা করবে। তাঁকে জানাতে হবে কেন ? ছেলে না জানালেও বাপ সর্ববদাই তার মঙ্গল চেন্টা করেন। গুরু সর্ববদাই তোমার মঙ্গল চিন্তা করেন। তিনি সর্ববদা তোমার কাছে। তোমার অবস্থা তোমার চেয়েও বেশী বোঝেন। তুমি কি জানবে? তাঁতে ভক্তি বিশ্বাস রাখলে সব আপনি হবে।

উকাল। বিনা ভোগেও কি প্রালক যায় १

ঠাকুর। হাাঁ, তাঁর কুপা হ'লে যায়। তাই অর্জুনকে বলছেন, "অর্জুন, তুমি আমার শরাণাগত হও। আমি তোমায় পাপ থেকে মুক্ত করব।" তাঁর নামে সব কেটে যায়।

> তারা নামে পাপ কোথা, মাথা নেই তার মাথা ব্যথা, অনলে তুণ যথা হয় ভস্ম রাশি রাশি।

উকীল। তাঁকে ডাকতে ত হবে, দেও ত হয় না।

ঠাকুর। কিছুই করবে না, কি ক'রে হবে ? ঘরে বসে 'টাকা আহ্বক টাকা আহ্বক' করলেই কি টাকা পাওয়া যায় ?

উकील। देष्ट्रा कद्रालाख ७ इय मा।

ঠাকুর। ইচ্ছা করলে হয় না—এ কি হয় ? সে চেফী কই ? দেখ তাঁকে মন কভটুকু দিচছ। যা দাও ভয়ে বা ছঃখে। সেদিকে চেফী বুদ্ধি নেই তাই দাওনি। সংসারের বেলা ত বেশ করছ। তাঁর বেলা তুলে নিচ্ছ। সন্ধা। ইইল। আলো স্থালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। নানা কথা হইতে লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন.—

সংসার ভ্রানক জায়গা, লোহা পেটার স্থান। লোহা পেটার ওপর লোহা পেটা। রামপ্রসাদ বলেছেন,—

সংসারে আনিয়ে মাগো, করলি আমায় লোহা পেটা।
তবু ভোরে ছাড়িনি মা, সাবাস আমার বুকের পাটা॥
চাকলা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ মায়ের বেটা।
মায়ে পোয়ে এমন ব্যবহার, এর মর্ম্ম বুঝবে কেটা॥

কিছুক্ষণ পরে কথায় ঠাকুর বলিতেছেন, —

ঠাকুর। সাধুদের একটা অবস্থা হয় যথন ঈশ্বীয় কথা ছাড়া কইতে পারে না। অপর কথা ভাল লাগে না। পরে সেটা যায়। সব সমস্বয় হয়; তথন বাক্য ত্রহ্ম। পরমহংদদেব একদিন মুখ খারাপ কথা কইলেন। ওড়ে লজ্জা আসে তাই সেটা করতে হবে। 'সবই ত তুমি ? তবে ওটাকে কেন লজ্জা করব ৮'

 শ্রুরিক রাভ হইল। ৯॥টায় অনেকেই উঠিলেন। >●টায় আর্ভি হইলে ভক্তরা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ—সপ্তদশ অধ্যায়।

৩০শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১৩ই মে, ১৯২৬ ইং ; বৃহস্পতিবার, শুক্লা-দ্বিতীয়া।

## কলিকাতা।

প্রাতে—গদাধর আশ্রেমে ঠাকুর ; 'শ্রীম' ও ললিত মহারাজের সঙ্গে কথা।

পরমহংদদেবের কথা—ব্যকুল হ'রে ডাকলে তাঁকে পাওরা যায়—তাঁর ভক্তদের সম্বন্ধে কথা—সব ধর্ম্মেই ঠিক্ ঠিক্ গতি করলে ভগবান পাওয়া যায়— শাস্তপাঠ—রাজা ও শ্লোক-পাঠক পণ্ডিত্বরের গল্প—হিন্দু ও মুদলমান ধর্ম।

বৈকালে, মঠে-- শ্রীযুক্ত অরবিন্দ প্রকাশ ঘোষের সঙ্গে কথা।

দংসার ও তাতে আদক্তি—স্থরথ রাজার কথা—পরোপকারার্থ সদস্থান সংসারীর কর্ত্তব্য—দক্ষ, রক্ষ ও তমোগুণ—সংসারের হুই নীতি, সৎ ও অসৎ— অর্থে অনর্থ—রাজা, পরামাণিক ও যক্ষের ধনের গল্ল—স্থণ, হুঃধ ও সঙ্কল্প, বিকল্প —পরোপকার—পশুবৃদ্ধি, মানববৃদ্ধি, দেববৃদ্ধি ও ব্রহ্মবৃদ্ধি—কর্ত্তব্য—প্রেম ও দরা—আত্মবিকাশ, বিশ্বপ্রেম ও পরোপকার— পাত্রভেদে ভালবাসার বিভিন্ন নাম—সেবা— ঈশ্বরের দোষ ও নিষ্ঠুরতা—হর্ভিক্ষ, জলপ্পাবনাদি—ঈশ্বর দ্যাল, ভ্রাল, তুইই—দেশদেবা ও পাড়াগার ক্রষক।

আজ ঠাকুরের গদাধর আশ্রমে যাইবার কথা। তাই গঙ্গামান করিয়া ফিরিবার সময় সেখানে যাইভেছেন। সঙ্গে ডাক্তার সাহেব, পুজু, সভোন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, রাজেন, তারক আছে। মা, দিদি, ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী, ভালবাসা দি দ আছেন। ললিত মহারাজ ঠাকুরকে উপরে পূজার ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে মাফ্টার মহাশায় আগে থেকেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুরকে, মাকে এবং ভক্তদের সকলকে বসিবার আসন দেওয়া হইল। ঘরটা বেশ স্করন। বেদীর

উপর আসনে পরমহংসদেবের ছবি আছে; নীচে জিপর আসনে পরমহংসদেবের ছবি আছে; নীচে প্রাক্তির হারি। দক্ষিণ পার্শে স্থামিজীর বড় তৈল-চিত্র। বাম পার্শে পরমহংসদেবের তিল-চিত্র আছে। দেওয়ালে পরমহংসদেবের ভক্তদের ছবি আছে।

ঠাকুর ও মান্টার মহাশয়ের মিলনের অমুপম ভাব-গান্তীর্য্যই চিন্তা-কর্মক। কয়েকটা কথার পরে ঠাকুর গান করিলেন।

> সাধে কিগো তারা তোরে, আমি 'মা, মা' বলে ডাকি। যে আনন্দ তোর নামে মা অন্তেকে তা বোঝাব কি। বঁথন তুমি মা আর আমি ছেলে, ডাকি তোরে 'মা, মা' বলে:

( আবার ) ছ'এতে এক হ'রে গেলে, আমাতেই মা তোমায় দেখি ॥ (ও মা) যেদিকে ফেরাই আঁখি,

সকলই তোর রূপ দেখি;

তোমা ছাড়া জানিনা মা,

( তোমা,ছাড়া ভাবিনা মা ), তোমাতেই মা দদাই থাকি॥ দীন বলে ভোমার লীলা, বুঝাতে যাওয়া বিষম জালা;

ভূমি যারে বোঝাও দেই ত বোঝে মা,

( यादत खाना ७ दमहे ज खारन मा ), नम्र ज मक्नहे फाँकि॥

গানের পরে কথা হইতেছে।

মাষ্টার মহাশয়ের মুখে সর্ববদা পরমহংসদেবের কথা। তাঁহার বড় কোমল মিষ্ট স্বর। তাঁহার মুখে পরমহংসদেবের কথা শুনিতে বড়ুই ভাল লাগে।

তিনি বলিতেছেন, — ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, সচ্চিদানন্দ-প্রেম নিয়ে থাক। অপনি সচ্চিদানন্দ-প্রেম নিয়ে সর্ব্বদা আছেন। আপনাকে দেখলে বড় আনন্দ হয়।

মান্টার মহাশয় ভক্তদের ছবি দেখাইয়া পরিচর দিভেছেন।
ঠাকুর। আমার হরি মহারাজ, লাটু মহারাজ, ভূপতি মহারাজ
আর রাখাল মহারাজের সঙ্গে আলাপ ছিল।

শীম। তিনি রাখালকে খুব ভালবাসতেন। ভক্তরা সব আনা-গোনা করত। তিনি বলতেন, "আনাগোনা করলেই কাল হবে।" তাঁকে কেউ সাধু বলে যেত, কেউ বা অবতার বলত, কেউ আবার সাধারণ লোক ভাবত। তিনি বলতেন, "অবতার লামুক আর নাই লামুক, এলেই কাল হবে। লকা কেনে থাক আর না লেনে থাক, ঝাল মুখে লাগবেই। আমি দেখি আমাকে মিষ্টি লাগছে কি না, আসছে কি না।" আবার না আসলে কাঁদতেন।

ঠাকুর। হাঁা; ভালবাসা হলেই টান থাকবে; বিচ্ছেদে কফী আসবে। এ ত যা তা নয়, আত্মযোগ।

শ্রীম। তিনি (পরমহংসদেব) বলতেন, "ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়। যারা আন্তরিক ভগবানকে ডাকবে তাদের এখানে আসতেই হবে।" (আসনে পরমহংসদেবের ছবি দেখাইয়া বলিতেছেন) এটা সমাধির ছবি। বলতেন, "এ ছবি ঘরে ঘরে পুজো হবে।" তা এখন হ'ছে। ভারতবর্ষে ত হ'ছেই। পৃথিবীর অপরাপর অনেক দেশেই হ'ছে। আমি একদিন শুনলাম, এক মুদি তাঁর ছবি পুজো করছে। দেখতে ইচ্ছা হ'ল, কে ভক্তা তাঁর পুজো করছে, দেখে আসি। দেখলাম, বেশ পূজো হ'ছে। তিনি বলতেন, "তোদের কিছু করতে হবে না. এখানে এলেই কাজ হবে।"

ঠাকুর। ই্যা, সঙ্গেই কাজ হয়; বেমন সঙ্গ করে সে রকম প্রকৃতি হয়। সত্ত্তীরসঙ্গ করলে সত্ত্তিণ বাড়ে, রজোগুণীর সঙ্গে রজোগুণ, তমেগ্রিণীর সঙ্গে তমোগুণ বাড়ে।

শ্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, সব ধর্ম্মেই তাঁকে পাওয়া বায়। শাল্রেও আহে; কিন্তু তিনিই সেটা জোর দিয়ে বলে গেলেন। ঠাকুর। দেখুন, শাল্র ক'জন বোঝে ? তার ঠিক্ ঠিক্ অর্থ ক'জন ধনতে পারে ? এর একটি গল্প আছে।

একজন পণ্ডিত একদিন রাজবাড়ী চলেছেন কিছু পাবার আশার। তা ভাবলেন, এমনই যাব। একটি শ্লোক লিখে নিই। এই ভেবে একটা কাগকে একটি শ্লোক লিখে নিয়ে গেলেন। রাজার সজে দেখা ক'রে সেটা পাঠ ক'রে শোনালেন। রাজা পাঁচটা টাকা দিলেন, খুনী হ'য়ে চলে এলেন। পথে এসে ভাবলেন, 'এতে আর কি হবে? কাজ ত হয়ে গেল।' এই ভেবে কাগজখানা ফেলে দিলেন।

আর একজন পণ্ডিত সেই রাজার কাছে যাচ্ছিলেন। ভাবলেন, এমনি যাচিছ, একটা শ্লোক নিয়ে গেলেই ভাল হয়। এমন সময় সেই কাগৰুটা দেখতে পেলেন। কৃডিয়ে নিয়ে দেখেন, একটি স্থন্দর শ্লোক। ভাবলেন. 'বাঃ ! এ ত বেশ শ্লোক ; এটা নিয়েই যাওয়া যাক : আবার কে লেখে।' এ পণ্ডিভটী দাঁডিয়ে সব দেখছিলেন। তিনি ভাবলেন, আমার কাগজটাই ত কুড়িয়ে নিলে: পণ্ডিত বলে মনে হ'ছে। বোধ হয় রাজবাড়ী যাচ্ছে। আচ্ছা দেখি, রাজা একে কত দেন। দাঁড়িয়ে আছে। কিছক্ষণ পরে দেখেন, সেই পগুতটী আসছেন। তাঁকে বিজ্ঞাসা করলেন. "কোথায় গিয়েছিলে ?" তিনি বললেন. "রাজবাডী ভিক্ষা করতে গিয়েছিলুম।" "ভা শ্লোক ট্রোক কিছ নিয়ে গিয়েছিলে •" "হাঁ। এখানে এই শ্লোকটি পেয়েছিলুম, এটা নিয়েই গিয়েছিলুম।" তিনি কাগজটা নিয়ে দেখলেন তাঁরি শ্লোক। জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজা ভোমায় কত দিলেন ?" তিনি বললেন, "পঞ্চাশ টাকা।" পগুডটী বললেন, ''আচ্ছা মুখ্যু রাজা ত! আমি শ্লোক লিখলাম, আমায় দিলে পাঁচ টাকা। আর ভূমি আমারই পড়া শ্লোক নিয়ে শোনালে, আর তোমায় দিলে পঞ্চাশ টাকা। এ ত আচ্ছা বোকা রাজা। চল দেখি।"

তু'জনে গেলেন। গিয়ে রাজাকে বললেন, ''দেখুন, আমি শ্লোক তৈরী করলান, আমায় দিলেন পাঁচ টাকা; আর ইনি আমারই শ্লোক নিয়ে এলেন, এঁকে দিলেন পঞ্চাশ টাকা ?'' রাজা বললেন, "আছো, ডোমার শ্লোক তুমি পড় দেখি।" পড়া হ'লে বললেন, "আছো, ব্যাখ্যা কর।" ব্যাখ্যা করলেন। রাজা বললেন, ''হ'ল ? আর কিছু নেই ত ?" 'না, এর আর কি আছে।" "আছো, এঁকে দাও।" সে পণ্ডিভটী সেই শ্লোক

পড়ে ভার নানান ভাবে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। সৰাই শুনে মুগ্ধ হ'ল। পণ্ডিতও বললেন, "ও বাবা! আমার শ্লোকের এত অর্থ আছে! এ ভ আমি জানতাম না। তা এই পাঁচ টাকাও তুমি নাও।" এই বলে তাকে সে পাঁচ টাকাও দিয়ে দিলেন।

তা দেপুন, সব জিনিষের ভেতর বোঝা বড় কঠিন।

শ্রীম। সে ঠিক্; এসব বুঝলে ত এখন যে হিন্দু-মুসলমানে গোলমাল হ'চেছ, তা হ'ত না। সবেতেই ত তিনি আছেন।

ঠাকুর। এ ত আর কিছু নয়, প্রকৃতি নিয়ে বিবাদ। ধর্ম্ম ত নয়, এ সব গোঁড়ামি। তাদেরও ত আছে, সাধনা করতে হবে। মহম্মদের আয়েষা নামে দ্রী ছিলেন। তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ত ঈশ্বরের পুত্র, তোমার আবার সাধনা কেন ?" মহম্মদ বলছেন, "তাঁর প্রস্কাতা ব্যতিরেকে কারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নেই। আমি তাঁর পুত্র হ'লেও তাঁর প্রস্কাতা ব্যতিরেকে আমারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নেই। আমি তাঁর পুত্র হ'লেও তাঁর প্রস্কাতা ব্যতিরেকে আমারও তাঁর কাছে যাবার অধিকার নেই। তাই সাধনা চাই।" এসব নিয়ে গোহাটীতে করেকজন মুসলমান ভক্তের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। তারা তাদের উপাসনা সম্বন্ধে আমার বললে। গ তাদের উপাসনা অতি স্কুম্পর। আমাদেরও সে রকম আছে। তবে মনে অনেক শক্তি হওয়া চাই। নয় ত সে অমুযায়ী চলা কঠিন। মুলো ত এক। যার যার ভাবে যার।

শ্রীম। হাঁা; কেউ ভক্তি, কেউ জ্ঞান, যার যা ভাব। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলভেন, ''সব পথে গিয়ে দেখেছি, কিন্তু ভক্তির মত জিনিব নেই।''

আবার ভক্তদের কথা বলিতেছেন।

শ্রীম। তিনি বলতেন, ''এরা আমায় ভালবেসে আসে। আমার ঐশর্ব্য নেই তবু আসে। আমায় কত ভালবাসে।'' শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধাবকে বৃন্দাবনে পাঠাবার সময় বলেছিলেন, "আমার বখন কিছুই ছিল না, ঐশর্ব্য ছিল না' তখন তারা আমায় কত ভালবেসেছে। এখন নানান



## শ্ৰীশ্ৰীঠাকুর।

দঙাধনান— সোমদেব, ৮ গছু, কালু, বারি, হরিনাস বন্দোণাধার, জন্নদা,

আদীন—গোকুল, ভিত্তেন, বিনয়,

<u> জাদীন—হরিমোহন, শদী, ডাকার সাহেব, বিজয়, অলোক,</u>

কানাই, ইঞ্জিনগার সাহেব, মৃত্যুন, সত্যবিজয় বোবাল, মনোরঞ্জন।

राज्यत्यत्र नास्ट्र, दृष्ण, नछाव्यत्य ८८ १९६५ वृद्ध, क्ष्र, धीरक्र। कालीवाद्, बारङम, ननिङ, श्राम।

কাজে আমি ভাদের দেখতে যেতে পাচিছ না। তুমি যাও, তাদের দেখে এব।"

ঠাকুর। আবার একটা অবস্থা হয়। ঐশর্যা থাকলেও তিনি ভোগ করতে দেন না।

পূজার প্রসাদ চরণামৃত ঠাকুরকে দেওয়া হইল; ভক্তরাও গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর উঠিলেন; সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বৈকালে ৫টায় সভ্যেনের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ, এম-এ, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে।

অরবিন্দ বাবু। জীবন ত শেষ হ'য়ে এল, ভগবানে ত মতি হ'ল না।

বলিতে বলিতে অরবিন্দ বাবুর চোখের জল পড়িতে লাগিল।

ঠাকুর। ভগবানে মতি হ'ল না বলে যদি চোখের জল পড়ে' সেই ত মতি হওয়াঁ। তার চেয়ে আর কি আছে ? সংসারে মজে থাকলে ত তাঁকে পাওয়া যায় না। সংসারে যত আসক্তি তিনি তত তফাৎ খাকেন। কারও শক্তি আছে, পল্মপাতার মত, পাঁকাল মাছের মত, সংসার করতে পারে। পল্মপাতা জলে থাকলেও জল লাগে না; পাঁকাল মাছ পাঁকের মধ্যে থাকে, গায়ে পাঁক লাগে না। তেমনি কেউ সংসারে থাকতে পারে, মায়া থাকে না। আবার কতক সংসারের ভয়ানক আকর্ষণে থাকে, ভাতে ভূবে থাকে। ঠিক্ ঠিক্ কায়া এলে তবে ছেড়ে বায়; কিয় ঠিক্ ঠিক্ আসা চাই।

্ অ-বাবু। ঠিক্ ঠিক্ কালা কই ? এ ড ক্ষণিক উচ্ছাস।

ঠাকুর। ঠিক্ আসা চাই। সংসারে আসক্তি দেখলেই বোঝা যায়, কি পরিমাণে ভগবানে আসক্তি আছে। যার তাঁতে প্রবল আসক্তি, ভার কি সংসার থাকে ? এ দাঁড়িপারার মতন, একদিক ভারি হ'লে অপর দিক উঠে যাবে। কামিনী, পুজ্র নিয়ে যারা মঙ্গে আছে, ভাদের তাঁর দিকে যাওয়া কঠিন।

অ-বাবু। আসক্তি বলছেন, সে ভগবান চূর্ণ করেছেন। স্ত্রী ছেলে স্বার সঙ্গে এমন হ'য়ে গেছে, সে সবে আসক্তি অতটা নেই।

ঠাকুর। দেখ, মনের ভেতর থেকে আসক্তি যাওয়া আলাদা কথা। এমনি গোলমাল হ'ল, বাইরে ভফাৎ থাকভে পারে। কিন্তু মন থেকে यां ख्या (म व्यानामा । अप्रतथ त्रांका यांत्मत इहां है (शतक मासूच कत्रांनन. যাদের এত স্নেহ ভালবাসা দিলেন, তারা যখন বড় হ'য়ে শত্রুতা করলে, তখন তাঁর মনে বিরক্তি এল: 'এই আত্মীয়তা, এই ভালবাসা! চির-কাল যাদের জন্ম প্রাণপাত করলুম, তারা শেষে শক্রতা করলে !' এই ভেবে বনে গেলেন। বনে গিয়েও সেই চিন্তা। সেই সব কথা মনে উঠছে। 'আহা, এরা যদি একটু ভাল ব্যবহার করত ভবে থেকে যেতুম, কেন বুঝলে না।' এই সব ভাব উঠছে। তারপর ভাবছেন, 'আমার এ কি হ'ল। তাদের ছেড়ে বনে এলুম, বনেও তাদেরই চিন্তা। বুঝলুম এই সংসার, এই ভালবাসা, এ সব বুঝে ছেড়ে ছড়ে বনে এসেও নিছ্নতি নেই! তাদের জত্তেই প্রাণ কাঁদে! এ কি হ'ল!' এই ভেবে মেধ্য আশ্রেম গেলেন। মেধ্য মুনিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাদের অত্যাচারে অসহা হ'য়ে, রাজত্ব ছেডে বনে এলুম, বনে এসেও ভাদেরই চিন্তা। এ কেন হয় ?" ঋষি বলিলেন, "এ মহামায়ার মায়া। এর ছাত থেকে নিজুতি পেতে চাও ত মহামায়ার উপাসনা কর।" তিন বৎসর কটোরতা নিয়ে তাঁর পূজা করলেন। তিনি প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দিলেন: ষললেন, "বর নাও।" তা সংসার বাইরে ছেড়ে গেছে বটে, কিন্তু আসক্তি রয়েছে। তাই চেয়ে বসলেন-রাজ্য, ভোগ, হব। ভা হ'ল: আবার স্বয়স্ত মনু হ'য়ে জন্মালেন। স্বর্থ রাজার সেই পূজা থেকে ৺ঐীতুর্গা ( বাসস্তী ) পূজার প্রথা আরম্ভ হয়েচে। সংসারীরা তিন यदमत शुका ना क'रत जिन किन करता।

্এ ভয়ানক আকর্ষণ। তাদের প্রকৃতিগত ব্যবহারে বিরক্ত হ'য়ে

মাসুব তকাৎ থাকে বটে, কিন্তু আন্তরিক সে সব লেগে থাকে। মনে হর, বলি সন্থাবহার করত তবে ছাড়তুম না। এত ভয়ানক জিনিষ! "রমণীবচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বটা।" যারা তাতে মজে আছে, তারা ভগবান মুখে বলে বটে, কিন্তু মনে অপর জিনিষ। যদি মন থেকে যায় তবে ঠিক্ ঠিক্ ছাড়া হ'ল। তা ছাড়া হবে না। পরমহংসদেবকে একজনা বলেছিল, "আমি আর সংসারে থাকব না।" তিনি বললেন, কেন, তোমার বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি ?"

অ-বাবু। আমি কি তাত জানি না।

ঠাকুর। নিজের মনকে ত ধরতে পার। কি চাচ্ছ, কোন্ জিনিষের অভাবে মনে কফ হয়, তা ত বুঝতে পার। যদি বোঝ ছেলে, মেয়ে, পরিবার ভেতরে নেই, এরা খাকুক আর না থাকুক ক্ষতি নেই, এদের জন্ম প্রাণ ব্যস্ত হ'চেছ না, ভগবানের জন্মেই ব্যস্ত হ'চেছ; ভবে এরা মনে নেই। আর যদি এদের জন্মেই মন সর্বদা ব্যস্ত থাকে, তাঁর জন্ম নয়, তবে ভগবান মনে নেই।

অ-বাবু। ুমানুষ নিকে ত বঞ্চনা করে। আমি কভটা করছি জানিনা।

ঠাকুর। একে ত বঞ্চনা বলে না। সন্ধকার ঘরে দেখতে পাচছ না, সেটা ত বঞ্চনা নয়। আলো আছে, দেখে যদি 'না' বল, তবেই হ'ল বঞ্চনা। বুঝতে পারছি কি অবস্থা, কিন্তু স্থীকার করব না; এ হ'ল বঞ্চনা। বুঝতে না পারলে বঞ্চনা হবে কেন ?

অ-বাবু। এই যে বলে ভগৰানের প্রিয়কার্য্য-সাধন, পরের উপকার করা; কেউ নিজের পরিবারের প্রতি লক্ষ্য না রেখে পরের উপকার করলে, হাঁসপাতাল ইত্যাদি করলে।

ঠাকুর। ইাসপাতাল করা টরা, এ সব ত সংসারীদের অস্ত । বারা পরিবার, ছেলে, মেরে নিয়ে ভোগ করবে তাদের ত এসব চাই; নইলে ত পশু। পশু যেমন নিজের বাছুরটাকে ছুখ দেয়, অপর একটা এলে গুঁতিরে ভাড়ায়। যারা নিজের ছেলে, পরিবারের রোগে কফী মুদ করে, চিকিৎসা করায়, তাদের ত পরের ব্যবস্থা করাই উচিত। আর ভাঁকে যে ধরেছে, সে জানে 'আমিও বাঁর, ছেলে-পরিবারও তাঁর, যদি ব্যাম হয় তিনি দেখবেন। আমার কি শক্তি দেখি।' তাঁর ওপর যে আছে, তার হাঁসপাতালের দরকার নেই। সে জানে, তিনি দরকার হয়ত সব করবেন। তাকে দিয়ে যদি তিনি করিয়ে নেন, করতে পারে; নিজের ওপর রাখে না।

অ-বাবু। মামুষকে কোন কর্ম্ম করতে হবে ত ? ঠাকুর। তুমি তোমার কর্ম্ম কি আছে জান ? অ-বাবু। তাত জানি না।

ঠাকুর। তবে যা জান না তার কি চিন্তা করবে? যে জিনিষ জান না, তার মতে চলতেও পার না। তবে ত নিশ্চিন্ত। অবশ্য মানুষ তা পারে না। আমিত্ব বৃদ্ধি থাকতে কর্মা করবেই। সংদিকে গেলে সংকাজ হবে। জীবত্ব বৃদ্ধিই এই। যতক্ষণ রক্ষ থাকবে ততক্ষণ কর্মা আছে। সত্ত্বের দেখিই দিয়ে বসে থাকলে তমোগুণ জাসবে। অশান্তি, উভ্নম, স্পৃহা রক্ষোগুণের স্বভাব। নইলে কর্ম্মে যেতে পারে না।

অ-বাবু। সমর্পণের নাম কি সান্তিকভা ?

ঠাকুর। সমর্পণ মানে ভেডরে বাসনা নফ হওয়া চাই। ভেডরে বাসনা আছে, কাজে করি না, সে ত তমোগুণ। সন্থ আর তম বাইরে দেখতে একরকম বটে। সন্থে চিস্তা নফ করে। স্থ জ্ঞান-প্রকাশক। ভেডরেই কফ থাকে না। তম তা নয়। ভেডরে বাসনা-পোরা, আলস্ত-জড়তায় কাজ করে না। সন্দেশ থেতে প্রবল ইচ্ছা, পোলে এখনই খাই; না পাওয়ার দরুণ প্রাণে কফ হ'চেছ, অশান্তি আসছে। কিন্তু আলস্ত; কে আনে, কে দোকানে যায়, কাজেই বসে আছে। আর রক্ত হ'চেছ, সন্দেশ থেতে ইচ্ছা হ'ল, অমনি উঠলে, দোকানে গেলে, সন্দেশ নিয়ে এসে থেলে। সন্ধেতে সন্দেশের

চিস্তাই রাখে না। বাসনা হ'লেও জ্ঞানের দ্বারা তাডিয়ে দেয়। অভাবে ভেতরে কম্ট আসে না।

অ-বাবু। তিনি জীবকে যখন রাজসিকতা দিয়েছেন, তার কাজ ড করা উচিত।

ঠাকুর। ইঁয়া: তিনি যতক্ষণ যেটা দিয়েছেন ততক্ষণ তার কা<del>জ</del> হবে। আবার যখন ঘোরাবেন তখন ঘুরবে। তবে দেখতে হয়, রাজসিক যেন তামসিকে যোগ না হয়। তা'হলে অস্তায় কাজ হবে। আর রাজসিক সান্থিকে মিশলে সৎকাজ হবে। বেডাতে বেরিয়েছি, বেড়াই: যেন চোরের সঙ্গে ভাব না করি।

অ-বাবু। চোর, সাধু, কি ক'রে বুঝব ?

ঠাকুর। সাধারণ বোধ ত আছে।

অর্থ সত্তে যোগ হ'লে সৎকাজ হবে। রক্ত আর সন্ত নিয়ে যে সংসার করে, সে সৎপথে থেকে যে টাকা আসে তাতেই সংসার চালায়। সেজতা মিথ্যা কথা, অত্যায়, এসব করে না। তামদিক বৃত্তি নিয়ে সংসার করলে তার অর্থ কিসে আদে. সেই ভাবনা। ন্যায় অন্যায় বোধ নেই। সেজন্য সে খুন করতেও রাজী। সংসার চালাতে হবে. তা পাঁচ টাকা আসে. তাতেই চালাবে।

অ-বাব। পাঁচ টাকা কেন, পাঁচ সিকায়ও চলতে পারে। পাঁচশত টাকা আসলেও হয়ত নিই না।

ঠাকুর। তাত মানা করেনি। অসৎকে মানা করেছে। সৎপথে টাকা আসে আহ্বক। প্রালক থাকে আসবে। সেটা সৎদিকে ব্যয় করবে। ছেডে কি হবে ? টাকা থাকা ত দোষের নয়।

জনক ত রাজা ছিলেন, রাজত্ব ক'রেও রাজবি। আর ভরত রাজা সব ছেড়ে ছুড়ে বনে গিয়ে, হরিণশিশুর পাল্লায় পড়ে হরিণ बन्म इ'ल। वर्ष थाक लाहे कि (माष इ'ल ? व्यर्थ वक्षा इ'एक (माष। অর্থ থাকে ত সৎবায় করবে।

অ-বাবু। রজ থাকতে ত কামনা-বাসনা যায় না।

ঠাকুর। না, তা যায় না। রজোগুণে কাম, কামনা অপুরণে কোধ। অর্জ্জন বলছেন, "তুমি যা বলছ এসব ত বুবছি। তবু বলে ধরে কোন পুরুষ আমাকে এতে নিয়ে যায় ?" শীরুষ্ণ বলছেন, "অর্জ্জুন, রজোগুণে কাম, কামনা অপুরণে জোধ; সেই কামই জোর ক'রে কর্ম্মেনিয়ে যায়।" সেটা সত্ত্বে ধোগ হ'লে নিশ্চিস্ত, সৎকাজ হবে। তমোতে গেলেই নীচতা আসবে, বদ্ধতা আসবে। টাকা খরচ করতেও কর্ম্ম

এক প্রাক্ষণের কন্যাদার। কিছু অর্থ-সাহায্যের জন্ম এক বড়-লোকের কাছে গেছে। গিয়ে বলছে, "বাবু, আমার কন্যাদার, আমার কিছু সাহায্য করুন।" বাবুটা কুপণ ছিলেন। প্রথম বললেন, "যা যা, কোথাকার কে, ওর কন্যাদারে টাকা দিতে হবে।" তবু প্রাক্ষণ বারবার চাচ্ছে। তখন একটি প্রদা দিয়ে বললেন, "যা, এই নিয়ে যা।" প্রাক্ষণ আরও ভিক্ষা করেছে, তু'চার টাকা পেয়েছে। সেগুলি বা'র ক'বে বাবুকে বললে, "দেখুন, আপনি এ টাকা ক'টা হাতে নিয়ে আমাকে দিন। আপনার হাতটা খুলে যাক (সকলের হাস্ত)। হাতটা খুলে গেলেই যে বাঁচি।" আবার অর্থ থাকলেও বড় মুন্ধিল। একটি গল্প আছে।

এক পরামাণিক রাজাকে কামাত, বেশ তু'পয়সা পেত, ভালই আছে।
একদিন রাজবাড়ী থেকে বাড়ী ফিল্লছে, পথে কে যেন বললে, "সাত ঘড়া
মোহর নেবে ?" টাকার লোভ বড় ভয়ানক। সাত ঘড়া মোহর এক সঙ্গে
কি ক'রে ছাড়ে ? বললে, "নেব।" বাড়ী গিয়ে দেখে, সাভটী ঘড়া
রয়েছে। তার ছটীতে মোহর পূর্ণ, একটী ঘড়া খালি। অমনি প্রাণে
অশাস্তি। 'আঁয়! সাত ঘড়া মোহর বলৈ ছয়টা ঘড়া দিলে! একটা
ঘড়া খালি!' মনে অশাস্তি এল। ছয় ঘড়াতেও শাস্তি নেই।
লোভ বেড়ে গেল। তখন কিসে সেই ঘড়াটী পোরাবে সেই চিস্তা।
য়াজবাড়ী কাজ করত, কাজেই কিছু ছিল, জ্রীর গয়না টয়না ছিল। সব
নিয়ে ঐ ঘড়াতে ঢালছে। ঘড়া কিস্তু কিছুতেই পোরে না। মহা
ভাবনায় পড়ে গেল। যেখানে যা পাচ্ছে সব ঘড়াতে ঢালছে। খাওয়া

দাওয়া নেই, রাতদিন চিস্তা--কিসে ঘড়া পোরে। কিস্তু ঘড়া আর কিছুতেই পোরে না।

একদিন রাজার সঙ্গে পথে দেখা হ'ল। রাজা দেখলেন, পরামাণিকের শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলেন. "কি পরামার্ণিক। এ অবস্থা (कन ?" (म वलाल. "(मधुन, किनियशं मव माग्ति इ'रा रगाइ. যা পাই তাতে আর চলে না।" রাজা বললেন, "তা আমায় বলতে হয়। সে<del>জ</del>ন্ম কম্ট করবে কেন ? তোমার পাওনা বাড়িয়ে দিচিছ।" কিছু বাড়িয়ে দিলেন। পরামাণিক কিন্ত সেটা খরচ না ক'রে সেই ঘড়াতে টালছে। ঘড়া তবু পোরে না। তার সেই ফুর্দ্দশা। রাজা তা দেখে আবার জিজ্ঞাস। করলেন। সে বলললে. "এতেও কুলোয় না. কি করি।" রাজা আরও বাডিয়ে দিলেন। পরামাণিক সবই ঘডাতে ঢালছে। কাজেই অবস্থা পূৰ্ববৰং। সে যত পায়, ঐ ঘড়াতে ঢালে। ঘড়াও পোরে না, তার দুর্দ্দশাও ঘোচে না। রাজা বললেন, "এ কি হ'ল তোমার ? এত বাড়িয়ে দিলুম তবু তোমার সেই অবস্থা। আচ্ছা, তুমি সাত ঘড়া মোহর পেয়েছ নাকি ?" পরামাণিক শুনেই অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। বললে, "হাঁা, তা পেয়েছি বটে।" রাজা বললেন. "সেই সর্ববনাশের মূল। শীঘ্গীর বা'র কর। ও যক্ষের ধন কিছুতেই পুরবে না। আমায় দিতে এসেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, জমা না খরচ ; শুনেই চলে গেল। এ থাকতে তোমার ভাষ্য নেই। বিদায় ক'রে দাও।" পরামাণিক শুনেই বললে, "তবে চলে যাক।" সব চলে গেল। বাড়ীভে গিয়ে দেখে ছয় ঘড়া মোহর ভ গেছেই. সে ঘড়াটিও গেছে।

এ ঘড়ার উপমা দিয়েছে মন। মনের বাসনা যতই পোরাও, সক্তুষ্ট নয়। দশ বিশ তু'শ' হাজার, ষত পায়, আরও আরও চাই, শাস্তি নেই।

তা রক্ত সত্ত্বে মিশলে ধনে কত লোকের উপকার করা যায়। এক ধনীর ঘারা বহু লোক প্রতিপালিত হয়। ধনী মানেই ত সেই, বে বহুলোককে প্রতিপালম করে। তা ছাড়া লোহার সিন্দুকে টাকার ওপর টাকা ফেলছে; সে কি ধনী ? ভা হ'লে ভ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দারোয়ান-গুলোও ধনী। ব্যাঙ্কে টাকা জমা আছে, পাহারা দিচ্ছে।

জ্ঞ-বাবু। ধনীর ত অস্থ্য রক্ম ব্যাখ্যাও আছে; ধনতৃষ্ণা যার মিটেছে।

ঠাকুর। সেত আলাদা জিনিষ। শক্ষরাচার্য্যেরই কথা আছে, ধনী কে? যার হত বাসনা কম। দরিজে কে? যার হত বাসনা কম। দরিজে কে? যার হত বাসনা ততই অভাব, যত বাসনা কম ততই অভাব-শৃত্য। টাকার মায়া কি কম? সহজে ছাড়তে পারে? ভেতরের তৃষ্ণা কিছু না মিটলে দিতে পারে না। বুক কত বড় হওয়া চাই, তবে এর মায়া ছাড়তে পারে।

অ-বাবু। টাকা খরচের কর্ম্ট সক্বারই হয় না। সকলের পক্ষে এটা সভ্যি নয়।

ঠাকুর। সকলের পক্ষে সত্যি হ'লে ও কথাটাই থাকত না। তা'হলে ত বলতাম টাকা কখনও খরচ করা যায় না (হাস্তা)। তা ত বলিনি। কারও কারও আছে খরচ করতে পারে না।

অ-বাবৃ। মামুষের ওপর প্রীতি, ভালবাসা এলে খরচ করা যায়।
ঠাকুর। সেটা ত ভালবাসার নিয়মই। একটা আকর্ষণ থাকে।
পুজ্রের জন্য টাকা খরচ কর। আবার না করতে পারলে তুঃখ হয়।
ভালবাসাও একটা বন্ধনের কারণ। টাকা খরচ করবে, তার ওপর
মায়া রাখবে না। খরচ করতে হয় করি। আপিসে মাস-কাবারে মাইনে
দিতে হয়, দিচেছ; কোন আকর্ষণ নেই, আর আকর্ষণ রাখলেই
তঃখ।

অ-বাবৃ। সুর্থ-জুঃথের হাত থেকে নিষ্কৃতি কেমন ক'রে হবে ?

ঠাকুর। সঙ্কল্প-বিকল্প শূন্য হ'লেই হবে। বাঁর জগৎ ভিনি দেখছেন, আমার কি ক্ষমতা ? টাকা থাকে খরচ করি, না থাকলেও চিস্তা রাখবে না। ম্যানেজারের মত টাকা খরচ করবে। ম্যানেজার কর্তার ছকুমে খরচ করে; নিজের কর্তৃত্বও নেই, ভাবনাও নেই।

অ-বাবু। এতে ত পৃথিবী রসশৃষ্য হবে।

ঠাকুর। রসের আবশ্যক কি ? রসও চাচ্ছিনে, রসশৃয়াও চাচ্ছিনে। এত চিস্তায় পড়তে যাই কেন ? টাকা থাকলে দাও। এর জন্ম রস নিরসের চিস্তার দরকার কি ?

অ-বাবু। তবে মামুষের মমুষ্যত্বের অঙ্গ রইল কই 🤊

ঠাকুর। কি অঙ্গ ?

অ-বাবু। স্থুখ তুঃখ বোধ, পরের জন্ম অমুভূতি।

ঠাকুর। মানুষ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ সে সব থাকবে। মানুষের ওপর দেবতাও ত আছে। দেবতা হ'লে এসব থাকবে না। দেবতাও ত হ'তে পারে। মানুষই যে থাকবে তার মানে কি ?

অ-বাবু। আমি অবস্থাপ্রাপ্তের কথা বলছি না, সাধারণ মা**মু**ষের কথাই বলছি।

ঠাকুর। ভাদের ত জীবত্ব বৃদ্ধি; স্থুখ ছঃখ বোধ থাকবেই। পু্জ্রশোক করো না বললেও কোন্ শুনবে ?

অ-বাবু। এটা যতক্ষণ পুক্র-পরিবারে বন্ধ ততক্ষণ এর চুর্নাম মায়া, সকলের মধ্যে হ'লেই দয়া।

ঠাকুর। দয়াও বে বন্ধন। দয়া-মায়া নিয়ে লাভ কি ? দরকার ভাঁকে পাওয়া।

অ-বাবু। আর একটু আছে, নিজের আত্মপ্রসাদ।

ঠাকুর। তাঁকে যে দেখেছে, আত্মপ্রসাদ ত তার হ'য়েই আছে। সে পরম আনন্দে আছে। তাঁর ভাবে আছে, শান্তি ত তার আছেই। সঙ্কল্ল-বিকল্প যেখানে নেই সেখানে ত পরম শান্তি।

অ-বাবু। ওটা আমার কল্লনার অতীত। ঠাকুর। সে অনেকেরই কল্লনার অতীত। অবস্থানা এলে বোঝা াবায় না। , আর কাঁদলেই বা কি লাভ ? তোমার পেটে ভাত নেই, আমি কাঁদলাম ; তাতে তোমার কি হ'ল ?

অ-বাবু। কেঁদে ভগবানের কাছে জানাতে পারে। তাতে নিজের তৃপ্তি।

ঠাকুর। সে ভাল; তার প্রাণের তৃপ্তি হয় সে ভাল। তবে ভগবানের কাছে পৌছুচ্ছে কিনা দেখতে হবে। আমি কেন বলি? সে কি ভগবানের কেউ নয়? তিনি তাকে দেখছেন না?

অ-বাবু। কারও জন্মে কেউ চিন্তা করবে না ?

ঠাকুর। চিন্তা ক'রে কি লাভ ? তবে মায়া রয়েছে,—চিন্তা ত থাকবেই। জীববুদ্ধিতে চিন্তা আপনিই আসে। দয়ামায়া সমস্তই বন্ধনের কারণ। তাই সাংখ্য বলেছে,—কর্মা ত্যাগ কর, কর্মা বন্ধনের কারণ। মীমাংসক বলছে,—কর্মা কি বললেই ত্যাগ হয় ? তাই সদস্প্রতান কর। কর্মাই যদি করতে হয় তবে সৎকাল কর, তাতে অসৎএর ক্ষয় হবে। কুইনাইন থাও, জ্ব যাবে। মায়া যখন কাটবে, তখন বিশ্বময় এক বোধ হবে। আবার গীতায় ভগবান বলছেন, তুমি কর্মা করব বা করবনা কি বলছ—তোমার প্রকৃতি তোমায় জোর ক'রে কর্মো নিয়ালিত করবে।

আর পরোপকার, এ ত মানুষ করেই। নিয়ম আছে, পশুবুদ্ধিতে কেবল ছেলে-পরিবার নিয়ে থাকে, তাদেরটা দেখে;
মানুষবুদ্ধিতে আত্মীয়-সঞ্জন ও গ্রামের সবাইকে দেখে।
দেববুদ্ধিতে জাগতিক মঙ্গল দেখে। আর ব্রহ্মবুদ্ধি এলে
তখন বোধ হয় তিনি সর্বাময়। সবই ঠিক্ আছে, আমার চিস্তার কোন
আবশুক নেই। একে বিশ্বপ্রেম বলে। বিশ্বপ্রেমে খুঁটিনাটি
থাকবে না; সব এক। তা ছাড়া যখন ভেতরে সাংসারিক ভালবাসা
আছে, সেটা কেবল ছেলে-পরিবারের ওপরই না দিয়ে অপরকেও
দেওয়া। আর যখন সে বোধ আসবে, দেখবে ভার জগৎ, ভিনি

সব দেখেছেন। তিনি আমাকে দিয়ে কারও উপকার করান, করব; নয় ত আমার কি ক্ষমতা আছে উপকার করি গ

অ-বাবু। ভগবানের কাছে জানাব।

ঠাকুর। নিজে তৈরী হই তবে ত জানাব। ওকালতী পাশ করি তবে হাকিমের কাছে বলব। নিজের জিনিষ্ট জানাতে পারছি না, পরেরটী কি জানাব ? আর সেও ত তাঁর, তিনি তাকে দেখছেন না ?

অ-বাবু। এক মায়ের পাঁচ ছেলে। জানি মা পাঁচ জনকেই সমান দেখেন; তবুও যদি মনে করি একজনকৈ সে রকম দেখছেন না, তখন কি বলিব না ?

ঠাকুর। এ মাকে বলি, এ মায়ের ভুল হ'তে পারে। জগভজননীর তা হয় না। তাঁর ভুলভান্তি নেই।

অ-বাবু। নিঞ্চের কর্ত্তব্য আছে ত ?

ঠাকুর। কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বোঝা বড় কঠিন। যেখানে পাঁচ ঘটা জল পড়েছে, সেখানে আরও এক ঘটা ঢেলে দিলুম, আর যেখানে মোটেই নেই, জলের দরকার, সেখানে হয় ত দিলুম না। চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ঠিক্ কি কর্ত্তব্য, তা বোধ আসে না। অনেক সময় আমরা মায়ার খাতিরে কার্য্য ক'রে কর্ত্তব্যের দোহাই দেই।

জিনিষ হ'চেছ—মাকে ধরতে হয়। মা কি তুঃধের কারণ ? তিনি একেই বা তুঃথ দেন কেন, আর আমাকেই টাকা দেন কেন? তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে মায়ার হাত থেকে নিক্কৃতি দেন। তবে সব বোধ আসে, নয় ত বাসনার ঠেলায় কি চাইব তাই জানি না। তিনি যদি বিশ্বপ্রেম ও জ্ঞান ঠেলে দেন, তবে কোথায় কি প্রয়োজন, কি কর্ত্তব্য, ঠিক্ উপলব্ধি হবে। তা নইলে সংইচ্ছা থাকলেও সাধারণ জীববুদ্ধির ঘারা করতে গেলে ভুলভ্রান্তি হবে।

প্রহলাদ তপস্থা করলেন। ভগবান সম্ভুক্ত হ'য়ে দেখা দিলেন। বললেন, "বর নাও।" প্রহলাদ বললে, "আমি কি বর নেব? আমি কি বুঝি? বাসনা-কামনার ঠেলায় যা খুসি চেয়ে বদব। আমি কি ভোমার C5 য়েও বেশী বুঝি ? আমি ত ব্যাপারী নই, ভক্তে।" ভগবান তবু বললেন, "যা হয় একটা নাও।" প্রহলাদ বললেন, "নেহাত যদি দেবে তবে এই বর দাও যেন তোমা ছাড়া আমি আর কিছু না জানি।"

দেখ, ভেবে চিস্তে কি করবে ? তাতে কিছু হয় কি ? বীশাস বলেছেন,—বাপু, তুমি ত পণ্ডিত; ভেবে একচুলও বাড়তে পার কি ? অ-বাবু। তবু তাঁর কাছে পরের কল্যাণ-কামনা করা উচিত।

ঠাকুর। সে ভাবের ওপর। এক ভাব আছে, চাওয়া ভাল। আর আছে, ভা নয়। কর্মা করেছে তার ফল ভোগ করবে। যা খুসী তাই করবে, তার সাজা হবে না ?

অ-বাবু। সে ত নিজের কাছে চুরি করা হ'ল। নিজের **স্থগ**ুঃখ বোধ আছে। পরের বেলা কর্মফল।

ঠাকুর। এ ত অবস্থাপ্রাপ্তের কথা নয়। সে যার আছে সে ত চাইবেই, নইলে ত পশুত্ব।

ভবে এসব প্রেম টেম নয়; ৻প্রেম মানে এক; খুঁটি নাটি থাকবে না। আর এ দয়া হ'চেছ সংসারীয় ভাব। চিত্তের কতক কোমল অংশ থাকে তারই কাজ হয়। যেমন বাজ ডাকলে অনেকে মৃচ্ছা যায়। যাত্রায় করুণ রসে কাঁদে। এ ত প্রেমের কায়া নয়। প্রেম হ'লে সংসার থাকে কি? গোপিকাদের স্থামী ভূল হ'য়ে গেল। আর এসব হ'চেচ সংসারীয় ভাব। সংসারে দেখছে, ভালবাসার পর বিচ্ছেদে শোক হয়। সে সব সংসারীয় ঘটনা সাজিয়ে গুলিয়ে দেখাছে; কাজেই দেখে চোখে জল এল। সে ত তুর্বলতা। প্রেম আসলে কি এসব থাকে? সে ত সব ভগবতে আরোপ করবে। খেতে পাছেছ, না পাছেছ তার কি? থাওয়া না খাওয়াতে যার মন থাকে, সে কি, তাঁর দিকে যেতে পারে? প্রেম কি সোজা? প্রেম আর ভরান এক।

তাই আছে,—এপ্রেমিক লোকের স্বভাব স্বতন্তর। (২০৮ পৃষ্ঠা)। আর দেখ, প্রেম, ভালবাসা, জিনিষ একই; পাত্রভেদে বিভিন্ন নাস। যেমন, পুলিশেরা টাকা নিলে বলে ঘুষ নিচ্ছে। কেরাণী বাবুরা নিলে বলে উপরি পাওনা। গভর্গমেন্ট ত যা দেবার দিলেন, তার ওপর বিনি যত বুদ্ধিমান তাঁর তত উপরি পাওনা। আর চাকর বাকর নিলে বলে চুরি (সকলের হাস্ত)। একই টাকা। তেমনি ভগবানে ভালবাসাকে বলে প্রেম। প্রেমে স্বার্থ থাকে না। বাপ-মাকে ভালবাসার নাম ভক্তি। ছেলে-মেয়েতে ভালবাসাকে বলে সেই। আর, বন্ধু পরিবারে ভালবাসাকে ভালবাসা। এসব ভাষার মার-পাঁচা।

জগজ্জননীকে ধর। তাঁর কুপা লাভ কর। তাঁ**র** কুপা ভিন্ন তুঃথ যায় না। আমি পাঁচ টাকা দিলে যদি ছঃখ বেভ তবে ভাবনা কি ছিল ? পুরুষকার যদি থাকে তবে তাই দিয়ে তাঁকে ডাক। তাঁকে পেলে সব তঃখ যাবে। তিনি অনন্ত শক্তি ও জ্ঞান ঠেলে দেবেন। তখন কি উপকার কি অমুপকার, বোধ আসবে। দেশ. কাল, পাত্র, অবস্থা, প্রকৃতি, আবশ্যক, অনাবশ্যক, সমস্ত ভোমার চোবে ভাসবে। তখন তুমি বিশ্বপ্রেমের অধিকারী হবে। তোমাকে দিয়ে তিনি জীবের কল্যাণকর বহুকার্য্য করিয়ে নেবেন। নর ত ভেতরে সৎ ইচ্ছা থাকতে পারে, পরের ছঃখে প্রাণ কাঁদিতে পারে— এটাও ভাল, সংপ্রকৃতির লক্ষণ—কিন্তু জ্ঞান, আত্মবিকাশ না থাকলে ঠিক্ রোগ ধরে ওযুধ দেবার ক্ষমতা থাকবে না। তাতে রোগ ত নষ্ট হবেই না, বরং বুদ্ধি হ'য়ে যেতে পারে। তেমনি উপকার হওয়া দুরে থাকুক, অপকার আসতে পারে। অন্ধ যদি ঘর পরিকার করতে यात्र. व्यत्नक ममग्न, घत्र मग्नलां के के दत्र वरम। व्यारण निर्वात राज्य ফোটাও, নিজের হুঃখ দুর কর। তথন প্রকৃত হুখ কি. অনুভব **হ**বে ; তখন উপকার কি, বুকতে পারবে। যে চিররোগী সে কি স্থতার মর্ম্ম জানে ? এক কুইনাইন যদি সব স্বরে দাও, অনেক স্থানে বিশেষ অপকার হবে। সেজগু সাধনাথারা আত্মজান লাভ করা চাই। নইলে শুধু শুধু বোধশূত কার্য্যে পরিআম হবে, ছঃখ व्यामरतः क्षा कि हुई हरव ना।

অ-বাবু। জ্ঞান, ভক্তি, চুটো আছে : কর্মণ্ড ত আছে।

ঠাকুর। কর্ম না হ'লে ত এ ছটোই আসে না। ছটোতেই কর্ম রয়েছে। তবলা বাজালে, শব্দ হ'ল। শুনলেই বুঝলে একটা যা পড়েছে। এই যা-টা কর্ম, শব্দটা ফল। ছটোতেই কর্ম আছে। এ কর্মজ্ঞগৎ, কেউ এর হাত থেকে নিক্ষৃতি পাবে না। আপনিই সব চলছে, প্রীপড়েটিও চলছে।

অ-বাবু। কর্ম্মের ভ একটা রাস্তা আছে।

ঠাকুর। গুণ অমুযায়ী কর্ম। যেমন গুণ উঠবে, সে রকম কর্ম করাবে। রজ সন্থ মিশ্রিভ হ'লে সৎকর্ম করাবে। তম রজ মিশ্রিভ হ'লে অসৎদিকে নিয়ে যাবে। চোরের সঙ্গে ভালবাসা হ'লে চোর হবে। আবার সাধুর সঙ্গে মিশলে সাধু হবে।

ভাক্তার সাহেব। সংসারে থেকে তাঁকে কি আন্তরিক ডাকা হয় না ? ঠাকুর। কেন হবে না ? সংসারেই ত বেশী স্থ্রিধা। কেল্লার মধ্যে থেকে লড়া যায় ভাল; ফাঁকা মাঠে চের গুলি খেতে হয়।

ডাক্তার সাহেব। বন্ধ হ'লে হয় না।

ঠাকুর। না, বন্ধ সংসারীর হয় না। তাদের মন রাতদিন সংসারে পড়ে আছে, ভাকবে কি নিয়ে ? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে সে সরষেকেই ভূতে পেয়েছে। তা ছাড়া যারা সে রকম ভাবে থাকে, যা দরকার করে, বাকী সময় তাঁকে ভাকে; সে ভাল। বন্ধ হ'লে কি ক'রে হবে ? বন্ধ মানেই তারা, সংসার যাদের বেঁধে নিয়েছে।

অ-বাবু। মহম্মদের কথায় শুনেছিলাম, এক বৃদ্ধা তার নাতীকে
নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল, বলেছিল "এ বড় চিনি ভালবাসে। অত
চিনি আমি যোগাতে পারি না। আপনি বলে দিন যাতে এর চিনি
খাওয়া কমে যায়।" মহম্মদ বলেন, "আর তিন দিন বাদে এস।" তিন
দিন পরে এলে বললেন "কেন অত চিনি খাও ? কমিয়ে ফেল।" তিন
দিন পরে বললেন, কারণ তিনি তখন চিনি খেতেন, নিজে না ছাড়লে
বলতে পারছেন না। তা দেখুন, নিজে যেটা করি, পরকে সেটা করতে

বারণ করি কি ক'রে ? নিজের স্থস্থঃথ থাকতে পরকে কি ক'রে বলি এ সব কিছু না।

ঠাকুর। দেখ, সব সময় তা নয়। একজন মদ খায়, খেয়ে বুঝলে খুব খারাপ জিনিষ, হয় ত ছাড়তে পারছে না। তা বলে তার ছেলে যদি মদ খেতে চায়, তাকে বারণ করবে না কি ? বরং বেশী ক'রে বলবে, 'এটা খেয়ে আমার কফ হচ্ছে, তুই আর খাসনে।' যেটা উপলব্ধি সেটা ত বেশী ক'রে বলতে হয়।

অ-বাবু। সে রকম উপদেশে গুরুত্বের অভিমান আসে।

ঠাকুর। তোমার তা দেখার দরকার কি ? মনকে উচ্চদিকে নেবে, নীচদিকে নিতে নেই। যার যা অবস্থা তা থাকবেই। যতক্ষণ বালকত্ব আছে ততক্ষণ যৌবন আনতে পারবে না; তবে যৌবনও আছে তাই বলে দিচিছ।

অ-বাবু। বালকত্বের জন্ম ত লচ্ছিত হওয়া উচিত। ঠাকুর। লচ্ছিত হ'লে ত বালকত্বই গেল।

দেখ, সব সময়ের ওপর নির্ভর করে। সময়-সংযোগে কাজ হয়।
রত্বাকরের সর্প্রে নারদের দেখা হ'ল, ফিরে গেল। কিসের থেকে
যে কি হবে, সে ত জানা নেই। কে কার উপকার করতে
পারে ? এর হাঁসপাতাল, ডিস্পেন্সারি হ'ছে; কই, মরার কামাই
আছে কি ? নিজের ছেলে পরিবারকে লোকে ভালবাসা দিয়ে ভুলাতে
পারছে না, অপরের কি করবে ? তবে কারও কোমল ভাব থাকে,
পরের ছংখে ছংখ আসে। যেটুকু তাঁতে দেওয়া যায় সেই ভাল।
ভারপর ক্রমে বাড়বে।

অ-বাবু। আমি পরের দেবা ক'রে যাব।

ঠাকুর। সেবা ভাল। সেবাও দেহসুথ থাকতে হয় না। দেহস্থ থাকতে কোন উচ্চ কাজ হয় না। সেবারও অনেক ভাব আছে। কেউ দেখলে, অমুকের কেউ নেই তার সেবা করি। আর কেউ ভাবে, তার কেউ থাক না থাক সেবা করে যাব।

কেউ তাঁকে ধরে, নিজের কি ক্ষমতা আছে ? নিজের ছুঃখ দূর করতে পারলাম না, পরের কি করব ? যাঁর জগত তাঁতে ধরি।

অ-বাবু। মামুষে বিশাস না হ'লে কি ভগবানে বিশাস হয় 🤋

ঠাকুর। কেন হবে না ? মামুষে দোষগুণ আছে, ভগবানের দোষ নেই।

অ-বাবু। তাঁর ভেতর যত দোষ আছে আর কারও তা আছে কি ? তিনি বিধবার ছেলে কেড়ে নিচ্ছেন, ছুর্ভিক্ষ জলপ্লাবনে অসংখ্য নর নারীর সর্ববনাশ করছেন।

ঠাকুর। তুমি তাঁর কি বোঝ ? তোমার বৃদ্ধি নিয়েই ত বিচার করছ ? একসেরা ঘটিতে একসের জলই ধরে, তার ওপর একবিন্দুও ধরে না। তুমি শুধু লোকটার তুঃখই দেখলে। একজন ঘানি টানছে দেখলে, তার প্রকৃতিটা দেখলে না। কেন টানছে, দেখলে না। ছেলে মরা দেখেই তাঁর ঘাড়ে দোষ দিচছ, ভেতরটা দেখলে না।

ছুর্ভিক্ষ জ্বলপ্লাবনের দরকার আছে, তুমি আমি না বুঝতে পারি।
না বুঝে তাঁর ঘাড়ে দোষ চাপাচিছ। অথচ একটা লোকের জীবনের
ভার নিতে পারি না। যিনি তাকে পৃথিবীতে আনলেন, যিনি এতকাল
রাখলেন, তিনিই আবার জলপ্লাবন দিলেন, তাকে নিলেন। আমরা
জলপ্লাবনটা দেখেই তাঁকে দোষ দিচিছ। এতকাল তার কোন খবরই
রাখলুম না। এই ত আমাদের বিকাশ। বিকাশ না থাকলে ত
বলবেই। তিনিও জানেন, এরা এতে দোষ দেবে।

জ-বাবু। তিনি যাকে পৃথিবীতে আনলেন তাকে যদি স্থী করতে পারতেন তবে ত বুঝতুম।

ঠাকুর। তার্ত বুঝবে না; বুঝলে ত মিটে যায়। সে বোধ কই ? অ-বাবু। এই বিশ্বব্যাপী নির্ক্ত্বিভার অন্ত কে দায়ী ? তিনি নয় কি ?

ঠাকুর। তুনি কে হে বাপু তাঁকে দায়ী করবার ? তাঁর স্বগৎ তিনি বুঝবেল। তুমি কতটুকু বোঝ ? অ-বাব। কাছে যদি পাই ভবে বোঝা-পড়া ক'রে নেব।

ঠাকুর। কাছে গেলে আর এক রকম হ'য়ে যাবে। বোঝা-পড়া করতে পার কই ? চাবুক মেরে অন্ত রকম ক'রে দেটেবন।

অ-বাব। তা'হলে বুঝলাম ভিনি নিষ্ঠুর।

ঠাকুর। ভূমি বুঝলে, অপর কেউ বুঝবে না। ভোমার বোধ কভট্কু ? অনস্ত যিনি, অনস্ত যাঁর স্প্রি. তাঁকে তোমার কথাসুষায়ী চলতে হবে १

ভিনি নিষ্ঠুরও বটে দয়ালও বটে। আবার ঠিক্ ঠিক্ বুঝলে নিষ্ঠুরতাও দয়াতে পরিণত হয়। দেখ, মাফার, পড়া করে না বলে ছেলেদের বেত মারে। তথন মাফীরের ওপর রাগ হয়। মনে হয় মাষ্টারটি বডই দুষ্ট। যখন তার শাসনে বিস্তাভ্যাস ক'রে অর্থ আনে, তখন সে ছেলেই মাষ্টারের স্থগাত করে, 'ভাগ্যিস্ শাসন করেছিল, ভাইতো লেখাপড়া শিখে টাকা রোজগার করতে পারছি। ঠিক্ উপলব্ধি হ'লে বেতও মিপ্তি লাগে।

দেখ, মায়ের হাতে বরাভয় আছে, আবার খড়গ-মুগুও আছে। তিনি দয়াল ভয়াল ছুইই। প্রকৃতি বুঝে দয়াল, আবার প্রকৃতি বুঝে ভয়াল। জ্ঞান উপলব্ধি না এলে বোঝা বড়ই কঠিন। বিষ অমৃত তুইই তাঁর স্প্রি। যে যাতে ঠিক্ হয়। যে চাবুকের ঘারা ঠিক্ হয়, চাবুকই তার পক্ষে অমৃত। যে সন্দেশের ঘারা ঠিক্ হয়, সন্দেশই তার পক্ষে অমৃত। এক নিয়ে ত সৃষ্টি নয়: চুইই আছে। তিনি কখনও ৰম্মাদপি কঠিন, কখনও কুস্থমের চেয়েও কোমল। বেখানে যে রকম প্রয়োক্তন ।

কিছক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর। তোমার ভাব বেশ। যে ভাবে হয় তাঁকে ডাকলেই হ'ল। ষে ভাবে যে জন করয়ে ভজন, সেইরূপে ভার মানসে রয়।' যে ভাৰই হোক, মূল সৎ থাকলেই হ'ল। তাঁর লগৎ তিনি ঠিক্ বুঝিয়ে एएरबन। ज्राट द्विष्ठा वलनूम मिष्ठा आमात्र छाव। एत्यिक रव बावा,

নিজের উপকার করতে গিয়েই পঞ্চাশটা অপকার ক'রে বসছি। ভাই বলি যাঁর জগৎ তিনি দেখবেন। আমার কি ? নিজে একটা কাঁটা ফুটলে প্রাণ ছটফট করে, দেহের ওপর এতখানি টান রয়েছে, তারই কিছু করতে পারলুম না, এটা সেটা লেগেই রয়েছে, অপরের জন্ম কি করব ? তবে তোমার এই রাজসিক ভাব খুব ভাল। পরোপকার ভাল; বলছে—পরোপকার পরম ধর্মা। পরোপকার করতেও জ্ঞানের দরকার। শুনেছি গাছে জল দেওয়া দরকার, তাই দিয়ে যাচ্ছি। কোথায় কতটুকু দিতে হবে জানি না। হয় ত কেথাও পাঁচ ঘটি জল ঢাললুম, মেলা জলে গাছ মরেই গেল। আবার কোথাও বা মোটেই জল পেল না। এই ত চাষারা পাড়ার্গায়ে এক রকম ছিল ভাল; কইসহিফু ছিল। মেলা বাসনা-কামনার ধার ধারত না। শুনতে পাই তাদের লেক্চার দিয়ে মেলা বাসনা বাড়িয়ে দিছে। লাজের মধ্যে পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ; মামলা-মকদ্মায় দিনদিন আরও তারা নম্ট হ'য়ে যাচেছ।

সন্ধ্যা হইল। আলো জালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিভেছেন। জ্ঞক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। অরবিন্দ বাবু প্রণাম করিয়া উঠিলেন।

কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুন্তু, অচ্যুত, বিভূতি, হরিপদ, মহাদেব, তারক (গোহাটীর), আশু, কানাই, রাজেন আছে। কিশোরী, শশী, স্থ্রথ আসিয়াছে। ডাক্তার সাহেবের সেজ ভাই মোহনবাবু আসিয়াছেন। আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আছেন।

নানা কথা হইতে লাগিল। আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় আরম্ভ হইবে। যন্ত্রীরা সব যন্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইতেছেন। পুত্রু এস্রাজ লইয়াছে। রিজেন বাঁশী, কানাই খোল, পচু হারমনিয়াম বাজাইবে।

ঠাকুর বলিতেছেন।—কানাইএর যন্ত্রে বেশ স্থবিধা, অনেক ধরবে। সে এক গল্প আছে। এক রাজবাড়ীতে গান হচ্ছিল। রাজা বললেন, "ধার যার যন্ত্র ভবে টাকা দেব।" যাদের খোল, হারমনিয়াম, ভাদের বেশ স্থবিধা। আর বাঁশীওয়ালাদের বিপদ (সকলের হাস্ত)। তা কানাই আর পচুর স্থবিধা, রাজেনের বিপদ।

কীর্ত্তন হইল। ঠাকুর কীর্ত্তন শেষ করিয়া বলিতেছেন-

ঠাকুর। বেশ, ভোমরা তাঁকে সমস্বরে ডাকছ, খুব ভাল। শরীর ছুর্ববল, ভেবেছিলুম, আজ গাইতে পারব না। তোমাদের ভক্তিতে এসে গেল। অনেক সময় ভোমাদের দেখলে শক্তি আসে। তাঁকে তোমরা ডাকছ; ভোমাদের পবিত্রতা এসে লাগলেই শক্তি আসে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর কথায় কথায় বলিভেছেন।

ঠাকুর। মানুষ ভাবে, নিজে যা খুদী তাই করি, আর ওপর থেকে বাপ্ক'রে কতকগুলো হ্রখ পড়ে যাবে। মনে করে, বিয়ে করেই হ্রখ হয়। খুব সদমুষ্ঠানে সৎনীভিতে থাকলে তাতে সৎপুক্ত হবে, খানিকটা হ্রখ হ'তে পারে। খুব সৎ হ'তে হবে, নয় ত লোহাপেটার হাত থেকে নিছ্কতি নেই। পাঁচ দিন হ্রখ হ'তে পারে, সাতদিন হবে না। সংসারী লোক যা খুদী তাই করবে, কিসে হ্রখ আসবে ?

প্রধান হ'চ্ছে লোকের অপকার চিন্তা করতে নেই। উপকার করতে পারি না পারি, হয়ত অপকার ক'রে দিলুম। সাধ্যে থাকে ত উপকার করলুম, নয়ত অপকার চিন্তা পর্যান্ত করতে নেই।

ভক্তরা অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ—অফ্টাদশ অধ্যায়।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১৪ই মে, ১৯২৬ ইং ; শুক্রবার, অক্ষয়-তৃতীয়া।

#### কলিকাতা।

মঠে—ভক্তগণ ও উকীল বেচারাম লাহিড়ীর সঙ্গে কথা।

ব্রহ্মচর্যা—উর্জরেতা—সঙ্গঅমুধায়ী বৃত্তি—ভেড়ার পাল ও বাঘের ছানার গল্প
—সাধু ও তাঁর আকর্ষণ—সাধুর কার্য্য বোঝা কঠিন—সদ্গুক্ত, শিশু ও তাহার
জীর গল্প—প্রালম্ধ ও জন্ম-মৃত্যু—প্রাক্তন মহাপুক্ষের ক্রপায় কাটে—মঙ্গল
অমঙ্গল বোঝা শক্ত-পাখী ও সাধুর আশীর্মাদ—আমিছ ও নির্ভরতা—অম্ধ
গোপালের গান—সাধকের তৈরী গান ও সাধারণের গান—জীবন্মুক্ত অবস্থা—
বীরাচার, দেবাচার ও পখাচার—সাধনের সপ্তস্তর।

বৈকালে সব ভক্তরা আসিতেছেন। ভবানীপুরের ডাক্তার সাহেব, পুত্তু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছে। কালীবাবু আছেন। খিদিরপুরের বিভূতি, অচ্যুত আসিয়াছে। গোহাটীর তারক আছে।

ব্রহ্ম চর্য্য আশ্রেমের কথা উঠিয়াছে, কালীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। কালীবাবু। শাল্পে ত আমাদের চারটী আশ্রেমের কথাই আছে। কিন্তু এখন শুধু গার্হস্থ আশ্রমই আছে। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম কি রকম ছিল ? আজকাল তার কোন বর্ণনা শোনা যায় না।

ঠাকুর। বর্ণনা ক'রে কি হবে। এখন সে সব নীতি-পদ্ধতি করবার লোক নেই। নিজে না রক্ষা করলে আর একজনকে চালাবে কি ক'রে ? ঋষিদের আশ্রমে থাকতে থাকতে সে অবস্থা হ'ত।

ব্রহ্মচর্য্য মানে, ব্রহ্মতে জাচার্য্য; ব্রহ্মে বিনি আছেন। দেহ-ত্বথ সংক্ষারাদি নফ করতে হবে। যা কিছু ব্রক্ষোতে স্থাপন করতে হয়। শুধু বিবাহ না করলেই ব্রহ্মচারী হয় না। ভা'হলে

খোজাগুলো সব ব্রহ্মচারী। জিনিষ হ'চ্ছে মনকে ফেরান। কাম কোধ লোভের বস্তু থেকে মনকে ফিরিয়ে এমন জিনিষে দেওরা, যাতে ভাদের উদ্দীপনা না হয়। অগ্নিতে ইন্ধন না পড়ে। এক অবস্থা আছে উদ্ধিরেতা। সে আলাদা; যোগের একটা অস । ব্রহ্মচারী হ'তে হ'লে যে উদ্ধিরেতা হ'তে হবে তার মানে নেই।

কৃষ্ণকে বাল-ত্রক্ষচারী বলেছে। কিন্তু সহস্রে গোপিনী নিয়ে বিহার করেছেন। সঙ্গ রয়েছে, কিন্তু মন নেই। মনকে তুলে নিলে কামের কার্য্য থাকল না। হাতে হাত মিশালে, তাতে কি ? হাত ত দেওয়ালে, কাঠে ঠেকাচছ, তাতে দোষ কি ? দোষ কামের কার্য্য হ'লে। স্পর্শে তাড়িৎ শরীরে আনিয়ে দেয়। কামের কার্য্য হয়। তাড়িৎ না এলে ত হবে না। যদি তাড়িৎ কাজ করে তবে সে সব বস্তা থেকে দ্রে থাকতে হয়। এজত্য গুরুগৃহে বাস। সেথানে ইচ্ছা হ'লেও জিনিষ পাবে না। সংসারে তা নয়। অনেক সময় প্রবৃত্তি নেই, তবুও অপর একটা তাড়িৎ এসে বৃত্তিকে তুলে দেয়। এজত্য সঙ্গ। সঙ্গের বৃত্তিকে, বাড়তে দেয় না। ক্ষুধা আছে, খেতে পেলে না, আবার চলে গেল। তেমনি জিনিষ না পাওয়ার দরুণ ইচ্ছা চলে যায়।

দেখ, কঠোরতা না হ'লে রস শুক্ষ হয় না। রস শুক্ষ না হ'লে এরা চুর্বল হয় না। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয়, এ ক'টাই না প্রধান। সঙ্গ করতে করতে ক্রমে কঠোরতা আসে। ফদ্ ক'রে কঠোরতা করলে ব্যাধি হবে, বিশেষতঃ কসিযুগে।

ব্রহ্মচর্য্য মানে যে বীর্য্যকে ইচ্ছাধীন ধারণ করতে পারে। যে শক্তি দারা সমস্ত রিপুকে অধীন করেছে। কোন ক্রিয়ার দারা উর্দ্ধরেতা হওয়া যায়। অজ্ঞাস করতে করতে সে জিনিষ মরে যায়। আর ব্রহ্মচর্য্য হ'ল মনের শক্তিতে অধীন করা।

অচ্যত। উদ্ধরেতা হ'লে কাম থাকে না ?

ঠাকুর। সঙ্গে সঙ্গে মন ভৈরী করতে হয়। শুধু উর্জরেতা হ'লে কাম যাবে না। ভেতরে নফ্ট হওয়া চাই। তা না হ'লে মনে কাম থাকবে; কার্য্যের শক্তি নেই। যেমন খাসিগুলো; বাসনা আছে, শক্তি নেই। বুদ্ধের অবস্থা।

যদি ব্রেক্সে আচার্য্য হ'য়ে উর্জরেতা হয়, তবে হয়। নয়ত এ একটা কোশল। তাতে শরীরের তেজ থাকে। হাজার ব্যাধিতে শরীর নফ করে না। কিন্তু রূপের মাধুর্য্য, কামিনী-রূপের চিন্তা থেকে যাবে। সেটা হ'ল বিন্দু রক্ষা; মেধা বাড়ে, মেধা-নাড়ী হয়। আর ঠিক্ ঠিক্ ব্রক্ষচর্য্য হ'লে মনের শক্তি হবে, রিপু অধীন থাকবে। কামিনীসঙ্গ করবে, কাম থাকবে না। এ ভয়ানক জিনিষ। তা ছাড়া সাধারণ নীতি আছে। সেভাবে থাকতে হয়।

কালীবাবু। আপনার একটা গল্প আছে না ?

ঠাকুর। হাঁ।; সৌভরির গল্প। জলে ষাট হাজার বছর তপস্থা করে, ছুটো মাছে থেলা করতে দেখে বাসনা উঠল। বলে, বনে যাওয়া। মাছের সঙ্গ দেখে যদি নিজের সঙ্গের উদ্রেক হয়, তবে বনে ত বাঘ বাঘিনী আছে, শৃগাল শৃগালী আছে, কত আছে; সেখানে ত হবেই। বুত্তি না ধ্বংস হ'লে সাধারণ উপদেশে কি হবে ?

কালীবাব। ঠিক ঠিক চেফা বা ইচ্ছাও ত নেই।

ঠাকুর। ক্রেমে চেফী আসে। মামুষ কি কেউ ইচ্ছা ক'রে অন্তায় করে ? বৃত্তিগুলো সে সব ভাল লাগিয়ে দেয়। অনেকের ভারপর অমুভাপ আসে। কতক আছে পশুবং। যেমন গরু সিং দিয়ে গুঁতিয়ে দিলে, অমুভাপ নেই: সে যে অন্তায় করেছে বোধ নেই।

গদাধর আশ্রম হইতে কএকজন ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন।

ঠাকুর আগন্তকের সঙ্গে কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। ভোমরা এখানে থাক ?

জনৈক ভদ্রলোক। না; এই গদাধর আশ্রমে এসেছিলাম। মান্টার মহাশয় আপনাকে দর্শন করতে পাঠিয়ে দিলেন।

্ঠাকুর। ভিনি ভাল আছেন 🕈

জ-ভ। ই্যা, ভাল আছেন।

ঠাকুর। বেশ, তাঁকে দেখলে বড় আনন্দ হয়।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন।—দেখ, সঙ্গ-অনুযায়ী বৃত্তি ধরে। একটা গল্প আছে।

এক বাঘিনী ভেড়ার পালে ভেড়া থেতে গিয়েছে। বাঘিনীটা পূর্ণসর্ভা ছিল। ভেড়া ধরতে যেমন লাফ দিয়েছে, প্রসব হ'য়ে বাঘিনীটা
মরে গেল। ছানাটা ভেড়ার দলেই থেকে গেল। ভেড়ার ছানার
সঙ্গে বাড়তে লাগল। তাদের খাওয়া, পালান, সেই 'ভ্যা, ভ্যা', ডাক, সব
শিখল। কিন্তু চেহারাটা ত ভেড়ার নয়, সে বাঘেরই আছে। স্বভাব,
সংস্কার সব ভেড়ার মত হ'য়ে গেছে। এখন একটা বাঘ একদিন সেই
ভেড়ার পালে ভেড়া খেতে গেছে। তার চোখে ওই বাঘের ছানাটা
পড়েছে। দেখলে, সেও ভেড়ার সঙ্গে পালাছে; অমনি ধরলে। ধরতেই
'ভ্যা ভ্যা' ডাকছে। তখন তাকে নিয়ে একটা নদীর ধারে গেল। জলে
নিজের মুখ তাকে দেখালে; বললে, "এই দেখ, ভোর মুখ ত আমারই
মতন, তুই তৃ ভেড়া নস্। 'ভ্যা, ভ্যা' করে ডাকছিস কেন ?" "ভোর
ডাক ত 'ভ্যা, ভ্যা' নয়," এই বলে, নিজের ডাক শোনালে। "ভোর
খাওয়া ত ঘাস নয়।" এই বলে, মুখে একটু মাংস দিয়ে দিলে। ক্রমে
আবার বাঘের স্বভাব ফিয়ে এল।

মনের স্বভাব, সঙ্গ-অনুযায়ী সংস্কার ধরে। এই জন্মই দিয়েছে, সঙ্গাই প্রধান। বিশেষতঃ সংসারীর সাধু, সঙ্গাই একমাত্র উপায়।

কালীবাবু। সাধুসক্ষ করতেও তাঁর আকর্ষণ না হ'লে হয় না।
ঠাকুর। ইঁয়া; তবে দেখ, তাঁর শক্তি যাঁর ভেতর থাকে তিনিই ত
সাধু। তাই সাধুর স্থানের স্বতঃ আকর্ষণ হয়। সংসারীরাও সংসারের
মিউতা ছেড়ে সেখানে আসে। ভাল লাগে বলে ত আসে। স্থান
জায়গা অমুযায়ী বুদ্ধির বিকাশ হয়। ভেতর পরিক্ষার হয়। ভালবাসা
আসে, আপনি কাজে হয়। এক ঘটী ময়লা জল যদি বড় জ্লাশয়ে

रिक्न, ভবে বড় জলাশয়ের জলের রংই ধারণ করবে; ময়লা আর থাকে না।

কালীৰাবু। ঢালারও ত তিনি কর্ত্তা ?

ঠাকুর। দেখ, জাহাজ যদি আটকে যায়, তবে কাপ্তেন সাহেব কল যা টেপবার টেপেন; আবার হাতীও লাগান। ছুটোতেই কাজ করে। নিজের যখন আমিত্ব আহে, সেটা ভালর দিকে লাগাতে হয়।

কালীবাবু। তবে সাধুসঙ্গও সময়-সংযোগের ওপর নির্ভির করে।
ঠাকুর। সময় দিয়েছে এই জ্বন্থে, দেখামাত্র আকর্ষণ সব
সময় হয় না। কৃষ্ণকে দেখে গোপিকারা গেল, কিন্তু জটিলা-কুটিলা গেল
না। কৃষ্ণকে ত স্বাই দেখেছিল। ভালবাসা বিশ্বাস যত থাকে
তত নিজের প্রবৃত্তি কাজ করতে পারে না। আবার গুরুর কার্য্য বোঝাও মৃক্ষিল। একটি গল্প আছে।

স্বামী-ন্ত্রী তারা ছু'জন আছে। তাদের এক সদ্গুরু ছিলেন।
তিনি তাদের কাছেই থাকতেন। স্বামী-ন্ত্রী ছু'জনে তাঁর সেবা করত।
একদিন গুরু বললেন, "দেখ, আর আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব না।
আমি এখন যাছি।" তারা শুনেই কাঁদতে লাগল। "কেন আমাদের
ছেড়ে যাবেন ? আমরা ত কোন অপরাধ করিনি। আমরা আপনাকে
নিয়েই আনন্দে আছি। আপনাকে ছাড়া কি ক'রে থাকব ? গুরু
তাদের ছু:খ দেখে বললেন, "দেখ, আমি থাকতে পারি, কিন্তু একটা সর্ত্ত ভোমাদের করতে হবে। আমি যা বলব ভাই করতে হবে।" তারা
বললে, "হাঁ। করব।" গুরু বললেন, "খুব অস্থায়ও যদি বলি শুনতে
হবে।" তারা বললে "হাঁ।, আপনি যা বলবেন ভাই করব।"

গুরু সেখানে আছেন। কিছুদিন পরে স্ত্রীর সন্তান-লক্ষণ হ'ল। পরে যথাসময় সন্তান হ'ল। হ'তেই তিনি শিল্পকে ডেকে বললেন, "ছেলেটাকে পুঁতে ফেল।" তাদের বড় কটি হ'ল, কিন্তু কি করে; গুরুর আদেশ অমাস্য করতে পারে না; পুঁতে ফেললে। তাদের খুব ছঃখ হ'ল। গুরু সেটা নিবৃত্তি ক'রে দিলেন। কিছুদিন পরে অবার স্ত্রীর সন্তান

লক্ষণ। সেবারও একটি ছেলে হ'ল। তারা ভাবলে, এবার গুরু কিছ বলবেন না! সেটি প্রথম সন্তান তাই বলেছিলেন। কিন্তু গুরু শিশুকে ডেকে বললেন, "ছেলেটাকে পুঁতে ফেল।" পুঁতে ফেললে। তাদের পুর কফ হল। গুরু সেবারও নিরুত্তি ক'রে দিলেন। আবার সস্তান-লক্ষণ। সেবার একটি মেয়ে হ'ল। তারা ভাবলে — 'এবার আর গুরুদেব কিছু বলবেন না। প্রথম তুটী ছেলে হয়েছিল। এবার মেয়ের বেলা কিছু বলবেন না।' গুরু ডেকেই বললেন, "মেয়েটাকে পুঁতে ফেল।" কি করে, গুরুর আদেশ পুঁতে ফেললে। সেবারও ছুঃখ হ'ল। গুরু নিবুত্তি ক'রে দিলেন। আবার জ্ঞীর সন্তান-লক্ষণ হ'ল। এবার ভাবলে—'এ কেন হয় ? বারবার আমাদের এ ছঃখ কেন ?' সেবার একটি ছেলে হ'ল। তারা মনে করলে—'এ ত যাবেই, এখনি পুঁতে ফেলতে হবে।' কিন্তু গুরু দেবার বললেন, "এটি থাক, এটিকে আর মের না। তোমাদের পুব ছঃখ হয়েছে। তিন তিনটি সম্ভান গেছে। কিন্তু কেন বলেছি জান ? এস শুনবে।" এই বলে প্রথম সন্তানকে ষেখানে পুঁতেছিল সেখানে গিয়ে বললেন, "এখানে কান পেতে শোন।" শুনলে ছেলে বলছে, "এই গুরুটাই মুস্কিল করলে। নয়ত আর একটু বড় হ'য়ে বাপ মার সর্ববনাশ করতুম। সব নষ্ট করতুম। গুরুটার জ্বস্থে পারলুম না।" ভারপর দ্বিভীয়টীর কাছে গেল। সেখানেও শুনলে, সে বলছে, "একটু বড় হ'তে পারলে সব উড়াতুম। সব নাশ ক'রে, বাপ, মা, ছুটোকেই খুন করতুম। তা এ গুরুটা থাকতে স্থবিধা হ'ল না। এই সব আটকে রাখলে।" পরে কন্যার সেখানে গিয়ে শুনলে, বলছে, "গুরুটা থাকাতে সব মাটি হ'ল। নয় ত বড় হ'য়ে যা খুদী ভাই করতুম। কুলে কলক দিভুম। গুরুটাই করতে मिट्न ना I"

ভারপর গুরু বললেন, "কেন পুঁতে ফেলতে বলেছিলাম, বুঝলে ? এই সস্তানই ভোমাদের হুঃখ, তুর্দ্ধশা, এমন কি মৃত্যুর কারণ হ'ত। ভা ভোমাদের কফ্ট হয়েছিল—গুরুদেব একি নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন। তোমরা ত বোঝ না কিলে মঙ্গল কিসে অমঙ্গল। গুরু কখনও অমঙ্গলের কান্ধ করেন না। সংসারী জীব, তোমাদের সব বোঝা কঠিন। তা তোমাদের এটি স্থসস্তান। এর ঘারা তোমাদের স্থখ হবে। একে নিয়ে তোমরা সংসার কর। আমার আর থাকার দরকার নেই। আমার অনেক কান্ধ করতে হয়, আমি এখন যাই।"

সন্ধ্যা হইলে আলে। স্থালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

শান্তিপুরের উকীল বেচারাম লাহিড়ী আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছে। তাঁহার আত্মীয়ের একটি ছেলে মারা গিয়াছে। সে প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বেচারাম লাহিড়ী। এক এক সময় মনে হয়, জন্ম-মৃহ্যু সবেতে ভাঁরই হাত। চিকিৎসা টিকিৎসা এসব ভূয়ো। যা হবার হবে।

ঠাকুর। চিকিৎসাও তাঁরই দেওয়া। মূলই ভুয়ো কিনা। তার প্রালকে যদি থাকে, চিকিৎসায় হবে, ত হ'য়ে গেল। চিকিৎসক ভাবলে—আমি বাঁচিয়ে দিলুম।

বে-লা। অকালমৃভ্যুও প্রালক্ষে হ'ল ? এক বছরের ছেলে মরে গেল।

ঠাকুর। কালাকাল ত সংসার-নীতিতে হয়। মূলে সবই এক রকম। প্রালব্ধে আছে এ সময় মরবে, মরবেই। ডাক্তারের সাধ্যি নেই রাখে। লখীন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু ছিল। লোহার বাসর তৈরী ক'রে তাতে রাখলে। সেখানেও সাপে কামড়াল। ভয়ানক রোগ; হয় ত প্রালব্ধে আছে, সর্পাঘাতে বাঁচবে। সর্পাঘাতে লোক মরে; সে কিন্তু বেঁচে গেল। আমরা সেটা ত ধরি না। ডাক্তারের ওপর বিশ্বাস রাখি। যার যখন যেটা সারবার সারবে।

এ জগৎটাই এই, কিসে যে কি হবে বলা যায় না। ভুয়ো সবই। সবই যাবে। তবু মানুষ মায়ায় আবদ্ধ; এতে মঙ্গে আছে। একটা কথা আছে না ? তিনজন হাসে। এক পৃথিবী, আর এক যম, আর নফা ন্ত্রী। পৃথিবী হাসে, যখন দেখে জমি নিয়ে ভাইএ ভাইএ মাথা ফাটাফাটি করছে। সে ভাবে, 'আমার কত মালিক হ'ল, কত গেল, যেখানকার সেখানেই ঠিক্ পড়ে আছি। এরা মিছিমিছি লাঠালাঠি করছে।' এই ভেবে হাসে। আর যম হাসে, যখন ডাক্তার রোগী দেখে বলে, 'ভয় কি ? আমি বাঁচিয়ে দেব।' ভাবে, 'ওরে ভোকে যেদিন ধরব, তুই কোথায় থাকবি ? তুই অপরকে বাঁচাবি ?' আর হাসে নফা স্ত্রী। যখন দেখে, স্বামী ছেলেকে 'আমার ধন, আমার বাছা' বলে আদর করে। সে ভাবে, 'কার ছেলে ঠিক্ নেই, ইনি আদর করছেন।' এই ভিনজন হাসে।

বে-লা। প্রালব্ধ ত মহাপুরুষদের কুপায় কাটে।

ঠাকুর। সেত সবই হয়। কিন্তু মহাপুরুষের কুপা নেওয়াও যে কঠিন। মঙ্গল কোন্টা, বোঝা শক্তা। কেউ চায় বাঁচা। হয়ত তার মরাতেই মঙ্গল। সেই একটি গল্প আছে। একজনার একটি পাখীছিল। পাখীটাকে খুব যত্ন ক'রে পুষেছিল। সেটাকে নিয়ে এক সাধুর কাছে গেছে। সাধু ছিলেন বাক্সিন্ধ। লোকটি সাধুকে বললে, "আমি আর কিছু চাইনে। এই পাখীটা আমার বড় প্রিয়। আপনি আশীর্বাদ করুন, এর মঙ্গল হোক।" সাধুটা বললেন, "তাঁা, তুমি পাখাটার মঙ্গল চাচ্ছ? আছো বেশ; এর মঙ্গল হোক।" বলতেই পাখীটা মরে গেল। লোকটা বললে, "একি! আমি বললাম পাখীটার মঙ্গল করতে, একে মেরে ফেললেন?" সাধু বললেন, "তুমি ত এর মঙ্গল চেয়েছ? এর যা যথার্থ মঙ্গল তাই করেছি। শাপজ্রেই হ'য়ে পাখী জন্ম পেয়েছিল। তাতে বড় তুঃখ পাচ্ছিল। এখন উদ্ধার হ'য়ে

তা দেখ, মঙ্গল বোঝা ভয়ানক কঠিন।

বে-লা। ভবে ছঃখ কফী, রোগ শোকে, মঙ্গলও আদে। আমরা বুঝতে পারি না। ঠাকুর। নিশ্চয় আসে। বুদ্ধের কথায় আছে,—যিনি রোগ, শোক আর অন্নকফে স্থির থাকতে পারেন তিনিই মহাত্মা।

বে-লা। বড় শক্ত কথা।

ঠাকুর। মায়া-জগতের হাত থেকে নিজ্বতি না পেলে হবে না। তাই দিয়েছে দক্ষ। দক্ষে মনে শক্তি আদে। নয় ত মানুষ কি পারে ? মোগ, শোক এলে আনন্দ রক্ষা ত দুরের কথা, ভাবতে গেলে প্রাণ খারাপ হয়। কত মাতুলী ধারণ করছে, পাছে রোগ আদে। রোগ এলে আনন্দ রক্ষা করা ত ভয়ানক।

কালীবাবুর বাদক বটুবাবু আর গোপাল নামে একজন অন্ধ ভদ্রলোক আসিলেন। গোপাল বাবু ভাল গায়ক। ঠাকুরকে গান শোনাইবেন।

ঠাকুর। এস; তোমরা সব বস।

আবার কথা চলিতেছে।

বে-লা। এক এক সময় মনে হয়, 'প্রভু, তোমার যা ইচ্ছা, কর; আমি কিছু জানি না।' কিন্তু ঠিক্ বুঝতে পারি না। আমি করছি, এই বোধ থাকে।

ঠাকুর। আমিত্বের মধ্যে রয়েছ কিনা। **স্থামিত্ব না ছাড়ালে** ত নির্ভরতা স্থাসবে না। বাসনা কামনা না পেলে স্থামিত্ব যাবে না। আমিত্ব বোধ গেলেই চিন্তাশৃষ্য। তথন নির্ভরতা। টাকা ব্যাক্ষে জমা আছে জানা থাকলে আর ভয়ের কারণ নেই। যতক্ষণ ব্যাক্ষে জমা দিইনি, নিজের কাছে রয়েছে, ততক্ষণ চিন্তা। সাবধান হচ্ছি, চাবি দিচিছ। ব্যাক্ষে দিয়ে ফেললে নিশ্চিন্ত। এ ত সহজে হয় না। পূর্ব্ব-সংস্থার ফস্ ক'রে যায় না। পূর্ণ উপলব্ধি না হ'লে এ নির্ভরতার অবস্থা আসে না।

বে-লা। আমাদের জ্ঞানের অভাব, তাই তিনি করছেন বুঝতে পারি না। ভাবি আমিই করছি।

ঠাকুর। 'আমি করি' ভাতে ক্ষতি নেই। মনে বেন বোধ থাকে---

কর্ত্তা তিনি। মন নিয়েই ত সব। যখন ঘুমালে, কোন চিন্তা নেই। পায়ের কাছে টাকাই যদি পড়ে থাকে কোন ভাবনা নেই। হয়ত পাদিয়ে ছড়িয়েই ফেলে দিলে। আবার বেমন উঠলে, অমনি টাকা আঁকড়ে ধরে আহলাদ করছ। এই ত মন।

এজন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। 'সব তোমার স্থিটি। তুমি যা করছ সবই মঙ্গলের জন্ম। আমি না বুঝে যা তা ক'রে নিচিছ। আমার বোধের অভাব। আমার চক্ষু অন্ধ। তাই আলোতেও বলছি আলোনেই। তুমি সে বোধ দাও।'

বে-লা। এ ত সাধনার কথা।

ঠাকুর। নিজের অবস্থাটার যদি চিস্তা কর তবেই অনেক বিশ্বাস এসে যাবে। নিজে চেম্টা ক'রে তুঃখের কি করতে পারলে। টাকাতে কি শাস্তি হ'ল। এ ভাবলেই অনেক বিশ্বাস হবে।

জার সৎসঙ্গ। তাতে মনের বিকাশ হবে। যত মনের বিকাশ হবে, তত বাসনা কামনা কমে যাবে, তত জ্ঞান বৃদ্ধি হবে। তখন আপনিই সব উপলব্ধি হবে। তখন নিজের আমিত্ব ঘুচে আসবে।

মাসুষ যে ভাবে, এটা না করলে হবে না, সেটা না করলে হবে না, সে কেবল নিজের বন্ধতার জন্ম। বদি ভাবে ঢের চেন্টা ত করলুম, কিন্তু হ'ল কি! তবে আর ছঃখ থাকে না। দেখ শাস্ত্রেই আছে, দশরথ রাজা কত চেন্টা ক'রে যজ্ঞ ক'রে ছেলে পেলেন; পুত্র কর্তৃক স্থুখী হবেন। রামের মত পুক্র হ'ল। সেই পুক্রই হ'ল মৃত্যুর কারণ! জনক, দেখে শুনে রামের মত সংপাত্রে সীতাকে অর্পণ করলেন। সীতার রামের মত স্থামী পেয়েও, কাঁদতে কাঁদতে জনম গেল। রাম মহাবীর। ধনুর্ববাণ হস্তে সীতাকে নিয়ে বনে গেলেন। রামের সীতাও হরণ হ'ল। রাবণ ভাবলে আমার মত বীর কে? ইন্দ্র, চন্দ্রে, বরুণ, সব আজ্ঞাকারী; মণি-মাণিক্যে লক্ষাপুরী সজ্জিত করেছি; মর্ত্রো স্বর্গম্বুথ ভোগ করছি; কোন অভাব নেই। এত বীর সব রয়েছে রক্ষা করার জন্ম। 'এক লক্ষ

পুত্র ষার, সওয়া লক্ষ নাতি।' এঁরা সব হলেন সেনাপতি। এখন কত সৈত্য বুঝে নাও। এত মহাবীর থাকতেও একটা সামাত্য বাঁদর দিয়ে লক্ষা পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল। এ সব দেখে শুনে বুঝতে পার চেন্টা ক'রে কি হয়।

গোপালবাবু গান করিবেন। হারমনিয়াম লইলেন। বটুবাবু বাঁয়া-ভবলা বাজাইবেন। গান আরম্ভ হইল।

১। উঠগো করুণাময়ী, থোলগো কুটীর-ধার,
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার ॥
তারস্বরে ডাকিতেছি তারা, তোমার বারে বার,
মা হ'রে সন্তানের প্রতি একি হেরি ব্যবহার ॥
সন্তানে রাথি বাহিরে, আছ শুরে অন্তঃপুরে,
মা না, বলে কেঁদে কেঁদে হ'ল অন্থি-চর্ম্ম সার ॥
থেলার মন্ত ছিলাম বলে, বুঝি মুথ বাঁকাইলে,
একবার চাও মা বদন তুলে, থেলিতে যাবনা আর ॥
দীন রাম বলে ওমা কার কাছে যাব আর,
মা বিনে কে নিবে এই অক্কতী অধ্যের ভার ॥

গোপালবাবুর ধুব মিস্টি গলা। শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার গাহিতেছেন,—

- ২। সকল কাজের পাই হে সময়, তোমারে ডাকিতে পাইনে।
- ৩। মন তোর এত ভাবনা কেনে।

রামপ্রসাদী সঙ্গিত শুনিয়া ঠাকুর আনন্দিত হইয়াছেন। বলিতেছেন, ''সাধকের গান সব জাবের ওপর।''

#### গান চলিতেচে—

- ৪। মন কেন তোর ভ্রম গেল না।
- । কালাল বলিয়া কয়িও না হেলা,
   আমি পথের ভিথারী নহি গো।

শুধু ভোষারি ছয়ারে, আন্ধেরি মত আঞ্চল পাতি রহি গো। শুধু তব ধন করি আশ, আমি পরিয়াছি দীনবাস, শুধু তোমারি লাগিয়া করিয়াছি আশ, মর্ম্মের কথা কহি গো। মম সঞ্চিত পাপ-পুণ্য, আমি সকলি করেছি শৃস্ত, ভূমি পূর্ণ করিয়া ভরি দিবে, ভাই রিক্ত হাদরে রহি গো।

ঠাকুর। গানটা বেশ: তবে ভাবের একটু গোলমাল আছে। পাপ-পুণ্য শৃশু করলে, আর কথা থাকে না। বাসনা-কামনা থাকতে পাপ-পুণ্য থাকবে। পাপ-পুণ্য গেলে বাসনা-কামনাও গেল। ছটো শৃশু হ'লে চাওয়াচায়ি থাকে না। ভাল-মন্দ, চাওয়াচায়ি, স্থঃছঃখে কিছুই নেই। তথন তাঁর আনন্দে পড়ে আছে।

#### বে-লা। জীবস্মুক্ত অবস্থা।

ঠাকুর। এতে চাওয়াচায়ি নেই। সব অবস্থায় আনন্দ। শীতোঞ্চমুখজুংখেষু মানাপমানবর্জ্জিতম। শীত, উষ্ণ, মুখ, ছুংখ, মান, অপমান,
সব অবস্থায় আনন্দ। তার কোন অভাব নেই। অভাব থাকলেই
না চাওয়া! জীবয়ুক্ত হ'য়ে প্রত্যেক অবস্থায় মধ্যে থাকবে কিন্তু
সে তাকে বাঁধতে পারবে না। যেমন আঠাঁশৃত্ত খাম। জল দিয়ে
এঁটে দিলে বেশ থাকল। দেখাচেছ যেন ঠিকু লেগে আছে। আবার
জল শুকিয়ে গেলেই খুলে গেল। জীবনে মুক্ত। জীবের ধর্মা
রয়েছে; খাওয়া দাওয়া, চলা ফেরা, সব রকম আছে। কিন্তু ভার
জত্ত কোন চিন্তা রাখে না। বিষয়ের মধ্যে রয়েছে অথচ বিষয়ের
ভিন্তা নেই। সর্বাদা আনন্দে আছে। সংসারে থাকবে; সংসার
তাকে বাঁধতে পারবে না। সংসার থেকে দুরে থাকলে জীবমুক্ত
হবে না। 'হইবি গিলী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভু না ছুঁইবি ইাড়ি।"

গিন্নী হ'তে হবে, ব্যঞ্জনও বাটতে হবে, কিন্তু হাঁড়ি ছোঁবে না। দুরে খাকা মানে লোভ আছে। তা হবে না। সব রসের রসিক হবে।

"সবসে রসিয়ে সবসে বসিয়ে লিঞ্চিয়ে সবকা নাম। হাঁজি হাঁজি করতে রহ বৈঠকে আপন ঠাম।"

সব ভাবের সঙ্গে মিশবে, সব রসের রসিক হবে। কিন্তু ভোমার নিজের ভাব ঠিক্ আছে। "হাঁজি হাঁজি করতে রহ বৈঠকে আপন ঠাম"; নিজের জায়গা ছাড়বে না। এ ত সহজ নয়। সাধনের কথা।

এই ত আছে।

রসিক রসিক সবাই কহে, ক'জন রসিক হয়।
ভাবিয়া দেখিলে রসিক স্থান্ধন কোটিতে একটি রয়॥
গোপত পীরিতি গোপেতে করিবি, সাধিবি মনের কাজ।
সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, তবে ত রসিকরাজ॥

সাপ ব্যাং একসক্ষে থাকা চাই। সাপ দুরে, ব্যাং দুরে, আর সাপ ব্যাং খাচেছ না; তা হবে না। সাপ আর ব্যাং একসঙ্গে থাকবে তবু খাবে না।

> বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, প্রীগুরু চরণে পড়ি। হইবি গিন্ধী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভু না ছুঁইবি হাঁড়ি॥

তন্ত্রে বীরাচার , সাধন দিয়েছে। পঞ্চ'ম'কার; এরাই দারুণ প্রালাভনের জিনিষ। অথচ এদের নিয়ে কাজ করতে হবে। পঞ্চ-'ম'কার হ'চেছ মৎস্তা, মাংস, মছা, মৈথুন আর মুদ্রা; এ ক'টাই বড় আকর্ষণের জিনিষ।, এর জন্তেই মানুষ পাগল। সকলেই এই করছে। এ ছেড়ে দিয়ে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন।

"ঘুড়ী লক্ষের মধ্যে একটি কাটে, হেঁসে দাও মা হাত চাপড়ি।" লক্ষের মধ্যে একটা এ ছেড়ে, তাঁর দিকে যায়। এ রেখে তাঁকে ডাকতে পারে; তা বরং হয়। কেউ বা এরই জন্ম ডাকছে। কিন্তু ভার ভক্ত হ'লে এগব থাকবে না। "বে জন ভোমার ভক্ত হয় মা, তার আর একরূপ হয় রূপের ছটা। ভার কটিতে কৌপীন জোটে না, গায়ে ভন্ম আর মাধায় জটা ॥" ভাঁর ভক্ত হ'লে সব বাবে। তখন তিনি ছাড়া জগতে আর কিছু নেই। দেহ, টাকা, পরিবার এসব ভাববার সময় নেই।

তাই পঞ্চ'ম'কার নিয়ে সাধনা। এ সব রক্ষা ক'রে সাধন করতে পারলে তবে বীর হ'লে। তা ভিন্ন সদগুরু-সঙ্গ। তিনি ইচ্ছা করলে, সব ঘুরিয়ে দিতে পারেন। আবার তিনি সবটা সহু করবার জন্ম এ সবের ভেতর দিয়েও গতি করাতে পারেন। কারণ যুদ্ধ না করলে ত বুঝবে না কতখানি শক্তি হ'ল ? ঘরে বসে তলোয়ার ঘোরালে কি হবে ?

আবার সদগুরু-সঙ্গে থাকলে ইচ্ছা থাকলেও করবার যো নেই।
তিনি এসব থেকে দূরে রাখবেন, বুঝতেও দেবেন না। তারপর অবস্থা
এলে বীরাচার। সংসারের প্রাণোভনে থাকতে
বীরাচার হয় না। তথন প্রাচার। পশুর প্রাণের ভয়
আছে। শল্রু দেখলে, দূর থেকেই ভয়ে পালাচেছ। 'বাবা, এদিকে
যাব না।' তেমনি সন্দেশে লোভ আছে; কাজেই যে দিকে সন্দেশ
আছে, সে দিক মাড়াব না। কামিনী-কাঞ্চনে আকর্ষণ আছে; তার
থেকে দূরে থাকব। সাধন ক'রে তৈরী হ'লে কাছে থাকতে ক্ষতি
নেই।

আর আছে দেবাচার, এ পাঁচটা ভেতরে। বাইরে নয়।
মূলাধারে কুলকুগুলিনী, সহস্রারে পরমাত্মা পরম শিব। এর একটা
রমণ অবস্থা হয়। ছিদলে সুধাভাগু আছে, সেখান থেকে স্থা স্থালিত
হয়। তাতে সাধক পরমানন্দে থাকে। আর "জয়কালী জয়কালী বলে,
বলি দাও বড় রিপুগণে।" তখন আপনি রিপু অধীন হয়। আর মুদ্রা
হ'চেই আসন। সিদ্ধাসন, পল্লাসন, বদ্ধ-পল্লাসন প্রভৃতি চৌরাশি রকমের
আসন আছে। তা ছাড়া স্থির স্থেম্ আসনম্। যে ভাবে স্থির হ'য়ে
বসা যায় সেই আসন। যে কোন আসনে বসে সাধন করা যায়।

কামিনী সেই জগত্জননী। তাঁর সঙ্গে রমণ; মানে ছুটোকে এক করা, আত্মযোগ। এ সব সাধনে ঠিক্ করতে হয়: তা ছাড়া হয় না।

প্রথমে পশাচারই ভাল। বীরাচারে যেতে নেই। বীর না হ'লে তুর্বলের ভাতে যেতে নেই। অবস্থা লাভ ক'রে তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে, ভাকে সংসার-আনন্দ ভুলিয়ে রাখতে পারে না। ভা ছাড়া পড়ে যাবে।

রামপ্রসাদী ও অফ্যান্স গানের কথা আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। রামপ্রসাদ সিদ্ধপুরুষ। তাঁর গান সব, অবস্থাসুযায়ী ভাবের সঙ্গে ঠিক্ আছে। এ সব গানও ভাল। প্রাণের ভাব, ভক্তিবেশ। কিন্তু অবস্থা জানা নেই কিনা, তাই সব ভাব ঠিক্ নেই। পাপ-পুণ্য গোলে যে কি হয়, সে উপলব্ধি নেই। পরমহংসদেব বলেছিলেন, "মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য। আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

আবার জীবশুক্তের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। 'সপ্তদারে রাজা বৈঠত'। এক একটা দারে পৌছিলে এক একটা বন্ধন ছাড়ছে। ষষ্ঠদার যেই ছাড়ালে তখন সব ছেড়েছে। রাজাকে তখন হাঁ ক'রে দেখছে।

সে অবস্থা থেকে এসে ভবে জীবমুক্ত অবস্থা। সংসার ক'রে অথচ সংসার বাঁধতে পারে না। যেমন পাঁকাল মাছ, পাঁক নিয়ে খেলছে, গায়ে পাঁক লাগছে না। পদ্মপাতা জলে আছে, জল গায়ে লাগছে না। তাই আছে, হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙ্গ, তবে আঠা লাগবে না। যদি, সংসার করতে হয় সাধন ভক্তন ক'রে তৈরী হও। তা ভিন্ন আঠা লেগে যাবে। বোঝা নেবে ত তৈরী হও। আর নয়ত তাঁকে ধর, তাঁর বিশ্বাস রাথ। "মা আছে যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ?" যার মা আছে ভার কিসের ভয় ? যাঁর জগত তিনি দেখবেন। আমার চিন্তা নেই। সেত আমিত্ব থাকতে হবে না; সেত্তন্য সৎসঙ্গা

সঙ্গ করতে করতে গুরুতে ভালবাসা এসে যায়। তাঁর কথা শুনে কাজ করতে পার। তাতে ক্রমে অবস্থা লাভ হয়।

#### আবার গান হইতেছে—

চরণ ধরে আছি পড়ে, একবার চেয়ে দেখিস ওমা।
মত্ত আছিল আপন খেলার, আপন ভাবে বিভার বামা॥
একি খেলা খেলিস ঘুরে, স্বর্গ-মর্ত্তা পাতাল জুড়ে,
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি, চরণ ধরে ডাকে 'মা মা'॥
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা,
মুখে হা হা অট্টহাসি, অঙ্গবেরে রক্তধারা॥
এতদিন ত কালী ভীনা, অরিপুজা করেছি মা,
পুজা আমার সাঙ্গ হ'ল এখনও তুই এলিনে মা॥
আর মা, অভয়ারূপে, ত্মিতমুখে শুল্রপথে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে উষা যেমন নেমে আসে,
তারা ক্ষেমকরী ক্যামা, অভয়ে অভয় দেমা,
কোলে তুলে নে মা শ্রামা, কোলেতুলে নেমা শ্রামা॥

গান শেষ' হইল। সকলেই গান শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন।
বটু বাবু অতি স্থাদর বাজাইয়াছেন। তাঁহারা বিদায় লইতেছেন।
ঠাকুর আশীর্কাদ করিলেন। বলিতেছেন, "তুমি বেশ গেয়েছ, স্থাদর
হয়েছে। বটুও বেশ বাজিয়েছে। সমস্ত মঙ্গল হোক, সব মঙ্গল
হোক।"

> টার পর আরতি হইলে সকলে বিদায় লইলেন।

# প্রথম ভাগ—উনবিংশ অধ্যায়।

৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৩ বাং ; ১৪ই মে, ১৯২৬ ইং ; শনিবার, অক্ষয়-তৃতীয়া।

#### কলিকাতা।

মঠে -- কালু, অজয় প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

হিন্দুম্দলমান—স্ষ্টিতত্ত্ব—freewill (স্বাধীন ইচ্ছা)—পূর্ব্বসংস্কার রাণী-ভবানীর কথা—কর্মভোগ ও নীচ বোনিতে জ্বন্ম—miracle (দৈব ঘটনা) বিশ্বাস—শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও পূর্ণব্রন্মের গাছ—৬শশি (ময়রা)—রোগের দেবতা — মামণি।

ঠাকুরের জ্বর আছে। শরীর ছুর্ববল বোধ করিতেছেন। বিকালে ভক্তরা আসিভেছেন, খিদিরপুরের কালু, বিভৃতি, হরিপদ, অচ্যুত আসিয়াছে। ভবানীপুরের অজ্বর, রাজেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, ডাক্তার সাহেব, পুত্ত আছে। গোহাটীর তারক আছে। সত্যেনের বন্ধু ভবেশ আসিয়াছে। শ্রীরামপুর হইতে মনোরঞ্জন আসিয়াছে। হিন্দু মুসলমান সন্বজ্বে কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। যতক্ষণ এই বোধ না আসবে। যে হিন্দুর দেবমন্দির বা মুসলমানের মসজিদ বলতে কিছু নেই; আমাদের ও যা, ওদেরও তাই—ভগবানের স্থান—ভতক্ষণ গগুগোল।

কালু। তারা তুর্কীকে বড় করেছে কি না। এথানকার কথা ধরে না।

ঠাকুর। বেখানকার সংস্কার সে সংস্কার, লেগে আছে। আমাদের কেউ যদি বিলাভ যায়, তা হ'লে ত আমাদের সংস্কার সব ত ছাড়তে পারে না। পুব তাদের ভাবে পড়লে, তবে কিছু ছাড়তে পারে। এই দেখ, বরিশাল, ঢাকা, চাটগাঁ প্রভৃতি দেশের লোক ঝাল থায়। এখানে তারা এলে কি সে সংস্কার ছেড়ে দেবে ? ( সকলের হাস্ত ), তবে. একসঙ্কে বাস করতে হ'লে পঞ্জপার পরস্পারের ভাবে কিছু আগতে হয়। দেশীয় এবং স্থানীয় সংস্কার কিছ গ্রহণ করতে হয়। তা নইলে শাস্তি থাকে না।

কালু সৃষ্টিতত্বের কথা পাড়িল। স্প্তিতহ, প্রালব্ধ ও পুরুষকার এই তিনটি লইয়া, প্রায়ই ঠাকুর ও ভক্তদের সঙ্গে তাহার তর্ক চলে। মীমাংসা আর হয় না। সকলে ইহা লইয়া কালুকে থোঁটা দেয় এবং আনন্দ করে।

কালু। কীট-পতঙ্গাদি করে চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে, মানুষ হয়, না ভগবান মামুষই স্প্রি করলেন ? এর কোনটা ঠিক ?

ঠাকুর। ছটোই ঠিক। এক সময়ে এক রকম। সাধারণ ওই চৌবালী লক্ষ যোনি ভামণ করে বটে। সব তা নয়। কতক মান্ত্র হয়েই জন্মায়। স্প্তির একটা Theory (মত) নয়। স্থান জায়গা বিশেষে নানারকম স্প্রি। নানারকম থিওরি। শক্ষরাচার্ঘ্য বলেছেন. এই স্প্তি শব ঠিক আছে। কেউ যায়ও না. কেউ আদেও না। গোলাকার, ঘুরছে। যখন যে দি ৹টা আদে তাই দেখছি।

আবার, Free-will ( স্বাধীন ইচ্ছা) এর কথা তুলিল। কালু। আমাদের Free will আছে, সে ভাবেই কর্ম হয়।

ঠাকর। সেত দিয়েছে। গেরস্থের গরু আর থোঁটা। যভ্থানি দভি দিয়ে বেঁধে দিয়েছে, তার মধ্যেই Free (মুক্ত)। য'দ ভতটা না দেয় তবে পারে না। কাঞ্চেই একেবারে Free কোথায় ? Freewill ত আর কিছ নয়—বেমন তোমার মধ্যে জীবনী শক্তি আছে, হাত নাড়ত, বলছ, আমার Free-will; বিস্তু এত জীবের ধর্ম, motion, ( গভি )।

কালু। ভাল কাজ মন্দ কাজ করাও কি গী.বর ধর্ম ? ঠাকুর। সে ভোমার বৃত্তির ধর্ম। 'হু', 'কু', ব'লে জিনিব সেই। বুদ্ধির দোষে 'ফু', 'কু', করছ। গুণে বন্ধ আছ বলে, ভেদ দেখছ। কালো চশমা দিয়ে কালো দেখছ। ওত চশমার দোষ। মূল এক।

Free-will ব'লে কি আছে? এই motion তিনি দিয়েছেন। আগ্ন-সংযোগে জল ফুটবে। এ জিনিষের স্বভাব। সংযোগ না হ'লে হবে না। জলে অগ্নি সংযোগ হ'ল, ফুটছে। ভাতে আলু, পটল লাফাচ্ছে।

চৈতত্য শক্তি তিনি দিলেন। তার কার্য্য হ'চেছ। তারপর যার যার বিকাশ। যার যতটা বিকাশ, সে ততটা বুঝতে পেরেছে। বালক সাপ ধরুছে, বাপ কেডে নিলে। বালকের খারাপ বোধ নেই তাই ধরুছে।

আফিসে গেছ, মাঝে একঘণ্টা ছুটী পেলে। সেটার মধ্যে বেড়াচছ, জল খাচচ, যা কিছু করছ। তাই বলে কি বলবে তুমি দিলে ? কাজের সময় যেই ঘণ্টা পড়ল, অমনি দৌড়াচছ। Free কই ? সাহেবই ছুটী দিলেন। আর তুমি ভাবছ নিজে Free। Free-will যদি হবে, ভবে ইচছা করলেই সব করতে পার না কেন ? যাঁরা Free-will বলছেন, ভাঁদের দেশেই ত ধনী গরীব তুইই রয়েছে। গরীবেরা কেন ধনী হ'ল না ? তারা কি সব কুঁড়ে ?

কালু। বুদ্ধি কম।

ঠাকুর। কেন বুদ্ধি কম?

কালু। মাজিজত করে নি।

ঠাকুর। কেন মাজ্জিত করলে না ? এরাও (ধনীরা) ত ছোট থেকে বড় হয়েছে। তারাও (গরীবেরা), ছোট থেকে বড় হয়েছে। মার্জিজত করলেই ত পার ত।

কালু। মূর্লে ত ভগবান ধরে নিতেই হয়। (সকলের হাস্ত)।
ঠাকুর। পূর্বেজন্মের সংস্কার সব থাকে। সে অনুষায়ী কাজ
হয়। দেখ, ছটো শিশুর জন্ম হ'ল। যে পর্য্যস্ত স্থ্না নাড়ীতে শ্লেমা
থাকে সেই পর্য্যস্ত অজ্ঞান। তারপর জ্ঞান এল। ছটোকেই শিক্ষা
দিলে। একটার বৃদ্ধি বেশী হ'ল। কেন হয় ?

সেই ত রাণীভবানীর কথা আছে। ছোটবেলায় রাণীভবানী আর তাঁদের একটা পুরোহিতের মে:য়, পুরোর সময় মন্দিরে গেছেন। পুরোহিত দুটোরই হাতে একটু ক'রে মিষ্টি দিলেন। রাণীভবানী নিজে সামাল্য খেয়ে বাকীটা সব পিঁপড়ে ছিল তাদের খাওয়াচেছন। আর পুরোহিতের মেয়েটী সবটা খেয়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে পিঁপড়েগুলোকে মারছে। রাণী ভব'নীর তাই দেখে কালা এল। আর ও মেয়েটী হাসছে। এ কেন হয় ? এরই বা চোখে জল আসে কেন ? ওটীই বা হাসে কেন ? এই পূর্বি সংস্কার।

ভবেশের সঙ্গে কথা হইতেছে। ঠাকুর তাহাকে আর্য্য-সমাজী राम्बा

ভবেশ। কারও হয় ত কোন পাপের শান্তিভোগের জন্য মানুষ থেকে নীচ যোনিতে জন্ম হ'ল। তার ত সেই বোধ রইল না যে সে মানুষ থেকে পশু হয়েছে। কাজেই শান্তিভোগ কি ক'রে হবে ?

ঠাকুর। এই বোধটা গর্ভে থাকতে হয়। গর্ভে অফটম মানে সমস্ত অবয়বের পূর্ণতা হয়। তখন জ্ঞান আদে। পুর্ববাপর সব অবস্থার বোধ জন্মে। সে সময় দারুণ যন্ত্রণা অমুভব করে ও অমুভাপ হয়। পশু জন্ম হ'ল। পশু হ'য়ে শান্তিভোগ করলে। আবার মানুষ হ'ল। আবার গর্ভে সে সব বোধ আসবে। তথন জোড় ছাতে প্রার্থনা করে, যেন আর অক্যায় না করে।

অজয়। একবার ভোগ হয়, বারবার জন্ম কেন 🤊

ঠাকুর। আরও ভ কর্ম আছে। সব ভোগ হয়নি। একটা অন্তায়ে দশ বৎসর জেল খাটলে। আবার অস্থায়ের জন্ম খাটবে না ?

অব্য। ভোগান্তে মানুষ হ'য়ে কন্মালেও জানতে পারি না যে ভোগ হয়।

ঠাকুর। মায়া-জগতের নিয়মই এই, পূর্বব জন্ম জানতে দেয় না। মায়া বিনি কাটিয়েছেন তিনি জানতে পেরেছেন। বুদ্ধ কীট-পতঙ্গ থেকে, নিজের বহু জন্মের কথা বলে গেছেন।

আর জানবার ত দরকার নেই। মন্দ কাজ করলে **তু:খ** আসবে, ভাতে ফিরবে।

অক্স। তুঃধ এলেও ভ কাল করে।

ঠাকুর। সেটা প্রকৃতি। 'বলাদিব নিয়োজিত', বলপূর্বক নিয়ে যায়। জ্ঞান নিয়েও কেউ কেউ জন্মায়। পূর্বকান্মের জ্ঞান থাকে। চন্দ্রাপীড়ের জ্ঞান ছিল। ভরতের হরিণজ:মু জ্ঞান ছিল।

জন্মের নিয়ম হ'চেছ এই ঃ—তমোগুণাশ্রিত হ'রে মরলে পশু জন্ম হয়; রজোগুণাশ্রিত হ'য়ে মরলে মানুষ হয়; আর সর্গুণাশ্রিত হ'য়ে মরলে দেবতা হয়।

ভবেশ। যে সব miracle (বৈদ্যভাষা) আছে—বেমন, যীশু কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করলেন, ল্যাজারাসকে (Lazarus) বাঁচালেন; এসব কি ঠিকু? অনেকে ভ বিখাস করে না।

ঠাকুর। এ ত চাক্ষ্স দেখছ, কেন বিখাস করবে না ? তবে এ সব যে ধর্মা, তা নয়। এ সব অবস্থা হয়; ঋষিদের রয়েছে। বিখাস করবে না কেন ? যৌগিক ধর্মা রয়েছে। কায়া-বৃহে আছে। তুমি বহু হ'তে পার। অপরের রোগ নিয়ে নিতে পার।

ভবেশ। Immaculate conception (শরীর-সংযোগ ব্যতীত দৈবশক্তিতে গর্ভদঞার ) হয় কি ?

ঠাকুর। কেন হবে না ? তোমাদেরই ত আছে; দৈবকীর গর্জে শীকৃষ্ণ দৈবশক্তিতে হলেন। তিনি কারাগারে। বস্থদেবও পৃথক কারাগারে। দৈবশক্তিতে কি না হ'তে পারে? শুক্রাচার্য্যের পেটে কচ গেলেন। শঙ্করাচার্য্য নিজের আত্মা রাজার দেহে নিয়ে গেলেন। এ সব জীবন্ধ বৃদ্ধিতে বোঝা যায় না। যা দেখছি, শুনছি, এই নিয়েই ত বৃদ্ধি। ওতে দৈব জিনিষ কি বৃঝব ? আর একটা বৃদ্ধিনা এলে হয় না।

ভরত রামের সঙ্গে দেখা করতে যাবার সময় ভরত্বাক্ত-আশ্রাম গেলেন। সৈক্ত্যামস্ত সব দূরে রেখে গেলেন। ভরত্বাক্ত গরীব ব্রাহ্মণ, এত লোককে খেতে দিতে পারবেন না, তাই সেখানে নিয়ে গেলেন না। ভরদ্বাঞ্চ বুঝে বললেন, "ভরত, তোমার লোকজন নিয়ে এস; দূরে রাখলে কেন?" তারা সব এল। তাদের জ্বস্থা নানা রকম খাছা, পানীয়, সব প্রচুরপরিমাণে এসে গেল। পায়েসের নদী, দিখি-ছুগ্রের সরোবর, সব ঋষির ইচ্ছামাত্র স্প্তি হ'য়ে গেল। ফল-পুপ্প পরিপূর্ণ অসংখ্য গাছ উৎপন্ধ হল। তাদের মনোরঞ্জনের জন্ম অস্প্রাস্ব এসে নৃত্যাীত আরম্ভ ক'রে দিলে। তারা ত দেখে অবাক। রামও অ্যোধ্যায় ফেরবার সময় ভরদ্বাজ-আশ্রম হ'য়ে এলেন। তাঁকে বললেন, "আমার অ্যোধ্যার যাবার পথের সব গাছ যেন নানাবিধ স্থসাত্র ফলে পরিপূর্ণ হয়; আমার বানর সৈন্মেরা খেতে খেতে যাবে।" ঋষির ইচ্ছায় তাই হ'ল। বানরেরা নানারকম ফল খেতে খেতে গেলে গেল

ভবেশ। অনেক জ্ঞানী লোকে ত বিশাদ করেন না।

ঠাকুর। ঠিক্ ঠিক্ জ্ঞানী কিনা দেখ। জ্ঞানীর লক্ষণ সব থাকা চাই। তা ছাড়া জ্ঞানপন্থী হ'তে পারেন; জ্ঞানী নন।

ভবেশ | দ্য়ানন্দ বলছে---

ঠাকুর। আমি কারও নাম ক'রে চর্চ্চা করতে চাই না। তুমি তাঁকে ভালবাস, বিশাস কর; তাঁর ওপর সন্দেহ আনবে না! প্রীকৃষ্ণ অর্চ্ছ্নকে দেখালেন পূর্ণত্রকার গাছ। এক ভাবে আছে, অর্চ্ছ্নন কৃষ্ণকে পূর্ণত্রকা বলে পূজা করলেন। কৃষ্ণ বললেন, "এর্চ্ছ্ন, কাছে এসে দেখ।" অর্চ্ছ্নন এলেন। "কি দেখছ?" "একটা গাছ।" কৃষ্ণ বললেন, "আরও কাছে এস। কি দেখছ?" অর্চ্ছ্ন বললেন, "গাছে খোলো খোলো কৃষ্ণ ফলে আছে।" প্রীকৃষ্ণ বললেন, "পূর্ণত্রকার গাছ খেকে অসংখ্য অবতার আসছে যাচেছ। বহু কৃষ্ণ। তার একটা কৃষ্ণে কত কাজ ক'রে যাচেছ। তবে তুমি আমাকেই পূর্ণত্রকা বলে জানবে। আমাতে শ্বির বিশ্বাস থাকলে আমাতেই সব দেখতে পাবে।

Miracle (দৈব-ঘটনা) এর শক্তি থাকে, তবে ব্যবহার না করতে পারেন। স্পষ্টির সব দিক দেখলে তবে জানবে। জ্ঞানের পূর্বতা

এলে 6োখে সব ভাসবে। অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, এ সব রয়েছে। ঘরের সব গুয়োর বন্ধ। ঘরে মানুষ আসতে পারে। অণু হ'তে পারে। যদি অণু হ'তে পারে ভবে পেটের ভেতর যেতে পারবে নাকেন ?

সুল শরীর পঞ্চ ভৌতিক। তা ছাড়া মন বুদ্ধি চিন্ত অহস্কার নিয়ে সূক্ষম শরীর আছে। দেহ ছেড়ে সে শরীরে কাজ করতে পারে। তুমি এখানে আছ, কাশীতেও তুমি বসে আছ। দেখ, কচ মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রের জন্ম শুক্রনাচার্য্যের পেটে গিয়েছিলেন।

व्यक्त । कूछि। कून महीत श्रव १

ঠাকুর। তুমি ভাই দেখবে। তোমার ভাই ধারণা হবে।

সন্ধ্যা হইল। আলো স্থালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তেরা ধ্যান করিতেছেন।

নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর নিজের পূর্ববাবস্থার কথা বলিতেছেন।
ঠাকুর। আগে খুব থেতে পারতুম। দেড় টাকার কুলপী বরফ
খেয়ে কিছুই হয়নি। এক টাকার কচুরী ত জলখাবার ছিল।
বাড়ীতে তেলে ভাজা খাওয়ার যো ছিল না। একজন ভাল ডালপুরী
তৈরী করত। তার সঙ্গে কথা ছিল, একটা জায়গায় দাঁড়াতাম, সে এসে
দিয়ে যেত। (সকলের হাস্ত)। ভাত বেলী খেতে পারতুম না।
লুচি, ঘি-ভাত আর মাংস, তা পাঁঠা নয়, খুব চর্ববিওয়ালা খানী, এর
ওপরই ঝোঁক ছিল। আর খেয়ে কখনও বাপু হাঁসফাঁস করিনি।
বদ-হজম ব'লে জিনিষ জানতুম না। কলকাতায় ত ভাল খাবারই
হয় না। কালীতে বেশ ভাল খাবার হয়। তবে এখন শলী গিয়ে
কালীর খাবারের সুর্থও গেছে।

শশী যে রকম খাবার করত, সে রকম খাবার আমি খাইনি। কল-কাতায় সে রকম খাবারই পাওয়া যায় না। অতি স্থন্দর খাবার সব তৈরী করত। তার আমার ওপর, একটা অত্যস্ত ভক্তি ছিল। অতি শুদ্ধাচারী। যত রাজা বড়লোক, সব ওর ওখান থেকে খাবার নিতৃ। যথন যা ভাল খাবার করত, আগে আমার জন্ম তুলে রেখে দিত। নিজে এসে মঠে দিয়ে বেত। এঁদের (মাকে) সব খাবার করতে শিখিয়েছে। খুব শাস্ত, অতি ভাল মাসুষ। খুব একটা ভক্তি ছিল।

শান্তিপুরের উকীল বেচারাম লাহিড়ী আসিলেন। ঠাকুরের অস্থাধরই কথা হইতেছে।

(त-ला। (त्रार्भित नियम--- जाल (पर (भरल वाना करता

ঠাকুর। সে যারা ভার ভোয়াজ করে। যারা গঙ্গায় ডুবিয়ে, যা ভা খেয়ে অভ্যাচার করে, ভাদের কাছে অনেক সময় থাকভে পারে না।

বে-লা। রোগের সব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন বলে।

ঠাকুর। হাঁা; এক এক জনার এক একটা power (শক্তি) আছে। দেবশক্তি সব কাজ করে। এখানে যেমন বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন লোক আছে, সেথানেও তাই।

ডাক্তার সাহেব। এ সব দেবতাকে কেউ ভালবাসে না।

ঠাকুর। কেন বাসবে না। যাদের সকলের ওপর ভালবাসা আছে তারা এদেরও ভালবাসে। সাধারণ ত রোগ চায় না। তাদের ভালবাসবে কেন ?

নানা প্রদঙ্গ হইতেছে। কথায় কথায় ঠাকুর একটী চোরের গল্প বলিতেছেন।

ঠাকুর। এক গ্রামে একটা আহ্মণ ছিলেন। গণীব মানুষ। একদিন রাত্রে আহ্মণ আর তাঁর দ্রৌ ঘুমুচ্ছেন। এক চোর ঘরে চুকেছে। ছিঁচকে চোর, লভাপাতা চুরি করে। আহ্মণ ধান রেখেছেন ওপরে তুলে। চোর ধান নেবে। কিসে ক'রে নেবে? সঙ্গে কিছু আনেনি। ভাই নিজের কাপড়খানা খুলে মাটীতে পেতে ওপরে উঠেছে। আহ্মণ টের পেয়েছেন। তিনি কাপড়টা টেনে নিলেন। চোর তা জ্ঞানে না, সে ওপর খেকে ধান ঢেলে ফেলছে। নীচে নেমে এসে বাঁধতে গিয়ে, কাপড়ের খোঁট আর খুঁজে পায় না। (সকলের হাস্ত)। কি আর করে, অপ্রস্তুত হ'য়ে চলে গেল। গ্রামেরই চোর; পরদিন আহ্মণের সক্ষে দেখা হয়েছে। প্রাক্ষণ বললেন, "ছিরু, কি ব্যাপার ?" সেবললে, "দা' ঠাকুর আমার অপরাধ হয়েছে। আমার কাপড়টা দিয়ে দিন।" (হাস্থা)। প্রাক্ষণ বললেন, "তা ধানগুলি তুলে দাও।" (সকলের উচ্চ হাস্থা) ধান তুলিয়ে ছাড়লে।

মা-মণি আজ আসেন নাই। ঠাকুর কালীবাবুকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মা-মণির সম্বন্ধে বলিতেছেন।

ঠাকুর। মা-মণির ভক্তি ভালবাসা অসীম। আমাকে ঠিক্ ছোট ছেলে বা পিতার স্থায় সেবা করে। যেখানে যে ভাল জিনিষটি পাবে আমার জন্ম নিয়ে ছোটে। তার প্রাণখোলা 'বাবা' বলে ডাকটি কন্মার চেয়েও মন আকর্ষণ করে। আমার ওপর একটা অগাধ বিশ্বাস এবং ভালবাসা। আমাকে দেখবার জন্ম কাশীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। আর এদিকে মা-মণি যে রকম পাকা গিন্ধী, এরকম বৃদ্ধিসম্পন্না গিন্ধী বড় কম দেখেছি। সংগারনীতি এত বোধ, সংগারের যে বিষয়ে হাত দেয় তাতেই সোনা ফলিয়ে দিতে পারে। অমন সরল, উচ্চমন ও শক্তিসম্পন্না স্ত্রীলোক বড় কম চোখে পড়ে। মা-মণিকে দেখলে এতই আনম্দ হয় যে বলে ওঠা কঠিন।

মা-মণির ছেলে নির্মালও অতি সং ছেলে; সরল, উচ্চমন, মুক্ত-হস্ত। মাঝে মাঝে আমার কাছে আদে। আমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে। তাকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, বড়ই আনন্দ হয়।

নানা কথার পর অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আর্মতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ—বিংশ অধ্যায়।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ১৬ই মে, ১৯২৬ ইং ; রবিবার, শুক্লা-পঞ্চমী।

#### কলিকাতা।

মঠে—কিশোরী, কালু প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা—প্রালন্ধ ও পুরুষকার—বেদান্তের ভাব—ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভাব ও উপশ্বির কথা।

আজ ঠাকুরের জর ৯৯.৬; শরীর তুর্বল; পেটের গোলমাল কাছে। বৈকালে ৪॥টায় শ্রীরামপুর হইতে অশ্বিনী, তাঁহার পিতা গোকুলবাবু, গতিকৃষ্ণ, আরও একটা ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ভবানী-পুরের ডাক্তার সাহেব, পুতু, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, রাজেন আছে। কলিকাতা, হইতে বিনয় আসিয়াছে। খিদিরপুরের কালু, ললিভ, বিভৃতি, হরিপদ আছে। একটা ভক্ত বলিলেন, "একজনার চাকরী গেছে। বেশী টাকা মাইনে পেত। এখন কফট হ'চেছ। চাল অন্য রকম হ'য়ে গেছে।"

ঠাকুর বলিলেন, "টাকাতে চাল বাড়িয়ে দেয়। টাকা কমে গেলেই চাল কমে যাবে। সে এক গল্প আছে।"

এক গাঁজাখোর বসে আছে, খুব নেশা করেছে। এখন সেখান দিয়ে একটা হাতী নিয়ে যাচছে। বললে, "এই, হাতী বেচোগে, ক্যা দাম ?" সে বললে, "লাখ রূপীয়া।" হাতীওয়ালা ঘুরে খানিক বাদে এসে জিজ্ঞাসা করছে 'হাতী লেগা ?" এর ততক্ষণে গাঁজার নেশা ছুটে গেছে; বললে 'যো লেগা ও চলা গিয়া।" (সকলের হাস্থ)।

তেমনি যতক্ষণ টাকা থাকে ততক্ষণ মাসুষের আলাদা ভাব হয়। টাকা কমে গেলেই ভাব বদলে যায়। থিয়েটার সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। ঠাকুরের গান-বাজনার থেমন অসুরাগ ছিল, আগে থিয়েটার দেখবারও খুব ঝোঁক ছিল। প্রায়ই ভাল ভাল নাটক দেখিতে যাইতেন। পরে প্রায় বিশ বৎসর যান নাই। আর্টের সমালোচনা ঠাকুরের মুখে খুব সরল ভাষায় এবং অল্প কথায় বড় স্থানর ভানিয়ছি। বাংলার বর্ত্তমান সাহিত্য সমন্ধে ঠাকুর বলেন, 'ভেক্তিরসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হাস্তরসে অমৃতলাল বোস, আর নায়কনায়িকা সন্মিলনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে অন্বিতীয়।" বাস্তবিক উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্জের সাহিত্যিকদের মধ্যে এ তিন জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ভাহাদের বিশেষত্বটুকুও ঠাকুরের কথায় স্থানরভাবে পরিক্ষাট হইয়াছে।

কালীবাবু, জিতেন, আশু, অচ্যুত, কালীমোহন, অমুকূল, অজয়, কিশোরী ও তাহার ছেলেরা আদিয়াছে। কানাই, সুর্থ ও তাহার ভাই আদিয়াছে।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর গান করিতেছেন। পরে ঠাকুর ও ভক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। মায়ের নাম করা হইলে ঠাকুর গান ধরিলেন।

ও কার মুরতি মন চেননা কি উহারে।
সেইত করেছেন এই বিশ্বরচনা, হেনদৃগ্য আঁকিতে কে পারে ?
দশভূজা রূপ দেখে ভেবেছ রূপেরি শেষ,
অন্তরে হেরিলে উহার পাইবে অনন্ত বেশ;
অনন্ত প্রেমলোলুপা, কদাচিৎ চিৎ শ্বরূপা,
কচিৎ আকাশ, কচিৎ প্রকাশ অনন্ত হৃদমাগারে॥
ধরেরে সহস্র বাহু, ধরেরে প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে, অজ্ঞ বিচরণ;
সহস্র বদনে থার, সহস্র লোচনে তার,
সহস্র শ্রবণে কথা শোনেরে॥
সহস্র শির না হলে কি, ওরে আমার অবোধ প্রাণ,
অতই গরবে করে সহস্রধারাতে শান;

সহস্রভাবে বিভোরা, সহজ জ্ঞানের অগোচরা,
সেইত করেন বাস অহরহ, তোমার ওই সহস্রারে ॥
অক্ষানে ভূলাতে নরে পাতে এমন ইক্সজাল,
কভু কালীরূপ ধরে করে ধরে করবাল;
কথনও বা সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি ছলনা বার বৃঝিতে নারে ॥
আজ রে 'গোবিন্দ' দেখ, ছুর্গাঝিপে এসেছেন,
কাল দেখিবে রাধা সেজে খ্যামের বামে বসেছেন;
তাই বলি রে মন এই যে কায়া, কায়া নয় সকলি নায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো লুকায় সে উয়ারে॥

কালু ও কিশোরী ছু'জনের তর্ক হইতেছে। কিশোরী বলে, "স্প্রির যা ভাল মন্দ সবই দেওয়া আছে। তিনি সব ক'রে দিয়েছেন। কারও হাত এতে নেই, ভগবানেরও হাত নেই। কর্ম্ম, তার ফল, সবই দেওয়া। যা যা হবে সব ঠিক্। কেউ কিছু করতে পারে না।" কালু বলে, "তা নয়; লোকের পুরুষকার আছে, তার বলে নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়।"

এ সব লইয়া থুব তর্ক চলিতেছে। ভক্তরা ইহা লইয়া আনন্দ করিতেছেন। ঠাকুরও শুনিতেছেন, মাঝে মাঝে হাসিতেছেন। কিছু-ক্ষণ পরে বলিলেন।

ঠাকুর। কিশোরী যা বলছে ঠিক্। সৎ অসৎ বলে কিছুই নেই। জিনিষ এক। তুমি নিজের বোধ অমুযায়ী দেখছ, যেমন ম্যাজিক দেখ। কাচে লাল, নীল, নানা রং দেখ। সাপ নয় সাপ দেখছ, এ হ'চ্ছে প্রপঞ্জ, মায়া। তার মধ্যে থাকলে এ রকম বোধ থাকবে। সে স্তর ছাড়ালে ঠিক্ বোধ আসবে।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। তিনি সর্বাশক্তিমান। কাজেই তাঁর হাত নেই বললে তাঁকে ছোট করা হয়। হাত আছে বলেই বিশ্বাস করবে। তবে তিনি হাত দেবেন কেন ? তিনি ত অসম্পূর্ণ বা ভুল স্মন্তি করেন নি। যেটা করেছেন তাতে কোন ভুল নেই। হাত দেয় কারা, যারা ভুল স্প্রিকরে। নিভূল বলেই ত ভগবান।

আর ভালমন্দ নেই এটা বেদাস্তের ভাব। এ কখন বলব, যখন মায়াতীত হব। প্রপঞ্চের মধ্যে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ অন্ধ। চলতে লাঠি খুঁজছি। তখন স্থগতুঃখ বোধ থাকবে। সত্য-মিথ্যা, স্থখ-তুঃখ, পাপ-পুণ্য বলে কিছু নেই। 'শৃল্যেতে পাপ-পুণ্য গণ্য, মান্য ক'রে সব খোয়ালি।'

পাপও নেই, পুণাও নেই, এটা বেদান্তের অবস্থা। যখন রজ্জুতে সর্পশ্রম নেই তখন ওই অবস্থা। যখন তা আছে তখন সব বোধ থাকবে। এ কথার ওপর সাধারণ দাঁড়াতে পারবে না। দাঁড়াবে ত স্বভাব নিয়েই। যদি বল ভালমন্দ নেই, তবে ত চিন্তাশূ্য। গীতাতে আছে, হয়্মান হনস্তে, কে কাকে হনন করে। কাকেও মারতে কোন চিন্তা নেই। তোমাকেও কেউ মারতে এলে চিন্তা থাকবে না। অপরকে মারবার বেলা বেশ আছি আর নিজের বেলা তাড়া দিচ্ছি, তা হ'লে হবে না। তা ছাড়া যতক্ষণ মায়ার মধ্যে আছ ততক্ষণ সে জিনিয় বললেও হবে না।

কালু। এ অবস্থার জন্মান্তর নেই १

ঠাকুর। না; ওখানে গেলে আর জন্ম কোথায় ? কর্মাই নেই আর জন্ম কি ক'রে হবে ?

কালু। অন্ধ, থঞ্জ, এ সব বিভিন্ন অবস্থা দেখছি।

ঠাকুর। এ সব ত উপাধি। এ ত তুমি নও। অক্ষেই বা তোমার কি, চোধ থাকলেই বা কি ? যতক্ষণ প্রপঞ্চে আছ ততক্ষণ ভেদ দেখছ।

কিশোরী। অন্ধ হওয়াও তাঁর ইচ্ছা।

ঠাকুর। বিচারশূত হ'লে ইচ্ছা বলবে। ভাঁর ইচ্ছা তিনি করেছেন, কেন জানি না। ইচ্ছা বললে আর বিচার থাকবে না। অক্স চিন্তাই নেই।

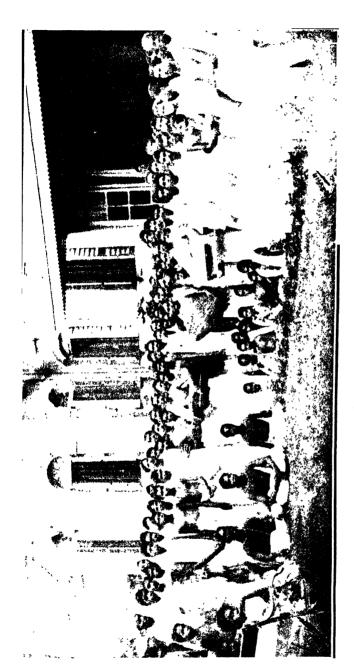

ঠাকুর শীশীজিতেন্দ্রনাথ।

শ্রীরামপুরে, ভক্তসঙ্গে নগর-সঞ্জীর্ভনে। ( অমৃতবাণী ১ম ভাগ ; ৩০২ পূচার সন্মূথে

কালু। 'কু' 'হু' কভক্ষণ থাকে ?

ঠাকুর। রিপুর অধীন যতক্ষণ মন আছে ততক্ষণ প্রপঞ্চ মায়া; এটা 'কু' এটা 'ফু', বোধ থাকে। রিপুর হাত থেকে মুক্তি পেলে তখন মন চিত্তে লয় হবে। তখন আর্শিতে ছায়ার মতন দব দেখবে।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥ টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ভক্তরা স্তোত্র গাহিলেন। তারপর ঠাকুর কীর্ত্তন করিলেন। কীর্ত্তন শেষ করিয়া বলিতেছেন।

ঠাকুর। কিশোরী, তোমার এ ভাব খুব স্তব্দর। কিন্তু দেখ, আমার যা অনুভূতি বলছি। ডাকলে উপকার হয়। ওপর-শক্তি আছেন। তিনি এসে কাজ করেন। যদি বল এও লেখা আছে, তা থাক। আমি অত চিন্তা রাথব কেন ? ডাকলে যদি তিনি এসে খেতে দেন, আমি তাই ধরে থাকব। খাচিছ, খেতে মিপ্তি লাগে, সেই ধরব। অত ভেবে মাথা খারাপ করব কেন ?

ঠাকুবের স্বর কোমল হইয়া আদিল। চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। ডাকলে তিনি আসেন। ছেলের ছঃখ তিনি দেখতে পারেন না। আমি এই ভাবে চলেছি। এই ভাবে উপকার পেয়েছি। তাই তোমাদের বলছি, তোমরা নির্ভরসা হইও না। অপর বলতে পারে, ভোমরা সে ভাব ধরবে না। আমি এ ভাবে ফল পেয়েছি। ছগর-শক্তি আছেন, তিনি এসে কাজ ক'রে দেন।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন।

আপন বলিয়া আদিয়াছি আমি, বড়ই আপন তোরা। (৭ পূঠা)

গান শেষ করিয়া ঠাকুর 'মা মা' বলিতে বলিতে অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইলেন। নিপ্পালক নেত্রে উপরদিকে তাকাইয়া আছেন। পরে 'মা মা' করিয়া অক্ষুট ধ্বনি করিতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া গদগদ বচনে বলিতেছেন—

সন্তানের কণ্ঠ তিনি সহ্য করতে পারেন না। অনাহারে কণ্ঠ পেলে তিনি এসে খাইয়ে দেন। এমন অবস্থা হয়েছে— অনাহারে কণ্ঠ পেয়েছি, মা এসে খাইয়ে দিয়েছেন। অহ্য ভাব থাকতে পারে, আমার তা নিয়ে দরকার নেই।

বলিতে বলিতে ঠাকুরের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। আর কথা বলিতে পারিলেন না। অপূর্বব ক্যোতিতে শরীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে; শরীর কাঁপিতেছে; উপরদিকে তাকাইয়া আছেন। অস্ফুট 'মা মা' শব্দ করিতেছেন। ভক্তরা চমৎকৃত হইয়া এই অপূর্বব ভাব দেখিতেছেন; কাহারও চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সকলে নীরব। প্রায় পনের মিনিট পরে ঠাকুর আস্তে আস্তে বলিলেন, শ্রুমায় একটু জল দাও।"

ডাক্তার সাহেব জল দিলেন। একটু খাইলেন; চোখ-মুখ জল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন।

অনেক রাত্রি হইয়াছে। ভক্তরা উঠিতেছেন। ঠাকুর দকলকে হাত তুলিয়া আশীর্কাদ করিতেছেন। করুণা-মাখা স্বরে সম্ভাষণ করিতেছেন।

>•টার পর আরতি হইতেছে। তখনও ভাব রহিয়াছে। ঠাকুর মাঝে মাঝে আনন্দিত হইয়া অক্ষুট 'মা মা' ধ্বনি করিতে করিতে উপর দিকে তাকাইতেছেন। আরতি শেষ করিলেন। আরতির পর সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ—একবিংশ অধ্যায়।

তরা জৈচেষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং; ১৭ই মে, ১৯২৬ ইং; গোমবার, শুক্লা-ষষ্ঠী।

#### কলিকাতা।

মঠে – শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও কয়েকজন মাড়ওয়ারীর সঙ্গে কথা।

হিন্দু-মুসলমান — ন্যাঘরাজ, তাহার মন্ত্রীও ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের গল্প— প্রের অন্থ্য— জগৎ অনিত্য— অভিনন্ধার মৃত্যু ও শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্বনের কথা— মাড় ওয়ারীদিগকে হিন্দীতে উপদেশ— রাজর্ধি জনক— মৃত্যুর পর আত্মার গতি—বৃদ্ধ— তারক, রল্লারাম প্রভৃতি গৌহাটীর ভক্তগণ।

আজ ঠাকুরের শরীর খারাপ, ভাল হজম হয়নি। জ্ব সন্ধ্যার দেখা গেল, ৯৯৬। রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে ১০০।

বৈকালে ৪টায় কালীবাবু শ্যামলাল ক্ষেত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। শ্যামলাল ক্ষেত্রী ভাল হারমনিয়াম বাজাইতে পারেন। তিনি একজন শিক্ষিত বাদক। ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন। তাঁহার বাজনা শুনাইয়াছেন। অজয়, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুত্র প্রভৃতি ভক্তরা আছেন।

শ্রামলাল ক্ষেত্রী ঠাকুরের শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শ্রামলাল। আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে? চেহারা যেমন দেখেছি তাই আছে।

ঠাকুর। বেশ আছি। তোমরা সব ভাল থাকলেই আমার আনন্দ। আমার আর কি ? হাতে যদি বেদনা হয়, অঙ্গে এসে লাগবে। হাত ভাল থাকলে অঙ্গও ভাল থাকে। তোমার হারমনিয়াম ভাল ক'রে আমার শোনা হয়নি। শ্যামলাল। সে একদিন আলাদা শোনাব। এ ত ঘরেরই কথা, যেদিন বলবেন হবে।

সাম্প্রদায়িক গোলমালের কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর সেই প্রদঙ্গে একটা গল্প বলিতেছেন।

ঠাকুর। এক বাঘ, সে এক বনের রাজা ছিল: তার মন্ত্রী ছিল রাজহাঁস। এক দরিদ্র প্রাক্ষণ কিছু খেতে পায়নি। বহু ছু:খ কইট ভোগ ক'রে ভিক্ষার জন্ম বেরিয়েছে। শুনলে, বাঘ এ বনের রাজা। তার কাছে গেছে। ব্রাহ্মণ সামনে পড়তেই,—বাঘের স্বভাব মামুষ খাওয়া, সে ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলে ছেড়ে দেবে না: প্রকৃতি কাজ করবে:--ব্রাহ্মণকে সামনে পেয়ে লোভ হয়েছে। আহারের জভ প্রস্তুত। মন্ত্রী রাজহাঁস বললে, "মহারাজ! তুমি বনের রাজা। এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কিছু খেতে পায়নি: অন্নকটে পড়ে তোমার কাছে কিছ চাইতে এসেছে। তোমার শরণাগতকে হত্যা করা উচিত নয়। কিছ দিয়ে দাও।" বাঘ তাতে রাজী হ'ল: কিছ দিলে। রাজহাঁদ তথন ব্রাহ্মণকে বললে "দেখ ব্রাহ্মণ আর এদিকে এস না। আমি ছিলাম মন্ত্রী, তাই রক্ষা পেলে। বাঘ ভোমাকে বধ করত। আমি বরাবর মন্ত্রী থাকব না। যা হোক कृति वात्र अमिरक अम ना।" बाक्यन वर्श निरम्न वानरन्म हरन रान। কিছদিন পরে অর্থ ফুরিয়েছে। আবার ভিক্ষায় বেরিয়েছে। লোভ বড ভয়ানক জিনিষ। ভাবলে, একবার যখন বাঘ খায়নি, এবারও খাবে না। সেবার কিছ যখন পেয়েছি, এবারও পাব না কেন ?' এই ভেবে সেই বাঘের কাছে আবার গেছে। সেবার রাজহাঁদ নাই : পারাবত মন্ত্রী। যেতেই বাঘ থেতে প্রস্তুত হয়েছে। তার স্বভাব কোথায় যাবে ? পারাবত বারণ করলে: বললে, "তুমি রাজা, এ গরীব ব্রাহ্মণ, কিছ চাইতে এদেছে। তোমার উচিত নয় এর অনিষ্ট করা। তোমার চের আহারীয় আছে। আশ্রিতকে নষ্ট করবে কেন ? কিছ দিয়ে দাও।" সেবারও কিছু পেল। পারাবত বলে দিলে, "ব্রাহ্মণ, এবার

আমি ছিলাম, বেঁচে গেলে। বাঘের স্বভাব মানুষ খাওয়া; আবার এলে তোমার রক্ষে নেই। এদিকে আর এস না। বাঘ ফি বার তোমায় ছাড়বে না।" কিছু দিন পরে আবার অর্থের আবশ্যক। সেবারও ভাবলে,— ছু'বার যখন বাঘ খায়নি, আর খাবে না। এই ভেবে গেছে। এবার মন্ত্রী দাঁড়কাক। রাজহাঁসও নেই পারাবতও নেই। যেমন দূর থেকে ব্রাহ্মাণকে আসতে দেখেছে, বাঘ ত খেতে প্রস্তুত। কাকও উত্তেজিত করছে,—"মহারাজ, উত্তম আহার সামনে। মানুষের মাংস বহুদিন আহার করা হয়নি, এমন উত্তম মাংস আর পাবেন না। একে সংহার করান।" একে ত বাঘের প্রাকৃতিই মানুষ খাওয়া, মন্ত্রী আবার চাগিয়ে দিলে। যেমন ব্রাহ্মাণ কাছে এসেছে, বাঘ তাকে বধ ক'রে ফেললে।

তা দেখে, প্রকৃতিকে বিশ্বাস নেই। কোন্বার যে কাক মন্ত্রী হবে তা জানা নেই। তাই তফাৎ থাকা ভাল। সৎপ্রকৃতিকে মন্ত্রণা দ্বারা অসৎএ নিয়ে যায়। অসৎপ্রকৃতিকে মন্ত্রণা দ্বারা সৎএ আনতে পারে। এজন্য সর্ববদা মন্ত্রী ভাল রাখা উচিত। তাই শান্ত্র বলচে, সর্ববদা সৎসঙ্গ করবে।

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। প্রথমে এই জিনিষ দেখ। এটা ত মুসলমানের দেশ নয়। এ হিন্দুস্থান, হিন্দুর দেশ। এখানে যখন এসেছ, যদি এদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে হয়, তবে এদেশের আইন কিছু নিতে হবে। এই নিয়ম। যে দেশে বাস করতে হয় সে দেশের আইন নিয়ে চলতে হয়। ইংরাজ এদেশে রাজত্ব করছেন। এ দেশেরই মসু প্রভৃতির আইন চালাচ্ছেন। সব বিলাতের আইন চালাতে পাচ্ছেন কি? যে দেশে থাকবে সে দেশের নীতি মানতে হয়। যদি হিন্দুরা হিংসা করে কোন গোলমালের চেন্টা করে, তবে সেটা হিন্দুদের দোষ। আমরা যদি তাদের দেশে যাই তবে তাদের নীতি কিছু আমাদের মানতেই হবে। তা না হ'লে সম্ভাব বা শান্তিতে থাকা যায় না। শ্রামলাল। ওরা বলে খৃষ্টানরা গোহত্যা করে, ভোমরা ত কিছুবল না।

ঠাকুর। গোহত্যা ত আর কিছুই নয়। হিন্দুরা বাকে মানে, তোকে যদি সামনে হত্যা করে তা'হলে প্রাণে লাগবে না কি ? এখন একজনকে একজন খোঁচা মেরে মেরেছে শুনলে, তাতে কফ হ'ল। কিন্তু যদি কেউ সামনে মারে, তা'হলে সেটা প্রাণে বিশেষভাবে লাগবে না কি ?

বাইরে ত কত গরু মারছে; তাতে কে কি করছে? সামনে যদি গাছত্যা হয়, তাতে স্বতঃ মনকে উত্তেজিত করে। যাকে আমরা মা বলে মানি, যার থেকে এত উপকার পাই, যার ছয় খেয়ে বাঁচি, যার পরিশ্রমে শস্ত হয় দে শস্ত খেয়ে আমরা জীবনধারণ করি, তাকে সামনে মারতে দেখলে স্বতঃ মন উত্তেজিত হয়। এটা মনের স্বভাব। আমি য়ে জীবহিংসার জয়্য বলছি তা নয়। সে হিসাবে গরু মারাও যা ছাগল মারাও তাই। তবে গরু থেকে উপকার পাই বলে একে এত মানি। মানি বলেই বলি, হিংসাদেষ ক'য়ে বলি না। হিন্দুদের এই সংস্কার বহু পূর্বের থেকে আছে। বহু পূর্বের থেকে তারা গরুকে মেনে আসছে। একসঙ্গে পরস্পরের থাকতে হবে, উভয়ে উভয়ের স্থবিধা দেখা উচিত। যদি ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-দেষ নিয়েই বাস করতে হয়, তবে সে বাসে শান্তি কি?

শ্রামলাল বাবুর আত্মীয়ের ছেলের অ**স্থ**। কাছেই বাড়ী। একবার দেখিয়া আসিবেন তাই উঠিতেছেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন।

ঠাকুর। তোমাকে দেখলে বড় আনন্দ হয়। বড় ভাল প্রকৃতি। শ্যামলাল। আপকা আশীর্বাদ, আপকা কৃপা।

কিছুক্ষণ পরে শ্যামলালবাবু, সেই ছেলের বাপ শ্রীষুক্ত চুনীলাল বর্ম্মণ এবং আরও ছুইজন মাড়ওয়ারীকে লইয়া আসিলেন। ছেলেটার টাইফায়েড, আজ বিয়াল্লিশ দিন থুব শঙ্কটাপন্ন অবস্থা। ডাক্তার নীল রঙন সরকার দেখিতেছেন। কিছুই করিতে পারিতেছেন না। ওযুধও পেটে যাইতেছে না। ঠাকুরকে চুনীবাবু বলিতেছেন।

চুনী। আপনার আশীর্বাদ চাই, তবেই নিশ্চিন্ত হব।

ঠাকুর। দেখ, সংসার ত স্থের জায়গা নয়। রোগ, শোক আছেই; এ 'অনিত্যম্ অস্থকর লোকম্।' এ অনিত্য অস্থকর লোক। তবে এর থেকে মনকে তুলে নিলেই যা কিছু শাস্তি পোরে গার যার কর্ম্ম নিয়ে এসেছে। ভোগ ক'রে চলে যাবে। মায়া থাকে, তাই তুঃখ। যা যায় তার নামই ত জুগং। এ ত সব যাবেই।

অভিমন্যুকে যখন সপ্তর্থী ঘিরে মারলে, অর্জ্জন শোকে অধীর হ'য়ে কৃষ্ণকে বলছেন, "আমার এই দুঃখ তুমি থাকতে অভিমন্যুকে অন্তায় যুদ্ধে মারলে।" শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "অর্জ্জন, তুমি শোকৈ অধীর হ'য়ে যা মনে আসছে, বলছ। তার কি অবস্থা হ'ল না হ'ল সে চিন্তা তুমি করছ না। মায়ায় অন্ধ হ'য়ে আছ। নিজের তুঃখ হয়েছে ভাই বলছ। জান, অভিমন্তা চন্দ্রলোকে ছিল ? শাপ ভ্রম্ট হ'য়ে জন্মছিল। এখন আবার চক্রলোকে চলে গেছে।" তবু অর্জ্বন খুব অস্থির হ'য়ে পড়লেন। তথন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জনকে নিয়ে চন্দ্রলোকে গেলেন; দেখেন, অভিমন্যু বদে আছে। অৰ্জ্জন ছটে গিয়েই আলিঙ্গন করতে চায়। একুষ্ণ বারণ করলেন। অভিমন্যু উঠে এসে একুষ্ণকে প্রণাম করলেন, অর্জ্জনকে করলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "কি. ইনি তোমার পিতা, এঁকে প্রণাম করলে না ? আমাকে প্রণাম করছ।" অভিমন্যু বললেন, "কে কার পিতা ? ইনিও কতবার আমার পিতা হয়েছেন, আমিও কতবার ওঁর পিতা হয়েছি। উনি এখন শোকে, মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে নিজের কর্ত্তব্য ভুলে ছুটেছেন। তুমি জগৎপিতা ভাই ভোমায় প্রণাম করলুম।"

চুনী। একটু প্রসাদ দিয়ে দিন, লাগায়ে দিই, ভাল হোয়ে যাবে। কালীবাবু। একটু স্বাশীর্কাদ ক'রে দিন। ঠাকুর 'মা মা' করিতে করিতে ভাবস্থ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহাদের আশীর্কাদ করিলেন। একটু চরণামৃত দিয়া বলিলেন, "একটু খাইয়ে দিও, একটু মাথায় পেটে দিও।" তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর পরে বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, আমার শরীরও ভাল নয় যে পরের সব ঘাড়ে নিই। আর দেখলাম, তিনিৎ প্রসন্ধ নন।

ওদের মধ্যে এই গোলমাল। রোগ ভাল করা, অর্থলাভ করা, এই বোঝে। তাঁকে ডাকব, সে সব ভাব নেই।

বিভূতি, আশু, রাজেন, অচ্যুত আদিয়াছে। আর একজন মাড়ওয়ারী আদিয়া বসিলেন। চুনীবাবুর বন্ধু, নাম বৈজনাথ প্রসাদ। বড়বাজারে কাপড়ের ব্যবসা আছে। ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কাপড়ের দোকানের কথা শুনিয়া বলিলেন।

ঠাকুর। কাপড়ের দোকান থাকা ভাল। খুব কাপড় পরা যায়। কালীবাবু। তা যার যা ব্যবসা, সে সেটা বড় ভোগ করে না।

ঠাকুর। কি ক'রেই বা করে ? টাকা চাই ত। সে এক গল্প আছে। একজনকে, একজন জিজ্ঞাদা করছে, "তোমার ছেলে কি করে ?" দে বললে, "দশ টাকা মাইনের চাকরী হয়েছে"। ও বললে, "বেশ ত, কোপায় ?" সে লোকটা বললে, "সে শশুর বাড়ী খায়।" খেলে যে দশ টাকা খোরাকি লাগত, সেটা বেঁচে গেল। (সকলের হাস্তা)।

ঠাকুর মাড়ওয়ারী ভদ্রলোককে হিন্দিতে বলিতেছেন।

ঠাকুর। খুব পরমেশ্বরকো নাম লেনা। যো যাতা ছায়, এহি ত জগৎ ছায়। ছনিয়ানে যো আয়া, সব চলা যায়গা। ছনিয়ানে, শান্তি নেহি ছায়। পয়সাত ভাগ্য ছায়। যেইসান ভাগ্য ছায়, এইসান মিলেগা। লেকিন, শান্তি দোসরা চিক্ক ছায়। পয়সা মে শান্তি নেহি হোতা ছায়। লড়কাসে বি শান্তি নেহি হোতা। রাক্কা দশরথ কো রামকো মাফিক লড়কা মিল গিয়া। লেকেন, যব রাম বনমে গিয়া, দশরথ লড়কাকো ওয়াস্তে রোকে রোকে মর গিয়া। জনক, রামকো মাফিক মহাত্মাকো সীভাকো দে দিয়া। তব বি সীভাকো, রোকে রোকে জনম গিয়া। শাস্তি এক চিজ, রূপীয়া দোসরা চিজ। ঈশ্বরকো নেই ভঙ্গনেসে, শাস্তি নেহি হোতা হাায়।

পদ্ধা ইইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। তারপর গান করিলেন।

ছেলেটার রোগের কথা উঠিয়াছে।

মাড়ওয়ারী। লড়কাকো বহুৎ বিমারি হায়।

ঠাকুর। উসকো বড়া সঙ্কট হায়। ব'ড়া মুস্কিল হায়। মাই উসকে! বাঁচায় দে তো আচ্ছা হায়ে।

কিছুক্ষণ পরে বলিভেছেন।

ঠাকুর। উদকো মরনেকা গ্রহ আগিয়া হ্যায়। আজ ভিন রোজনে মৃহ্যুগ্রহ আয়া। আদমিকা কুছ হাত নেহি।

মাড়ওয়ারী। আপকা আশীর্কাদ।

ঠাকুর। হাম তো আশীর্বাদ করতে হেঁ। সব কোইকো আশীর্বাদ করেংগে।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী আবার আসিলেন। ঠাকুর ভাঁহাকে বলিভেছেন।
ঠাকুর। ছেলেটীর তিন দিন হ'ল মৃত্যুগ্রহ এসে গেছে। মাকুষের
হাত নেই। মরবার যা যা হবার সব এসে গেছে। আজ রাত্তির যদি
টে কৈ যায়, তবে কাল সকালে মা কালীর (কালীঘাট হইতে) পায়ের
জবা একটা এনে, মাথায় ছঁইয়ে বালিশের নিচে রেখে দেবে।

ঠাকুর মাড়ওয়ারীদের হিন্দিতে বলিতেছেন।

ঠাকুর। সংসার করনা হ্যায়, তব মন তৈরী করনা চাইয়ে। কাঁটাহার ভোড়নে হোয় ত হাতমে তেল লাগায়কে ভোড়নেসে আঠা নাহি লাগতা হ্যায়। ইস্লিয়ে সাধনা। জীবন্মুক্ত নেই হোনেসে সংসার আচ্ছা করনা মুক্ষিল হ্যায়।

শ্যামলাল বাব। জনকাদি জীবশুক্ত থে।

ঠাকুর। জনক বহুৎ সাধন কিয়া। জনক তো একঠো অবস্থা হাায়। জনকাদি, পৃথিবী পর আয়া আদমিকো ভরদা দেনেকে লিয়ে। 'হাম্ সাধন করকে এইদান অবস্থা পা গিয়া, তোমকো বি সাধন করনেদে মিল যায়গা'। এক জনম কা বাত নেহি, বহুৎ জনম তক তপস্থা। দেহ ত চল যায়গা। তব্ ক্যা, দোদরা দেহ পকড় লেগা।

আত্মাকো বহুৎ ভাব হ্যায়। এক হ্যায় আত্মা, দোসরা দেহ লেকে এহি দেহ ছোড়তা হ্যায়। যব এ দেহ ছোড়েগা, তব দোসরা, দেহ লেকে জনম হোগা। আত্তর হ্যায়, আত্মা, বহুৎ লোক ভোগ করতা হ্যায়! লোক ভোগ করকে ফিন মর্ত্তলোকমে আতা হ্যায়। 'ক্ষীণেপুণ্যে মর্ত্তালোকে ভবস্তি'। হিঁয়াসে, সাধন করকে ফিন যায়েগা। আত্তর তিসরা হ্যায়, আত্মা, দেহ ছোড়কে শাস্তি লোকমে যাতা হ্যায়। ভপক্তা করনে লগা তব উদ্ধ্যতি হোতা।

দেখিয়ে, মন মে ত সব হ্যায়। মন ঠিক্ ছোনেসে, পুত্র পরিবার,

হোনেসে কুচ হরজ নেই। লড়কা, স্ত্রী ছোড়নেসেবি সাধন নেই করনেসে ক্যা হ্যোগা। লডকা ভ সব কোইকো থা।

শ্রামলালবাবু। এ তো মহা সাধনকী বাৎ হ্যায়। হামসে ক্যা সাধন হোগা ?

ঠাকুর। কেঁও নেই হোগা ? বুদ্ধ ক্যা থা। বুদ্ধকো জীকী ওপর এইসান মোহ থা, কি নেই দেখনেসে মুহূর্ত্তবি রহনে নেই সেকা। উনকা লড়কা হোনেকা বথত জ্রী সৌৎমে (আঁতুড় ঘর) থা। নেই দেখনেসে রহনে নেই সেকা। লড়কা হুয়া, সৌৎমে চলা গিয়া। বড়ী য়া লড়কা হুয়া। দেখনেসে মোহ আ গিয়া। আঁথ নেই ফিরতা হ্যায়। তব উনকা ভিতর বিবেক আ গিয়া। 'ক্যা! হামকো এতনা মোহ আ গিয়া! দেখনেকে লিয়ে হাম সৌৎমে চলা আয়া! আঁখ নেই ফিরানে মাহ আ গিয়া! দেখনেকে লিয়ে হাম সৌৎমে চলা আয়া! আঁখ নেই ফিরানে সকতেহেঁ! এহি লড়কা, এহি জ্রী, অগর মর য়য়।' উসিবখত হুয়ান আ গিয়া। সবকোইক ত মরতা হায়, ইসকো মর গিয়া, উনকো মর গিয়া। হামকোবি মর য়য়গা। তব নেই দেখনেসে কেইসে রহঙ্কে? কোন্ এহি তুখকা মালিক হায়? 'জরা, মৃত্যু, ব্যাধি, এই তিন তুঃখ দেতা হায়। ইসকো হাম ঠিক্ করেজে।' বাস্, নিকাল গিয়া। এই ত হায়। লড়কা সব কইকো থা। জনক, অম্বরিশ, শিখি, শিখিধবজ, সব কইকো ত আউরাৎ, আওর লড়কা থা। ধরম ঠিক্ রাখনেসে সব ঠিক্ হোতা হায়। একঠো গল্প হায়।

এই বলিয়া রাজা ও অলক্ষ্মী প্রতিমার গল্প বলিলেন। (১৯৭ পৃষ্ঠা)। গল্প শেষ করিয়া বলিতেছেন।

তব দেখিয়ে ধরম ঠিক্ হোনেদে, সব ঠিক্ হোগা।

কিছুক্ষণ পরে মাড়ওয়ারীরা প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কালীবাবু সকালে উঠিতে চাহিলে, ঠাকুর নানা কথায় ভুলাইয়া রাখিতেছেন। বলিতেছেন, "তোমারা থাকলেই ভ আনন্দ হয়।" ঠাকুরের অপার করুণা। ভক্তদেরই মঙ্গলের জন্ম নানা কথায়, গল্পে, গানে, তাহাদের মনোরঞ্জন করিয়া নিজের কাছে টানিয়া রাখেন। ভারক শুক্রবার গোহাটি যাইবে। ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছে। ভারকের ঠাকুরের ওপর খুব ভক্তি। ঠাকুরের জ্বন্থ প্রায়ই লেবু, আনারস ইত্যাদি ফল পাঠায়। মঠে মশা, তাই ঠাকুরের জ্বন্থ মশারি ভৈরী করাইভেছে। ঠাকুর বলিভেছেন,—

ঠাকুর। তারক মেলা খরচ করছে। ওর কাচচা বাচচা নিয়ে সংসার করতে হবে। কেন মেলা খরচ করছে ? আমার ত কোন অভাব নেই। এরা বেশ রেখেছে। আবার একটা বড় মশারী তৈরী করিয়েছে। আমি কখনইবা মশারিতে শুই। মিছিমিছি খরচ করছে। এই প্রসক্ষেরলারামের কথা উঠিল! রল্লারামের পাঞ্জাবে বাড়ী। আগে গৌহাটার ফৌশনমান্টার ছিল। এখন সেখানে ও আসামের বছ জায়গায় কারবার আছে। গত বৎসর ঠাকুরের ভক্ত হইয়াছে। ঠাকুর তাহার কথা অনেকবার বলিয়াছেন, আজও বলিতেছেন।

ঠাকুর। রল্লারাম খুব সরল; সদা হাস্থ বদন। দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছা করে। সৈনিক ছিল কিনা; খুব সাহস। বলে, "আপনি হুকুম করলে আমি কুয়ার মধ্যে লাফিয়ে পড়তে পারি; ছাড় থেকে লাফাতে পারি।" ৫০।৬০ বছর বয়স, এখনও শরীরে কি ক্ষমতা! একদিন গৌহাটীতে রান্তিরে ১০।১১টায় আমি সোডা খেতে চাইলুম। রল্লারামের কল আছে; সেই দিত। সেদিন বুঝি তার লোক সোডা দিতে ভুলে গেছে। ডাক্তার সাহেব বললে, 'সোড। নেই'। অমনি সে উঠছে। আমি বুঝেই বললুম, কেন যাচছ ? আমি ত এখন বড় খাই না; না হ'লেও হবে। সে বললে, "না, আমায় মাপ করবেন। আমি যতক্ষণ সোডা এনে না দেব, ততক্ষণ আমার প্রাণে শান্তি থাকবে না।" বলেই এক লাফে বাইরে পড়ে সেই বাজারে চলে গেল। ঝমঝম বৃদ্ধি হ'ছে। বাজার প্রায় আধকোশ দূরে; সেখান থেকে নিজেই যাড়ে করে সোডা বরফ নিয়ে এসেছে। এনে বলে, "এবার শান্তি পাব, যা বলবেন নিশ্চিস্ত হ'য়ে শুনতে পারব।" আমায় বলে, "হুকুম করুন, আমি সব ছেড়ে আপনার সঙ্গে চলে যাই।" খুব ভাল ভাব।

আমায় দেখেই তার কেমন লাগল। গৌহাটীতে এসে আমার বুলিটা টেনে নিলে। বলে, "আমি প্রায় তিনশ' সাধুর সেবা করেছি; ভাণ্ডারা দিয়েছি। তারা মন্ত্র দিতে চাইলে নিইনি। আমার মা বলেছিলেন, 'মন্ত্র নে, তোর দেহ পবিত্র হবে।' আমার ইচ্ছা হয়নি। আপনাকে দেখে আমার কেমন হ'য়ে গেল। সারারাত ঘুম হয়নি, আপনাকে দেখছি সামনে।" ওর বেশ একটা ভাব। গৌহাটীর সকলেরই আমায় দেখে পুব আনন্দ। তারা পুব যত্ন করেছে। মহাদেব মহাদেবের স্ত্রীরও আমার ওপর খুব ভক্তি ভালবাসা। তারা পুব যত্ন করেছে। তারক, কেফট, মহম্মদ, এরা সকলেই আমার পুব সেবা করেছে।

রাত প্রায় ১০টা হইল। অনেকেই উঠিলেন। আর্ডির পর সকলে বিদায় লইলেন।

## প্রথম ভাগ—ছাবিংশ অধ্যায়।

৪ঠা জৈচি, ১৩০০ বাং ; ১৮ই মে, ১৯২৬ ইং ; মঙ্গলবার, শুক্লা-সপ্তমী।

## কলিকাতা।

মঠে—কালীবাবু, সোমদেব, যুগল ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা প্রীযুক্ত তিনকডি চক্রেবর্তীর সঙ্গে কথা।

দেহধারণ ও মায়া—বর্ত্তমান সমাজ—খাতের দোষগুণ—হোমদের ও কামধেম—বিভিন্নশ্রেণীর ঋষি—আকাশ-বৃত্তি, অজগর-বৃত্তি ও গোগ্রাস-বৃত্তি— তুলসীদানের কথা—সাধু ও গৃহী—সংদারী ও শুকদেব —নির্ভরতা—শ্রীক্ষ্য-নাটক ও রুষ্ণ-চরিত্ত—দীতা-নাটক এবং বাল্মিকীর রাম-চরিত্র—নাটক ও শাস্তা।

বৈকালে ভক্তরা একে একে আসিতেছেন। খিদিরপুর হইতে বিভূতি, হরিপদ, অচ্যুত আসিয়াছে। ভবানীপুরের সন্ত্যেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুতু, ডাক্তার সাহেব, রাজেন, শশী, অজয় ও গৌহাটীর তারক আছে। কলিকাতা হইতে মা-মণি, কালীবাবু আসিয়াছেন। ঠাকুর আপন মনে গান করিতেছেনঃ—

আনন্দে ভাদল রে ধরা, গোরাচাঁদ এল নদীয়ায়।

ঠাকুরের দেশে (মাঝের গাঁ) যাওয়া হইবে। সে দব কথা উঠিয়াছে।

ঠাকুর রহস্ত করিয়া বলিতেছেন, "ও সহর জায়গা; কত বড় কাশু কারথানা, ওর মধ্যে গিয়ে কি থৈ পাবে ? ( সকলের হাস্ত )। ও ত আর ছোট সহর ( কুড়ুলগাছি ) নয়।" কুড়ুলগাছি মার দেশ; ঠাকুর ঠাট্টা করিয়া প্রায়ই বলেন, "ওকি জায়গা; এত টুকুন।"

অসিতা এবং তাহার মা ও মেয়েরা আসিয়াছেন। তাঁহারা পুরী

হইতে ফিরিয়া ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। পুরীর প্রসাদ ঠাকুর গ্রহণ করিলেন। ভক্তরাও পাইলেন।

সন্ধ্যা হইল; আলো জ্বালা হইলে ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন। আশু, বিজয়, কিশোরী, কানাই আসিল। পরে নানা প্রদক্ষ হইতেছে।

যাত্রায় দেবভাদের যা তা সাজান হয়, সে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। শিবের মেহিনী রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হওয়ার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। এ শিব (মায়ায় বিমুগ্ধ শিব) দেবশক্তি। এখানে শিবের সোহং ভাব নয়। গুণাত্মক শক্তি। একটা গুণের খেলা করছেন।

দেখ, বরাহরূপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করে, তিনি নিজের দেহখানা নিয়ে এত মুগ্ধ হ'য়ে রইলেই যে, শিবকে এসে ক্রিশুল দিয়ে দেহটা ছিল্ল ক'রে মায়া কাটিয়ে দিতে হ'ল। এতে দেখাচেছন, মায়ার রাজত্বে দেহ ধারণ ক'রে এলে অবতারদেরও এ সব লেগে যায়। রামচন্দ্র কাঁদছেন। তখন সাধারণ ভাবে আছেন। সাধারণ মাসুষের মত কাজ করছেন। দেখাচেছন, দেহ এত ভয়ানক, আমাদেরও প্রান্তি আনিয়ে দেয়। দেহ ধারণ করলেই ত সীমা হ'ল। সীমা হ'লেই তাতে একেবারে পূর্ণতা পাওয়া মুফিল। মায়া-জগৎ; এখানে মায়ামুক্ত অবস্থায় রীতিমত থাকা ভয়ানক।

কথায় কথায় ঠাকুর আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর । আগে ছিল, ধনীরা বহুলোক প্রতিপালন করত। ক্রিয়া-কলাপ সব ছিল। এখন সব অন্ধব্য় উঠে গেছে; সে সব ভাব নেই। শুধু পুত্র-পরিবার নিয়েই আছে। মানুষের ঈশ্বরচিন্তা গেছে। অর্থ অর্থ ক'রে দৌড়ুচ্ছে; অর্থপ্ত ভেমনি অনেক ত্রুখের পর আসছে। শাস্তি আনন্দে কেউ থাকতে পারে না। ভোগের বাসনা প্রবল; ভোগের জিনিষ সে রকম নেই। আবার ভোগ ক'রেও সহু করতে পারে না। শরীর মনের সে ক্ষমতা নেই। খাল্ডের দোষগুণ সম্বন্ধে বলিভেছেন।

ঠাকুর। দুগা, মৃত, মৎস্ত ও মাংসে কাম বৃদ্ধি করে। ঝালে জোধ বৃদ্ধি করে। তেতোতে লোভ বৃদ্ধি করে। এ সব অভিরিক্ত নিলেই দোষ। মাপ ক'রে খেতে হয়, তাতে দোষ নাই। আগে সব খাঁটি জিনিষ ব্যবহার করত। যে জিনিষ দেব-উদ্দেশ্যে নিবেদিত হ'তে পারবে না, তা আহ্মণেরা খেত না। এখন প্রবৃত্তি নীচগামী। প্রায় লোকই সে সব নিয়ম মেনে চলে না। আর কালপ্রভাবে খাঁটি বস্তু পাওয়াও কঠিন।

আগে নিয়ম ছিল, **হোমধে**তু থাকত। তারা আপনি এসে তুধ দিত। কোন্ সময় আসতে হয় তা তারা জানত। সে সময়ই আসত। বাছুর থেয়ে গেলে যে তুধ আপনি পড়বে, তাই নিয়ে, শালিধান্মের চা'ল দিয়ে চক্র তৈরী হ'ত।

কালীবাবু। কামধেমু আর হোমধেমু কি এক ?

ঠাকুর। না; কামথেকু হ'ল, যাতে কামনা করলে সব পাওয়া যায়; ছ্মা কি অর্থ আদি যা চাইবে পাবে। হোমধেকু তা নয়; তারা ঠিক্ সময়ে এসে ছ্মা দিত। তাতে চরু এবং হোমন্থত তৈরী হ'ত। সে ভয়ানক বলকারক। ঋষিরা তাই খেয়ে ধ্যান, উপাসনা করতেন।

আর রাজারা সব রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। রাক্ষদ প্রভৃতি হিংস্র জস্তু যেন শ্বাষিদের অনিষ্ট করতে না পারে; তাঁদের আহারের জন্ম চিন্তা না করতে হয়, এ সব দেখতেন।

নানা শ্রেণীর ঋষি ছিলেন। এক ছিলেন, জাঁরা সংসারী, বিবাহ করতেন। সকালে গাধনায় বেরিয়ে যেতেন। জ্রীলোকেরা সংসারের সব কাল্প করত। শালিধান্মের অন্ধ হ'ত; আর খাঁটি ছ্যা। নিজের আহার আর একজন অতিথির সৎকারের জ্ঞন্মে অন্ধরক্ষা করতেন। খবিরা উপাসনা সেরে আহারের সময় আসতেন। সেয়েরা দেখতেন, স্থামীর উপাসনার যেন বিল্প না হয়; তাঁকে সংসারের কোন চিন্তা

করতে না হয়। তিনি আহারের সময় এসে জিজ্ঞাসা করতেন, অতিথি-সৎকার হয়েছে কি না।

আর এক ছিলেন, তাঁরা বিবাহ করতেন না, উপাসনায় থাকতেন। ফলমূল আহার ক'রে অথবা বায়ু আহার ক'রে থাকতেন। এক রকম আছে, থেচরী মুদ্রা বলে; তা'বারা নিজের রসে নিজের পুষ্টি হয়; বাইরের আহারের আবশ্যক হয় না।

কালীবাবু। আকাশ-বৃত্তি প্রভৃতি কি আছে না ?

ঠাকুর। হাঁা আছে। আকাশ-বৃত্তি, অঞ্চগর-বৃত্তি, গোগ্রাস-বৃত্তি।

আকাশ-বৃত্তি হ'ছে, চাষা যেমন চাষ করেছে, কবে জল হবে

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। যদি জল হ'ল তবে ধান হ'ল;
নয় ত হ'ল না। আকাশের ওপর নির্ভর ক'রে আছে। তেমনি ঘাঁরা

আকাশ-বৃত্তিতে আছেন, তাঁরা যখন যা এসে, পড়ে আহার করেন।
তার জন্মে কোন চিন্তা রাখেন না। আপনি এসে যা জোটে আহার
করেন, আর ভগবৎ চিন্তায় থাকেন। আর অজ্বসার-বৃত্তি মানে,
অজ্বগর যেমন পড়ে আছে, সামনে যা আসে মুখ দিয়ে নেয়। আহারের
জন্ম ছুটোছুটি করে না। তেমনি তাঁরা ভগবৎ চিন্তায় আছেন।
যা সামনে এসে পড়ে, তুলে নেন। গোঁগ্রাস-বৃত্তি হ'ছে, গরু
যেমন মুখ মাটিতে দিয়ে আহার করে, তেমনি তাঁরা মুখ দিয়ে আহার
ভূলে নেন। হাত ব্যবহার করেন না।

তাই সাধুদের দিয়েছে, কোন চিন্তা রাখবে না; কালকার চিন্তা করবে না। যীশাস বলেছেন, 'কাল কি হবে, তা আজ ভেব না।' তুলসীদাসের আছে, 'পঞ্চী আওর দরবেশ, এরা সঞ্চয় করে না'। পাখীরা আহার কালকার জন্ম রাথে না; যা পায় নিজেখায় আর ছানাকে খাইয়ে ফেলে! কাল আবার আহরণ করে। দরবেশও কালকার চিন্তা রাখে না; যা পেল খেয়ে নিলে। কাল কি খাবে, সে ভাবনা রাখে না।

কয়েকজন ভন্তলোক আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঠাকুর। তোমরা কোথেকে এদেছ 🤋

জনৈক আগন্তক। গদাধর আশ্রমে এসেছিলাম। মান্টার ম'শার আপনাকে দর্শন ক'রতে পাঠিয়ে দিলেন।

ঠাকুর। মান্টার ম'শায় ভাল আছেন 🤊

জ-আ। ইাা. ভাল আছেন।

মাফীর মহাশয় ঠাকুরকে খুব ভালবাসেন। প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে লোক পাঠান। ঠাকুরও মাফীর মহাশয়ের কথা প্রায়ই বলেন। সন্মাসীদের কথা আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। সন্ধাদীদের আছে, কেউ কেউ আহারের জন্য বহু বাড়ী ভিক্ষা করে; নিজের উপযুক্ত পেলে আর করে না। আর আছে, তুই তিন বাড়ী ভিক্ষা করবে, তাতে যা পেল তাই খেল; না পেল ত হ'ল না। আবার আছে, তাঁতে নির্ভর ক'রে থাকে; চাওয়াচায়ি নেই, যা এদে জোটে, খায়।

ঠাকুর অস্ফুট 'মা মা' বলিতে বলিতে অন্যমনস্ক হইলেন। খানিক বাদে বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, একদিন বেলুড় মঠ দেখে আদতে হবে। ২০।২৫ বছর আগে গেছি, আর যাইনি।

আবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান, ইচকা ভিতর পূরা ভাণ।

মায়া থাকতে জ্ঞানের কথা বলা ঠিক্ নয়। জ্ঞান উপলব্ধি হয়নি, কথা ছটো মুখস্থ থাকতে পারে। কিন্তু অবস্থার উপলব্ধি হয়নি। তুলসাদাসের কথা আছে, সাধু হ'মে স্ত্রীতে জ্বাসন্তি, সন্মাসী হ'য়ে সঞ্চয়-বুদ্ধি, গৃহী হ'মে জ্ঞানের কথা, এ তিনই ভ্রমানক। সাধুর স্ত্রীতে যদি আসক্তি থাকল, সাধুস্থ থাকবে কি ক'রে ? যার ভাবে আছে, তারই ছাপ লাগবে। সন্মাসী মানে, সম্যক্তাবে ত্যাগী; অথচ তাতে থাকল সঞ্চয়। কাজেই ত্যাগী কি ক'রে হবে ? আর গৃহী, স্ত্রী পুক্র, অর্থ, দেহের মায়ার মোহিত

হ'য়ে আছে। বললে, 'সব অনিত্য'; অথচ তাতে নিত্যতা বোধ রয়েছে।
এ তিনই বড় ভয়ানক অবস্থা। অবস্থা অবস্থা আছে, 'কামিনী
সঙ্গ করবে, না হইবে কাম'। সে সাধারণের জন্ম নয়। ভেতর
থেকে অবস্থা এলে তখন। তখনই অবস্থার পূর্ণতা হ'ল। এ ভাব না
আসলে পূর্ণতা আসবে না। নয় ত ছুর্বল, ভয় আছে। বালক, তার
কামিনী দেখে কাম হয় না। কারণ, কামের বৃত্তি নেই। বৃত্তি থাকতে
কামিনী-সঙ্গ ভয়ানক জিনিষ।

তবে সংসারীদের পক্ষে তা নয়। তাদের নিয়ম করতে হবে। তাঁর শরণাগত হ'লে তিনি সব ক'রে দেন। শরণাগতও ত সংসারী হ'তে পারে না; বহুর শরণাগত হ'য়ে আছে যে। তাই কিছু নীতি নিতে হয়।

এক সংসারী শুকদেবের কাছে উপদেশ নিতে গিয়েছিল। বললে, "আপনি বলছেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাংগ না হ'লে কিছু হবে না। তবে আমাদের কি উপায় ? আমাদের ত জ্রী-পুক্র রয়েছে; উদর আছে, খেতে হবে; লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র চাই; শয়নেয় শয়া চাই, সবই ত অর্থ।" শুকদেব বললেন, "কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ চাই বটে, কিন্তু তোমাদের জন্ম সে নিয়ম নয়। সংসারীর পক্ষেসে সিয়ম খাটবে না। সহধর্মিণী যে জ্রী, সে কামিনীর মধ্যে নয়; আর উদরায় নির্কাহের জন্ম যে অর্থ, সে কাঞ্চনের মধ্যে নয়। কামিনী মানে, যার আকর্ষণে রিপুর উত্তেজনা করে; যে স্বামীকে অধীন ক'রে তার বাসনা পোরাবার চেফ্টা করে; অভাব বাড়িয়ে দেয়; কোন অবস্থায়ই সন্তর্ম্বী থাকে না; দেহি দেহি পুনঃপুনঃ; এটার পর সেটা লেগেই আছে; যে ঈশরোপাসনার বিশ্বকারিণী; সেই হ'চ্ছে কামিনী। আর উদরাদ্বের জন্ম, জ্রী-ছেলে প্রতিপালনের জন্ম যে অর্থ, তা কাঞ্চন নয়। কিসে তাদের স্কুখে রাখব, বাসনা-কামনা পোরাব, কিসে বেশীটাকা আসবে, এই চিন্তা ঠিকু নয়। এতেই অশান্তি।

তবে অর্থ না হ'লেই যে চলে না, তা নয়। সংসার থাকে ত সামাশ্য রোজগার কর। নয় ত অর্থ ছাড়াও চলে। যদি বল কুধা আছে, আহার্য্যের অর্থ চাই। তা রসনা-তৃথ্যির জন্ম যদি আহার কর, 'অমুকটা খাব না, তমুকটা খাব;' তবেই পয়সা চাই। কারণ, নইলে ঠিক্ জিনিষ পাবে না। আর যদি ক্ষুধা-নির্ত্তির জন্ম আহার কর, যা তা দিয়ে ক্ষুধা-নির্ত্তি ক'রে নাও। ভাল এসে যায়, খাও। না আসে, সে জন্ম বাস্ত হবে না। আর নয় তাঁতে নির্ত্তির কর। তাঁতে ঠিক্ থাক, তোমার ক্ষুধা-নির্ত্তির জিনিষ এসে যাবে। তাও না পার, সামান্ম আহারের চেন্টা কর। পশুপক্ষীরা ত আহার করছে। তাদের কে দিচ্ছে ? তাও না জোটে, গাছের পাতা আছে, খাও; বুক্ষের ফল আছে, এর কেউ মালিক নেই, আহার কর। নদীর জল আছে, পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ কর। আর তাঁতে মন রেখে দাও।

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, দোমদেব, যুগল আদিলেন।

ঠাকুর। এস, তিনকড়ি এস; সোমদেব, যুগল এস; বস সব। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। কথা চলিতেছে।

ঠাকুর। আর লজ্জা-নিবারণের বস্ত্র; যশ, মান, দেহস্থ, এ সব থাকতে অবশ্য অর্থ চাই। 'ভাল কাপড় ভিন্ন পরতে পারব না।' তার জন্য অর্থ রোজগার করবে। শুধু লজ্জা-নিবারণের জন্য যদি হয়, তা'হলে যা তা দিয়ে লজ্জা-নিবারণ করতে পার। ভাল বস্ত্র যদি জোটে, পর; না জোটে, চিন্তা রাখবে না। আর নয় শাশানে মড়ার বস্ত্র ফেলে যায়, তাই দিয়ে কৌপীন কি যা হয় একটা পরে থাক। তাও না জোটে, দিগন্থর থাক; না হয় সংসারী তোমার কাছে আসবে না। তা সংসারীর সঙ্গে ব্যবহার তিনি যদি রাখতে চান, তবে বস্ত্র জুটিয়ে দেবেন।

আর শয্যা; যতক্ষণ দেহস্থে আছে, রোজগার কর, শয্যার ব্যবস্থা কর। নয় ত যা জোটে তাতেই শুয়ে পড়। তা ছাড়া ভূশ্যা রয়েছে, যুমিয়ে নাও। নিজার জন্মেই ত শ্যা; তাতেই হবে। দেহকে মেলা বাড়াবার কি দরকার ? যদি সাধন করতে যাও তবে ঠিক্ ঠিক্ ভাব নিলে অর্থের আবশ্যক হয় না। ভবে এ সব ভ সাধনার কথা। ভোমাদের তা নয়। ভোমাদের চাই সঙ্গ। সদ্প্রক্রর সঙ্গ। তাতে বৃত্তি সব শক্ত হবে।
কামনা-বাসনা নই হবে। শুধু তাই নয়; ছোট বালক বেমন
পিতার কাছে থাকলে তার বোধ না থাকলেও, পিতা তাকে দেখেন,
সর্বদা সতর্ক করেন, 'এদিকে গর্ভ আছে, বেওনা, পড়ে যাবে'; তেমনি
শুরু সর্বদা লক্ষ্য রেখে সব বিপদের মধ্যে চালিয়ে নেন।

তিনকড়িবাবুর সক্ষে কথা হইতেছে। তিনি একজ্বন বড় অভিনেতা। ফীর থিয়েটারে অভিনয় করেন। ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন। মাঝে মাঝে দেখিতে আসেন। তাঁহার অভিনয় ঠাকুরের থুব ভাল লাগে। তাঁহাকে বলিতেছেন,—

ঠাকুর। এত লোকের মন মুগ্ধ করছ, এ গোজা কথা নয়। গীতাতেই আছে—

দশে যারে মানে গণে, দশে যারে জানে, তার ভেতরে তাঁর বিভূতি অধিক পরিমাণে। মানুষের মনকে আকর্ষণ করা, এও একটা শক্তির জিনিষ। সব আধারে তা হয় না।

খিদিরপুরের পচু, স্থরথ ও তাঁহার ভাই আদিয়াছেন। তিনকড়িবারু ভাল গায়ক ; তাঁহার গান হইতেছে।

১। ত্রস্ত বালকে কিগো মা হ'য়ে কি পায়ে ঠেলে।
অশান্ত হবে মা শান্ত তোনার ওই রালা চরণ পেলে॥
তুমি যে আমারি মা, তুমি গো অগতের মা,
একবার কোলে তুলে নে মা,

আমি যে তোর আন্দারে ছেলে॥

গান শেষ হইলে ঠাকুর বলিলেন, "একটাতে ত হবে না।" আবার গান হইতেছে।

২। স্বগত তোমাতে, তোমারি মায়াতে, মোহিত করেছ জগতজ্বন।
—( ৩১১ পূর্চা )।

আরও একটা গান হইল। ঠাকুর বলিলেন, "ভূমি একটা কাজ অস্থায় ক'রে ফেললে; তিনটা গেয়ে ফেললে।" (সকলের হাস্থা)। তিনকড়িবাবু আবার হারমনিয়াম নিলেন। গাহিতেছেন।

#### ৪। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে—ইত্যাদি।

বেশ ভাবের সঙ্গে গান করেন। ঠাকুর প্রশংসা করিতেছেন। সকলেরই আনন্দ হইল।

ষ্টারে শ্রীকৃষ্ণ নাটক হইতেছে। সে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে বলিতেছেন ;—

ঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ তিন গুণের খেলা দেখিয়েছেন। কখনও তামাসিক বৃত্তিতে ধ্বংস করছেন; রাজসিক নিয়ে যুদ্ধে উত্তেজিত করছেন; আবার সান্তিক ভাব নিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে বসে আছেন। যখন যে বৃত্তি নিচ্ছেন, তখন ঠিকু সে অনুযায়ী কাজ করছেন।

তিনকড়ে। সবটাতেই কামনা-শুন্ত।

ঠাকুর। সেত বটেই। কামনা ত থাকবেই না; গুণে লিপ্ত নন। "হইবি গিন্ধী, ব্যঞ্জন বাটিবি, কভু না ছুঁইবি হাঁড়ি।" গুণ নিয়ে খেলা করছেন কিন্তু গুণ স্পর্শ করতে পারছে না; নির্লিপ্ত।

এই ত বৃন্দাবন থেকে যখন মথুরায় যাচ্ছেন, এত যাদের ভাল-বাসতেন, যারা তাঁর জন্য কাঁদছে—গোপিকারা কাঁদছে—তা ফিরেও তাদের দিকে তাকাচ্ছেন না। যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তাতেই মজে আছেন। যেই ছেডে গেলেন, আর তার চিন্তা নেই।

তিনকড়ি। কুরুক্ষেত্রের সিন ( Scene-দৃশ্য ) বেশ দিয়েছে।

ঠাকুর। ওখানে রজোগুণের কাজ করছেন। 'উত্তিষ্ঠ, বধ।' অর্জ্জুনের শোক, মোহ এসেছে। ভীম্ম, স্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরদের দেখে ভাবছেন, স্বজনগণকে বধ ক'রে কাদের নিয়ে রাজত্ব করব। এদের বধ করলে বংশ নাশ হবে। তাতে কুল-স্ত্রী নষ্ট হবে, বর্ণসঙ্কর হবে। কাজেই যুদ্ধ ক'রে দরকার নেই। আমি রাজত্ব চাই না।

বনেই যাব।' এই শোক, মোহ এসেছে। তখন কৃষ্ণ বলছেন, "অর্জ্জুন, তুমি পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে, অজ্ঞান তোমায় ছেয়ে ফেলেছে। সত্ত্বণীর মত বাক্য ব্যবহার করছ, কিন্তু তোমাকে তমোগুণে অধিকার করেছে; শোক, মোহ এসেছে। এখন বলছ সব ছেড়ে বনে যাবে, কিন্তু তোমার প্রকৃতি কাক্স করবে। যখন তুর্য্যোধনাদি কাপুরুষ বলে নিন্দা করবে তখন থাকতে পারবে না। তাই বলছি, রক্ষোগুণ তোমার ধর্ম্ম, তার কাক্স কর। উত্তিষ্ঠ, বধ। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্মো ভয়াবহ।' সত্ত্বগে তোমার ধর্ম্ম নয়। সে আক্মাণের ধর্ম্ম। তুমি ক্ষত্রিয়। রক্ষোগুণই তোমার ধর্ম্ম নয়। সে অসুযায়ী কাক্স কর।" এর আবার অত্য নানে আছে। স্বধর্ম্ম মানে আত্মার ধর্ম্ম, পরধর্ম্ম হ'ছেছ রিপুর ধর্ম্ম। রিপুর ধর্ম্ম ছেড়ে আত্মার ধর্ম্মে এস।

তা এ গীতা বোঝা, তার ভাব নেওয়া ভয়ানক শক্ত। তবে এ ভাল, তোমরা যা আছে তাই রেখেছ, জিনিষটাকে বিকৃত করনি। আর ত সব যা তা করছে। ঠিক্ ভাব ছেড়ে দিয়ে একটা অপর জিনিষ নিয়ে আসছে। এই ত সীতা দেখতে গেলুম, তার ভাবই পেলুম না। আমাদের হিন্দুস্থানে বাস। এখানকার যে রকম চাল-চলন, হাসি-কায়া, হাব-ভাব, সে সব দেখে আমাদের সে রকম অভ্যাস। বিলিতী ভাব আমরা বুঝতে পারি না। হ'তে পারে সে ভাব ভাল। রামকে আমরা আমাদের ছাঁচেই গড়েছি। তাঁর মধ্যে যদি ঠিক্ সে ভাব আমরা দেখতে না পাই তবে ভাল লাগবে কেন ? বিদেশী ভাবে অভিনয় খুব ভাল হ'ছে। তা একটা ঐতিহাসিক চরিত্র নিলেই হ'ত। তাতে হয়ত ভাল লাগতে পারত। কিন্তু রামকে নেওয়ার দক্ষণ ভাল বলে বোধ হ'ল না। কারণ, রামকে যে অস্থ্য ভাবে প্রাণের মধ্যে গড়া রয়েছে।

আর যে একটা ধর্মনীতি বা উপদেশ গ্রহণ করবে, তারও কিছু নেই। বরং বিরুদ্ধ ভাব সব লেখা রয়েছে। গুরু-শিয়ের ব্যবহার উল্টো হ'য়ে গেল। দেখ, বশিষ্ঠকে কি ভাবে সাজিয়েছে। যে বশিষ্ঠকে বিশামিত্র মানছেন;—বিশামিত্র বশিষ্ঠকে বধ করবেন বলে বশিষ্ঠ-মেধ যজ্ঞ করবেন। তার হোতা কেউ হ'তে চায় না। বশিষ্ঠের ধ্বংসের জন্ম কে হোতা হবে ? বশিষ্ঠকেই বললেন। বশিষ্ঠ রাজী হলেন; বললেন, "তোমার যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকবে ? আমিই হোতা হব।" যজ্ঞ হ'চেছ, বশিষ্ঠ মন্ত্র পড়ছেন; বিশ্বামিত্র প্রথম আহুতি দিলেন। তৃতীয় আহুতি দিলেই বশিষ্ঠের মুগু খসে পড়বে। তখন বিশ্বামিত্রর প্রাণ কেঁপে উঠল। বিশ্বামিত্র বারণ করলেন। বললেন, "বশিষ্ঠ, তোমার হিংসা করছি, তুমি তবু আমার মঙ্গল চিন্তা করছ, যথার্থ তুমিই প্রাহ্মণ, আমি প্রাহ্মণ নই। যজ্ঞ থাক, আমি তোমার অনিষ্ট করতে পারব না।"

তাদেখ, এই যে অবস্থার লোক, তাঁকে কি সাজিয়েছে। দশরথ, রাম প্রভৃতি যে বশিষ্ঠকে কত সম্মান ক'রে গেছেন, সেই বশিষ্ঠকে, সাধারণ আম্মাণদের সঙ্গে যেমন আজ কালকার ধনীরা ব্যবহার করে, সেই ভাবে গড়েছে। ঋষিদের সঙ্গে রাজারা কি ভাবে ব্যবহার করতেন ? যাঁদের আইন, দায়ভাগ প্রভৃতি রাজশাসন এখনও চলছে, যে বশিষ্ঠ এক কথায় রামকে তীত্র বৈরাগ্য থেকে ফিরিয়ে রাজছে নিয়ে এলেন, যাঁর বৃদ্ধিতে রাজকার্য্য পরিচালনা হ'ত, সেই বশিষ্ঠের সঙ্গে রামচন্দ্রের যথেচ্ছা ব্যবহার। আজ কালকার সাধারণ আম্মাণের সঙ্গেও লোকে যে ব্যবহার করে না, আর রামচন্দ্রের মত মহাত্মা, যাঁকে তুলগীদাস প্রভৃতি উপাসনা করে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ ক'রে গেছেন, সেই রামের বশিষ্ঠের সঙ্গে এ ভাবে ব্যবহার দেখে প্রাণে বড়ই অশান্তি হয়। তা দেখ, কি তুদ্দিনই উপস্থিত হয়েছে।

এইখানে একটা কথা উঠিল। অনেকেই বলিলেন, "সীতা নাটকে রামকে কি রকম নীচু করেছে! শব্দুক তাঁরই তপস্থা করছে, আর রাম জেনে শুনে তাকে নিষ্ঠুরের মত মেরে ফেললেন। কি রকম বিকৃত করেছে!"

ভখন ঠাকুর শস্ত্ব বধ সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন। ঠাকুর। শস্ত্ব বধের সেখানে বাল্মিকী রামায়ণে আছে, প্রাক্ষণের ছেলের অকালমৃত্যু হ'ল; আক্ষণ এসে রামকে ধরলে, "কেন ভোমার রাজ্যে অকালমৃত্যু হ'ল? চারটী কারণে এর অকালমৃত্যু হ'তে পারে। এক, পুত্রের পাপে তার অকালমৃত্যু হ'তে পারে; নয়ত পিতার পাপে পুত্রের অকালমৃত্যু হ'তে পারে অথবা রাজার পাপে অকালমৃত্যু হ'তে পারে। আমার পুত্র ত বালক, তার আর কি পাপ হবে? আমিও খুঁজে দেখলুম, আমার কোন পাপ নেই। হয় তোমার পাপে আমার পুত্রের অকালমৃত্যু হয়েছে, নয়ত তোমার রাজ্যের কোন প্রজার পাপে হয়েছে। কোন রাজার রাজ্যে অকালমৃত্যু নেই, তোমার রাজ্যে কেন হ'ল? যদি আমার পুত্রের জীবন না পাই, আমি অনাহারে তোমার এখানে প্রাণ ত্যাগ করব। তুমি এর ব্যবস্থা কর; নয় ত আকাণ-হত্যা হবে।"

তথন তিনি নারদ-বশিষ্ঠাদি সবকে ডাকালেন। বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিদের করজোড়ে অভিবাদন ক'রে সম্মানপ্রাপ্ত আসনে বসালেন। তাঁদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন। তথন নারদ যুগ হিসাবে চতুর্ববর্ণের ক্রিয়ার কথা বলতে লাগলেন।

"দেখ, সত্যযুগে বাহ্মণেরাই তপস্থা করতেন। সে সময় ব্রাহ্মণ ছাড়া অহা কোন জাতি তপস্থা করত না। সত্যযুগ তাঁদের তপঃ-প্রভাবে জাজল্যমান এবং অজ্ঞানরহিত ছিল। সে সময় প্রাহ্মণগণেরই একাধিপত্য ছিল। তাঁরা ভূত, ভবিষ্যুৎ, বর্ত্তমান, এই ত্রিকালজ্ঞ এবং অমর ছিলেন। সত্যযুগের অবসানে মানবগণের প্রাহ্মণত্ব-বুদ্ধি শিথিল হওয়ায় ত্রেভাযুগের উৎপত্তি হ'ল। তখন পূর্ব্বসঞ্চিত তপোবল-সমন্থিত হ'য়ে ক্ষত্রিয়ণণ জন্মগ্রহণ করলেন। যে সকল মহাত্মারা ত্রেভাযুগে তপস্থামুষ্ঠানে রত ছিলেন, তাঁদের অপেক্ষা সত্যযুগে তপোনিরত মহাত্মারা বীর্যাবল এবং তপোবলে প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। সত্য এবং ত্রেভা যুগের মধ্যে সত্যযুগে প্রাহ্মণ, কি তপোবল, কি

বাহুবল, সকল বিষয়েই আসাণ এবং ক্ষত্রিয় সমান। তবুও ত্রেভাযুগে বাক্ষণ এবং ফত্রিয়ের মধ্যে তপোবিশেষ দ্বারা ব্রাক্ষণের শ্রেষ্ঠত দেখে মন্ত্র প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্ত্তকগণ সর্ববদন্মত বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা ধর্ম্মবছল পাপরহিত ত্রেভাযুগ ধর্ম্মদারা প্রদীপ্ত হ'লে অধর্ম পৃথিবীতে একপাদ স্থাপন করলেন। সে জ্বন্য লোকসকল অধর্ম প্রাপ্ত হ'য়ে বর্ণাশ্রম প্রাপ্ত হ'ল, এবং তাদের রজোগুণমূলক বেষের উৎপত্তি হ'ল। বৈশ্য আর শৃদ্রের অপর বিষয় নেবার শক্তি না থাকায় ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সেবাই তাদের ধর্ম হ'ল। এতেই তাদের উন্নতি হ'ত। দ্বাপরে অধর্ম্ম পৃথিবীতে দ্বিপাদ স্থাপন করলে ক্ষত্রিয় শক্তির থর্ববতা হবে। তখন বৈশ্যরা তপস্থায় নিরত হবে। কলিতে অধর্মের ত্রিপাদ পৃথিবীতে স্থাপিত হ'লে, ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হবে। তখন শৃদ্রের তপস্থায় অধিকার হবে। তা এখন ত্রেতা; এখন ত শুদ্রের উপাদনার অধিকার নেই। কারণ, শূদ্র উপাসনা করলেই তাতে হিংসাযুক্ত কামনা থাকবে ; অপরের ধ্বংসকারী কামনা নিয়ে উপাসনা করবে। দেখু ভোমার রাজ্যে কোন শুদ্র উপাদনা করছে। দে জন্ম এই অকালমৃত্যু হয়েছে। ছুর্মতি মানব যে রাজার রাজ্যে বা নগরে অধর্ম বা অকার্য্য করে, সে নগরে অথবা রাজ্যে অলক্ষার আবির্ভাব হয় এবং অকালমুহ্যু ঘটে। কাঞ্চেই সে রাজা এবং প্রকা উভয়েই নরকে যান। রাজা ধর্মানুসারে প্রকাপালন করলে, অধ্যয়ন, তপস্থা ও পুণ্যকাব্দের ষষ্ঠভাগ লাভ করেন। যে রাজা প্রজারক্ষা করেন না, তিনি কি ক'রে ষষ্ঠভাগ পাবেন 📍" তাই রামকে বলছেন, "তুমি নিজ রাজ্যমধ্যে অনুসন্ধান কর। যেখানে পাপকার্য্য অমুষ্ঠিত হ'চেছ দেখবে, তা যত্নপূর্ববক নিবারণ কর। তা'হলে ভোমার ও ভোমার প্রকাগণের ধর্ম এবং পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। এ বালকও জীবিত হবে।"

তথন রাম বিমানগামী রথে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করতে বেরুলেন। যুরতে যুরতে দেখেন, বিশ্বাপর্বতে এক জটাজূটধারী তপস্তা করছে। সেখানে গিয়ে তাঁকে সম্মানপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কে? কোন্ বর্ণ ? কি জন্ম তপস্থা করছেন, বলুন। আমি রাম, এ রাজ্য আমার অধিকারে; আমার জানবার অধিকার আছে।" তখন তিনি বললেন, "আমি শুদ্রবর্ণ। দেবতাদের নই্ট ক'রে সশরীরে স্বর্গে গিয়ে রাজা হব, এই কামনায় তপস্থা করছি।" এ হিংসাযুক্ত-কামনাপূর্ণ তপস্থা হ'তে পারে না। শুদ্রের তপস্থায় সেই যুগে অধিকার নেই। কারণ, শুদ্র তপস্থা করলে সেটা কামনাযুক্ত হিংসাপূর্ণ তপস্থা হবে। তাতে অপরের অনিষ্ট হবে; প্রজার অমঙ্গল হবে। এজন্মই ঋষিরা রামকে এ উপদেশ দিয়েছেন। রাম তাই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্ম শস্কুককে বধ করলেন। তথন দেবতারা এসে তাঁকে আশীর্কাদ করলেন, পুষ্পারৃষ্টি করলেন। এদিকে যেই এর প্রাণ গেছে, অমনি ত্রাহ্মণ-বালক বেঁচে উঠেছে।

এঁরা করেছেন, সীভার বনবাসের সময় রাম শোকে বিহবল।
কিন্তু দেখ, সীভাহরণের সময় রাম শোক করেছিলেন বটে, কিন্তু
সীভার বনবাসের সময় রামের সে ভাব মোটেই ছিল না। বাল্মিকী
রামায়ণে আছে,—রাম মন্ত্রী, পরিষদ্ প্রভৃতি সকলকে আহ্বান ক'রে
ক্রিজ্ঞাসা করলেন, "রাজ্যের প্রক্রারা আমার সম্বন্ধে, সাতা ও লক্ষ্মণ
প্রভৃতি সম্বন্ধে কি বলছে ?" তারা প্রথম চুপ ক'রে রইলেন। তারপর তিনি বললেন, "তোমরা নিঃসক্ষোচে বল, প্রজাদের আমাদের সম্বন্ধে
কি রকম ভাব ?" তখন একজন বললে, "আপনার কিংবা লক্ষ্মণ
সম্বন্ধে কেউ কিছু বলছে না বটে, কিন্তু সীতা সম্বন্ধে আনেকেই
বলছে।" রাম বললে, "কি বলছে আমায় বল। কোন সম্বোচ
ক'রো না।" সে বললে, "প্রজারা বলছে,—সীতা এতদিন একাকিনী
রাবণের গৃহে রইলেন, আর রাম কোন ছিধা না ক'রে তাঁকে ঘরে
আনলেন। যে নারী এতকাল পরগৃহে থাকলেন, তাঁকে ঘরে আনতে
যদি দোষ না হয়, তবে এ দেখে ত আমাদের জ্রীরাও কোনও শাসন মানবে
না। রাজা যদি এ ব্যবহার করতে পারেন, তবে আমরাই বা কি ক'রে

তাদের বলি। তিনি রাজা, ধনী, যে রকম ইচ্ছা করতে পারেন: কিন্তু এতে যে আমাদের বিপদ।" রাম সব শুনলেন। শুনে ভাবলেন, 'যথার্থই ত: আমারই অস্থায় হয়েছে। আমি না হয় সীতাকে বিশাস করতে পারি, কিন্তু প্রজারা কি ক'রে বিশাস করবে ? তারা ত জানে না। এ আমারই অক্যায়। এতে পিতপুরুষরা আমার প্রতি অসম্ভট হবেন। নিজের স্ত্রীর জন্ম প্রজাদের অসম্ভট্ট করছি।' এই ভেবে তিনি লক্ষ্মণকে ডাকালেন। লক্ষ্মণ আসতেই বললেন, "দেখ লক্ষ্মণ, তোমাকে যে আদেশ করব, দিরুক্তি না ক'রে তা পালন করবে। যদি কোন আপত্তি কর বা অমাতা কর, তবে আর তোমার মখদর্শন করব না।" তারপর লক্ষ্মণকে প্রজাদের কথা বললেন। আর বললেন, "পীতাকে বনবাস দেব। তাঁকে গঙ্গাতীরে রেখে এস। তিনি ঋষিদের আশ্রম দেখতে চেয়েছিলেন: সেই কথা বলেই নিয়ে যেও। রেখে আসবার সময় বলো যে, আমি জানি ভিনি সভী: আমি কলঙ্কিনী বলে তাঁকে বনবাস দিচ্ছিনে। তবে প্রজার মনোরঞ্জন রাজার কর্ত্তব্য. কাজেই সেজগু আমাকে এ কাজ করতে হ'চেছ। আমার বিশাস আছে তিনি সাধ্বী সতী!

সীতাও আসবার সময় লক্ষ্মণকে বলছেন, "আমার আর কিছু ছুঃখ নেই। তবে ৠিষরা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করবেন, রাম তোমায় কেন ত্যাগ করলেন ?' তখন আমি কি বলব ? আমি এখনই গঙ্গার জ্বলে প্রাণ বিসর্জ্ঞন করতাম, কিন্তু আমার পেটে তাঁর সন্তান রয়েছে; কাজেই সে উপায় নেই। তিনি যে নিন্দা-ভয়েই আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। তিনিই আমার পরমগতি। তাঁর যাতে নিন্দা বা অপবাদ হয়, এ রক্ম কার্য্য করা আমার কর্ত্ব্য নয়। তাঁকে বলো, তিনি ভাইদের সঙ্গে যে রক্ম ব্যবহার করেন, প্রজ্ঞাদের সঙ্গেও যেন সর্ব্বদা সে রক্ম ব্যবহার করেন। প্রজ্ঞাদের সঙ্গেও যেন সর্ব্বদা সে রক্ম ব্যবহার করেন। প্রজ্ঞাদের ভার ধর্ম্ম। তাতেই তিনি অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করবেন। লক্ষ্মণ, আমি প্রজ্ঞাদের নিন্দাবাদ এবং তাঁর জন্য যেরূপ অন্মুশোচনা

করি, নিজের দেহের জক্তওঁ সেরপে করি না। পতিই জ্রীলোকের দেবতা, পতিই গভি, পতিই বন্ধু, এবং পতিই গুক্ত। কাজেই সর্ব্বভোভাবে প্রাণ দিয়েও পতির প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা উচিড। জ্রাকে বলো, আমার শোকে অধীর হ'য়ে যেন রাজকার্য্যে শৈখিল্য না করেন। রাজকর্ত্তব্য যেন ঠিক্ ঠিক্ পালন করেন। আর আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, যেন জন্মে জন্মে তাঁরই মন্তন স্বামী পাই। তাঁর চরণে যেন অট্ট ভক্তি থাকে।"

লক্ষণ ফিরে এলে দেখলেন, রাম একট অধীর হ'য়ে বলে আছেন। অমনি বললেন, "একি ! আপনার এ ভাব ! প্রকারা টের পেলে কি বলবে ? স্ত্রীর শোকে রাজকর্ত্তব্যে অবহেলা! এ ড আপনার উপযুক্ত নয়। দেখুন, কালের গতিই এই। অসীম ঐশব্য হ'লেও কালে ভা নফ্ট হ'য়ে যায়: অভিশয় উন্নতি হ'লেও পভত্ক হয়; সংযোগ হ'লেই শেষে ভার বিয়োগ ঘটে : জীবের জীবনও কালে বিলয় পায়। স্থভরাং ত্রী, পুত্র, ধনে অভ্যস্ত আগক্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ, এদের সঙ্গে বিচ্ছেদ সকলেরই অবশুস্থাবী। আপনি মনোবৃত্তিকে সাংসারিক ছঃৰ থেকে নিবৃত্তি করতে পারেন। আপনি যখন সমস্ত লোককেই শিক্ষা দিতে সক্ষম, তখন যে নিজের শোক দূর করবেন তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আপনার স্থায় মহাপুরুষরা এরূপ শোকে অধীর হন না। আপনি বে व्यभवाम- ७ स्त्र जी छोटक পत्रिकांश करत्रह्म, यमि स्त्रे अत्रशृह वानित्री পদ্মীর জন্ম সর্বাদা শোক করেন, তা'হলে আপনার অপবাদ দূর হওরা দূরে থাকুক, তা আবার প্রকারান্তরে নগরে ঘোষিত হবে। স্থতরাং আপনি ধৈৰ্য্যধারণপূৰ্বক এ শোকবৃদ্ধি ত্যাগ কক্ষন; আর বিলাপ করবেন না।" রাম তখনই সে ভাব ত্যাগ ক'রে বললেন, "ঠিক্ বলেছ লক্ষ্য্ৰ, ব্লাক্ষ্যবিধ্য ক্ৰেটা অমাৰ্ক্ষনীয়।" এ বলে একটা পল্ল বললেন।

"এক আক্ষণের একটা গরু, নৃগ নামে এক রাজা দান ক'রে কেলে-ছিল। আক্ষণ সেটা পুঁজতে পুঁজতে আর এক আক্ষণের বাড়ী গিয়ে পেল। সেই আক্ষণ বললে, রাজা তাঁকে সেটা দান করেছেন। এ নিয়ে ছু'জনে ঝগড়া। মীমাংসার জন্ম নৃগ রাজার কাছে এসে, রাজ্যারে অনেকদিন অপেকা ক'রেও রাজার দেখা পেল না। তাই রাজাকে অভিশম্পাত করলে। তা এ আমারই অন্যায়। সব মন্ত্রী অমাত্যদের ডাক।" এই বলেই আবার রাজকার্য্যে মন দিলেন। তা দেখ, এ জিনিষকে কি বকম বিকৃত করেছে!

রামকে নিয়ে এ শব না করাই ভাল ছিল। বাঁকে বহুলোক মানছে, আনেকে পূজা করছে, তাঁকে নিয়ে যা তা করা কেন ? একেই ত হিন্দুদের আজকাল এমন চুর্দ্দণা, রামায়ণ, মহাভারত কি জিনিষ তার থোঁজাই রাখে না। তার ওপর থিয়েটারে (theatre-রঙ্গালয়) গিয়ে যদি এ রকম ধারণা নিয়ে আদে, তবে আর কি হবে ?

এ সব দেখতে আমার ত মোটেই ইচ্ছা হয় না। সেবার এঁরা (ভক্তরা) পাশী থিয়েটারে নিয়ে গেলেন। দেখলাম, রাম, বাগানে সীতাকে দেখে তাকিয়ে আছেন, আর লক্ষণ তাঁকে ঠাট্টা করছে। দেখ, কি অবস্থা! বিশ্বামিত্র রামকে জনকের সেখানে নিয়ে গেলেন। আলাদা বাড়ীতে আছেন। সীতার সঙ্গে দেখাও নেই। এখন রাম সকালে বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছেন। সীতাও সথীদের নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছেন। রাম সীতাকে দেখে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছেন। সীতাও তাঁকে দেখছেন। ইত্যবসরে লক্ষণ একটা ফুল নিয়ে রামকে ভাঁকিয়ে ঠাট্টা করছে। বোঝ ব্যাপার। যে লক্ষণ বড় ভাইকে কি ভাবে সম্মান করতে হয় তার আদর্শ-স্বরূপ, তাঁকে কিরূপ ভাবে যেন এয়ার ভাইদের মতন সাজিয়েছে।

আমাদের শাস্ত্রটা ত শুধু থিয়েটার বা গল্পের জিনিষ নয়। এর মধ্যে পদে পদে শিকা, এবং সমাজে চলতে হ'লে, দেশ-কাল-পাত্র অনুষায়ী কি কি ব্যবস্থা নিয়ে চলতে হয়, সে সবই দেওরা আছি। তাই মনে হয়, থিয়েটারটা বা খুসী তা না হ'য়ে, শুধু একটা রং তামাসা বা অর্থাগমের পস্থামাত্র না হ'য়ে, এখানে বদি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঠিক্ ঠিক্ বর্জায় রেখে কার্য্য হ'ত, তবে অনেক উপকার হ'ওঁ। লোকে খিয়েটার

দেশার ছলে শান্তের মর্ম্ম অবগত হ'তে পারত। শান্তকে কখনও
বিকৃত করতে নেই। শান্ত-সম্বন্ধীয় পুস্তক খুব বিবেচনা ক'রে লিখতে
হয়। যাঁকে বহুলোক মানে, নিজের বিশ্বাস্থ না থাকলেও যা তা লিখে
ভাদের প্রাণে আঘাত দিতে বা ভাদের ভাব ভল্ক করতে নেই।
থিয়েটার হিসাবে ভাল হ'তে পারে, কিস্তু শাস্তের বিকৃতি এবং ধর্ম্মনীতির
বিকৃত্ব বলেই এ সব দেখে প্রাণে অশান্তি হয়।

রাত প্রায় ১০টা হইল। তিনকজিবাবু, সোমদেব, যুগল উঠিল। ঠাকুর ভিনকজিবাবুকে বলিতেছেন, "বেশ; ভোমার অ্যাক্টিং (acting-অভিনয়) আমার খুব ভাল লাগে।

ভিনকজিবাবু। আপনি একবার পায়ের ধূলো দিয়ে আমায় আশীর্বাদ ক'রে আসবেন; তাতেই আমার ভাল হবে। আর কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ক'টা জায়গায় কি রকম ভাব হিয়ে বলতে হবে, আমায় একটু বুঝিয়ে দেবেন। আমি বই নিয়ে আসব।

ঠাকুর। আছে। বেশ, নিয়ে এস। (সোমদেব ও যুগলকে) কি, ভোমরাও উঠছ ? ভোমাদের জু-গার্ডেন একবার দেখে আসতে হবে।

ভাহারা জু-গার্ডেনে কাব্র করে। সোমদেব জু-গার্ডেনের সহকারী পরিদর্শক (Asst. Superintendent)। ভাহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় শইল। ঠাকুর পরে বলিভেছেন।

ঠাকুর। আমি ইদানীং যত থিয়েটার দেখেছি, তার মধ্যে তিনকড়ির অ্যাক্টিং আমার স্বার চেয়ে ভাল লাগে। আর থিয়েটারে থেকে ওরকম চরিত্র রাখা, এ বড় দেখা যায় না। খুব শক্তির কথা।

ঠাকুর কথার কথার সোমদেব ও তাহার ভাইদের কথা বলিতেছেন।
ঠাকুর। সোমদেবের ভাব বড় হ্লনর। আমার ওপর খুব ভক্তি
বিশাস। আমাকে দেখবার জন্ম সব কাল ফেলে ছুটে আসে। শাস্ত,
সরল স্মভাব। মঠের ওপর তার বড়ই লক্ষ্য। সকলের ওপরই তার
একটা ভালবাসা আছে। এ রকম সংছেলে বড় কম দেখা যায়।

ভারা সব ক'টা ভাই-ই ভাল। স্থানেবের আমার ওপর পুৰ ভক্তি।
অক্ত শরীরেও আমাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসে। বড় সরল
অভাব। গণদেব পুব বুজিমান। ভারও আমার ওপর পুব ভক্তি।
কাশীতে গিরে পর্যান্ত আমার দেখে এসেছে। এদের দেখলে বড়
আনন্দ হয়।

১০টার পরে আবতি হইলে, সকলে বিদার লইলেন।

# প্রথম ভাগ--ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১০০০ বাং; ২০শে মে, ১৯২৬ ইং; বৃহস্পতিবার, শুক্লা-অফীমী।

## কলিকাতা।

প্রাতে মঠে—'শ্রীম'র সঙ্গে কথা।

পরমহংদদেবের কথা—ঠাকুরের অস্থের কথা—পরমহংদদেবের বেদান্ত প্রবণ—সমাধি অবস্থা—সংদারীর প্রতি উপদেশ—শুকদেব ও গৃহী—শুক ছাড়া উপান্ন নাই—পরমহংদদেবের অস্থ্যের কথা—ভক্তদের ক্রন্ত তাঁর ব্যাকুগতা— ডাক্তার নাহেবের সঙ্গে ঠাকুর স্থক্ষে কথা।

বৈকালে মঠে—ডাক্তার অমিয়মাধব ও অক্তাক্ত ওক্তাদের সলে কথা। ঠাকুরের অহুধের কথা—কীর্তন—সঙ্গীত ও ভাব।

সকালে গলামান করিয়া আসিবার সময় পথে মান্টার মহাশরের (এম) সলে দেখা হয়। মান্টার মহাশর ঠাকুরকে দূর হইতে দেখিরা তাঁহার কাছে আসিলেন। ছুইজনে কথা কহিতে কহিতে মঠের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের অমুধ সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। মান্টার মহাশর বিদার লইতে চাহিলে ঠাকুর বলিলেন—

**"हमून ना, खश**द्ध कर्षे वसरवन।"

দোভলার ঠাকুরঘরে আগিয়া শ্রীম ঠাকুরের আসনকে প্রণাম ক্রিলেন। সকলে আসন প্রহণ করিলে ছুইজনে কথা হইতে লাগিল।

শ্রীয় । আপনার শরীরের জন্ম ভাবি । মাঝে মাঝে আসব মনে হ'লেও, পাছে আপনার কয়্ট হয় তাই ইতন্ততঃ করি ।

ঠাকুর। আপনার যখন ইচ্ছা আসবেন। এ আপনার নিজের জায়গা মনে করবেন।

শ্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, "উকীল দেখলৈ জ্ঞজ মনে পড়ে।" এই থোঁজে বেড়াই কোথার তাঁর চিস্তা হ'চছে। গদাধর আশ্রামে যারা আলে, তাদের বলি 'ওখানে (ঠাকুরের কাছে) যাও। সেখানে রাতদিন কেবল ঈশ্বরের চিস্তা হ'চছে। সেখানে গেলে প্রাণশীতল হবে।' ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, "বাঁরা সব ত্যাগ ক'রে ভগবৎ চিস্তা করেন, এমনতর লোক না হ'লে প্রাণশীতল হবে কেন ?"

ঠাকুরের অহুখের কথা হইতেছে।

🕮ম। ভাক্তারেরা কি বলে 🤊

ঠাকুর। ভারা ও আমার খাভ বোঝে না। আর ওযুধ খেলেও কোন কাজ হয় না, বরং বেড়ে ধায়।

শ্রীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, ঈশ্বরচিন্তা যাঁরা করেন, তাঁদের ধাত সব আলাদা। হত্তের গতি আলাদা হ'য়ে যায়। আপনি বেমন বলেন, 'ওযুধ খেলেই গরম হ'য়ে যায়।'

ঠাকুর ডাক্তার সাহেবকে পরিচিত করিয়া দিলেন। "ইনি একজন বড় ডাক্তার। বড় সরকারী কর্মচারী।" (Asst. Director of Public Health). তারপর বলিলেন।

"ডাক্তারের বাড়ী আছি, তবু ত কিছু হ'চেছ না।" (সকলের হাস্ত)। ডাক্তার সাহেব। ঠাকুর যদি ইচ্ছা করেন সারাতে, তবেই সারে। শ্রীম। রক্তের গতি আলাদা কিনা, পুঁ্থির সঙ্গে মিলবে না। ঠাকুর দেওয়ালে পরমহংসদেবের বড় ছবিটা দেখাইয়া বলিলেন,— ঠাকুর। এই ছবিটা বড় ভাল। এইটা আমার বেশ লাগে।

শ্রীম। ভক্তরা যেখানে খাকেন সেখানে তাঁর আবির্জাব হয়।

ঠাকুর তাঁহার পার্মন্ত সিংহাসনের ছোট ছবি দেখাইয়া বলিলেন,—

ঠাকুর। এখানে একটা ছবি আছে। তিনি পেরমহংসদেব)

আহেন, আর মা কালী।

শ্রীম। হাঁা, মা আশীর্কাদ করছেন।
মান্টার মহাশয় দক্ষিণেশরে যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।
ঠাকুর। হাঁা, গতবার গিয়েছিলুম। বছরে একবার ক'রে ঘাই।
শ্রীম। (ডাক্তার সাহেণকে) বেলুড় মঠে একদিন নিয়ে যাবেন।

জ্বান। (ডাক্টার সাংহেবকে) বেলুড় মঠে একাদন নিয়ে বাবেন।
শরীর খারাপ; বুঝে হুল্লে নিয়ে বাবেন। অনেকে তাঁকে সেখানে
ডাকছে। সবই যে আমাদের সঙ্গে মিলবে তা ত নয়। নানা পথ
আছে; ভক্তি, জ্ঞান-বিচার। ঠাকুর সকলকেই ভালবাসতেন।
ব্রাক্ষসমাজেও বেতেন।

ঠাকুর। গীতাতেই ত আছে। 'বে ভাবে বে জন করয়ে ভজন, সেইরূপে তার মানসে রয়।' ভাব ঠিক্ ঠিক্ রাখতে পারলেই হ'ল। বিশাস যদি হয়, এ ভাবে তাঁকে পাব, সে বিশাসই পাইয়ে দেয়।

শীম। প্রকৃতি ত আলাদা হবেই। পেনেটাতে বৈক্ষবদের সঙ্গে পিয়ে নাচতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। আবার ভোতাপুরীর কাছে বেদান্ত শুনলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনবেন কি না; মা বললেন, "শোন।" 'মা মা, ক'রে ডাকতেন, শুনে ভোতাপুরী কাঁদত। সে বলড, "এ কি হ'ল! এত বিচার করি, তবু 'মা মা' শুনে কারা আসে কেন ?" দক্ষিণেশরে একবার এক সাধু এসেছেন। তিন চার দিন থাকার কথা, তা দশ এগার মাস হ'য়ে গেল। যেভে চাইলে বলতেন, "দাড়াও, আমার বেদান্ত বোধ হোক।" বেদান্তের সার সংগ্রহ হ'য়ে গেল; 'ব্রহ্ম সভ্য ক্রগৎ মিথ্যা।' যতক্ষণ দেহাত্ম-বুদ্ধি আছে তডক্ষণ সে বোধ কি ক'রে হবে।

ঠাকুর। বেল পাকলে বোঁটা আপনি খ'দে যায়।

শ্রীম। এমন সহজ ভাবে বলতেন! লোকে কিন্তু শাত্র পড়ে পড়ে হয়রাণ। আবার বলতেন, "একবারে কি ধারণা হবে? শুনে রেখে দাও। পরে তাঁর কুপায় ধারণা হবে।"

ঠাকুর। গীতার বলেছেন, 'সাধক অব্যক্ত ত্রেন্সে বহু ক্লেশে পায়। যারা ভক্তিভাবে আমার সেবা করে, আমি তাদের উদ্ধার করি।' দেহাত্ম-বৃদ্ধি থাকতে ত্রহাজ্ঞান হয় না।

<u>শী</u>ম। 'আমি'ত যায় না। ভাই বলতেন, "থাক শালা দাস আমি হ'য়ে।"

ঠাকুর। মূল এক ; তবে যতক্ষণ আমিছ-বুদ্ধি ততক্ষণ তুমিছ-বুদ্ধিও থাকবে।

🗐 ম। সমাধি হ'লে সে বোধ আসে।

ঠাকুর। ওই যে মিশে গেল। সমাধিতে মন মিশে গেল। আমিছ-বৃদ্ধি আনে ত মন ? মনেরই লয় হ'য়ে গেল। সে বোধ ষতক্ষণ না আসে ততক্ষণ দেহাত্ম-বৃদ্ধি থাকবে।

শ্রীম। বলতেন, "সমাধির পর নেবে এলে বেদ-বেদান্ত সব খড় কুটো মনে হয়।"

ঠাকুর। জগৎই তখন চলে গেল। বেদ-বেদাস্ত ত জগতের মধ্যে। তিনি ত বেদাস্তের পার।

সাংখ্য পাতঞ্চল মীমাংসক স্থায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধায়। বৈশেষিক বেদাস্ত, ভ্ৰমে হ'য়ে ভ্ৰাস্ত, অন্থাপি তথাপি জানিতে পারেনি।

মনের সেখানে লর হ'য়ে যায়। সে গুণাতীত অবস্থা। কিছু
বলতে গেলেই গুণের মধ্যে আসতে হয়।

শ্রীম। হাঁা; বাক্য-মনের অতীত। আবার তিনি রূপ ধারণ ক'রে আসেন; কথা ক'ন। বিজয় গোস্থামীকে সমাধির পর বলছেন, "এই দেখ, কথা কচিছ; তিনি রূপ ধারণ ক'রে এসেছেন। মাইরি বলছি।" আবার বলতেন, "রস্থনচৌকীতে বেমন একজন পোঁ ধরে থাকে, আর একজন নানা রাগ-রাগিণী বাজার; আমি তেমনি নানা

রাগ রাগিণী বাজাব। কখন জ্ঞান, কখন ভক্তি। কেন আমি শুধু 'সোহং সোহং' পোঁ। ধরে থাকব ?"

ঠাকুর। হাঁ; বলতেন, "একঘেয়ে হব না।"

শীন। বলতেন, 'মা, যদি ভক্তি না দাও তবে কি ক'রে থাকব ? দিন কাটবে কেমন ক'রে ? শরীর ত থাকবে না।" ভাই ভক্তি ভক্তের জন্ম শরীর রেখে দিয়েছিলেন। "কামিনীকাঞ্চন নিয়ে কি ক'রে থাকব মা। ভা মা বলেছেন, ভা নয়, শুজা ভক্ত আগবে; যাদের কেবল ঈশবের দিকে মন, এমন ভক্ত আগবে; ভাভে প্রাণ শীতল হবে।" গৃহী সয়্যাসী সকলকেই উপদেশ দিতেন। সয়্যাসীদের ত বলতেন, 'মেয়েদের চিত্রপট পর্যান্ত দেখবে না।' গৃহীদের কভ উপদেশ দিতেন, 'ছুটী একটী ছেলে হ'লে ভাই বোনের মত থাকবে।' একজন জিল্ডাসা করেছিল, "বেশী টাকা রোজসারের চেফ্টা করব কি ?" বলেছিলেন, ''হাা, করতে পার, বদি বিদ্যান্ন সংসার কর। ভগবানের সেবা, দরিজের সেবা, এ সব করবে।" দরিজের সেবা বলতেন, দয়া বলতেন না। দয়া, সে ঈশবের।

ঠাকুর। শুকদেবের কাছে এক গৃহী উপদেশ নিতে গিরেছিল। বললে, ''আপনি বলছেন কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ; আমাদের সে কি ক'রে ছবে ? আমরা ত ওরই মধ্যে আছি।'' শুকদেব বললেন, ''গৃহীর জন্ম সে ধর্ম্ম নর। সহধর্মিণী বে স্ত্রী সে কামিনীর মধ্যে নর; আর উদরারের জন্ম বে অর্থ সে কাঞ্চনের মধ্যে নর।'' বার আকর্ষণে কোন অবস্থাতেই কুলোয় না, 'দেহি দেহি পুনঃপুনঃ' রব; এই আনছি, আবার আনতে হবে; থাকল, আবার চাই; কোন অবস্থাতেই সম্প্রফ নয়; সেই হ'ল কামিনী। বার আকর্ষণে তাঁকে জুলিরে দেয় সেই কামিনী। তা ছাড়া সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মের সহারকারিণী। আর জ্যোপ-বিলাসের জন্ম যে অর্থ, বাতে দিন দিন কামনা-বাসনা বেড়েই মান, সেই হ'ল কাঞ্চন।

ব্তক্ষণ বাসনা আছে, কিছু রোজগার করতে হবে বই 🗣। ভবে

টাকা ছাড়াই যে চলেনা তা নর। খেতে যে অর্থ চাই তার মানে নেই। যদি রসনা-তৃত্তির জন্মে খাও তবেই অর্থ চাই। ক্ম্মা-নির্ভির জন্ম হ'লে অর্থের আবশ্যক হয় না। যাতে তাতে পেট ভরিয়ে নাও। যদি ভাল খাবার আসে, খাও; না আসে ত যদৃচ্ছা লাভের ওপর থাক। তাঁতে মন রেখে দাও। ক্ম্মা-নির্ভির অন্ন আসেনি এসে জুট্বে। যদি তাও না পার, গাছের পাতা আছে, নদীর জল আছে, রক্ষে ফল আছে, এর কেউ মালিক নেই, ভাই দিয়ে ক্ম্মা-নির্ভি কর। আর বস্ত্র; যশ, মান, দেহস্থের জন্ম হ'লে, পোষাকের জন্ম অর্থের প্রয়োজন। লজ্জা-নিবারণের জন্ম যদি হয়, তা'হলে আপনি যা আসে ভাই পর। চিন্তা রাথবে না। নয় ত শাণানে মড়ার কাপড় ফেলে যায় ভাই নিয়ে কৌপীন ক'রে পর, অথবা দিগল্বর থাক। না হয় সংসারী ভোমার কাছে আসবে না। চিন্তা-শুন্ম হও; ভাঁকে ডাক।

শীম। ঠাকুর (পরমহংসদেব) বলতেন, "বিছার সংসারের অন্ত টাকা রোজগার করবে, নিজের ভোগের জন্য নয়। ছেলেপিলে বেই একটু লায়েক হবে আর তাদের দেখবে না। পাখী বেমন ছানা হ'লে প্রথম এনে খাওয়ায়। বেই খুঁটে খেতে শেখে আর কাছে ঘেঁসতে দেয় না। এলে ঠুকরে দেয়। বাছুর বড় হ'লে কাছে এলেই গাই শুঁতিয়ে দেয়। নয় ত চিরকাল ওই করবে।" গৃহীদের জন্যই বেশী ভাবতেন। অপরদের কথা বলতেন, "ওদের কি, ওদের অতটা ঝঞাট নেই। এদের জন্মই ভাবনা।" একজন সংসারী বলেছিল, "যা অবস্থা, এক এক সময় ইচ্ছা করে আজাহত্যা করি।" ঠাকুর (পরমহংসদেব) বললেন, "কেন তা করতে যাবে গো? সদ্প্রক্রর কুপা হ'লে সব ছুংখ বাবে। বাজীকর বাজী দেখায় না? হাজার গাঁট পাকান দড়ি। একে ওকে খুলতে দিলে, পারলে না। পরে বললে, 'ভূমি একদিক ধর, আমি একদিক ধরি।' ধরে বললে, 'এবার ঘোরাও।' ভ্রমন সব খুলে গেল। গুরুর শরণাগত হও; এখনই সব বাবে। সে বাজীকর ধরলে সব ঠিকু হ'রে যাবে।" সেই গুহী বললে, "তবে এড

ভাবছিলুম কেন মিছিমিছি।" আপনি থেশ একটা কথা বলেন;
"বাছুরকে ধরলে গাই আপনি আসে।" গুরুর সেবাও ভেম্নি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুরের খুব আনন্দ হইয়াছে। চোখ মুখ ভাবপূর্ণ। কিছুক্ষণ পরে মাফ্টার মহাশয় আবার বলিতেছেন।

শ্রীম। গুরু না হ'লে উপায় নেই। Through Jesus ( যীশাসের সাহায্যে ): তিনি আর গুরু এক। যীশাসের কথা আছে. I and my father are one ( আমি এবং আমার পিতা একই )। বেশ বলতেন, "যেমন গঙ্গা আর খাল, গঙ্গায় জোয়ার হ'লে খালেও হ'ল। গঙ্গায় ইলিশ মাছ, খালেও ইলিশ মাছ।'' আবার বলতেন, ''হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সবটাই যে ছঁতে হবে তার মানে নেই। যে কোন একটা জায়গা ছঁলেই হ'ল। যেখানে ভাল ঘাট টাট আছে সেখানে খানিকক্ষণ থাক।" ইংরাঞ্জি-শিক্ষিত তু'এক-জনকে বলতেন, ''পা টা একটু টিপে দাও ত।'' প্রথম বলতেন, ''পা কামডাচ্ছে, একট দয়া ক'রে টিপে দাও।'' পরে আস্তে আস্তে বলতেন. 'এর ( নিজের দেখের ) ভেতর যদি কিছু থাকে তবে পায়ে হাত বুলুলে ভাল হবে।" মণিলাল মল্লিক যেত। ব্রহ্মজ্ঞানী পণ্ডিত শর্ণধর যেতেন। উনি মণিলালকে বেদাস্ত বলভেন। ঠাকুর বলভেন, ''ওগুলো কি বলছ ? তুমি হাজার বল, ও যাতে আছে সেই ভাল। দেখ, এক ব্রাহ্মণকে জোর ক'রে মুগলমান করেছিল। তাকে বললে, 'বল আলা।' সে আলা বলছে: কিন্তু মাঝে মাঝে 'জগদম্ব।' বেরিয়ে পড়ে। তথন ওরা বলে, 'কি, জগদন্বা বলছিল গ' লে বললে, 'জগদন্বা আমার গলা পর্যান্ত আছে কিনা; ডাই ভোমাদের আল্লাকে যত ঢুকাচ্ছি, যাচ্ছে না, জগদন্বা ঠেলে ফেলে <sup>গ</sup>দিচেছ। (সকলের হাস্য)। পণ্ডিত শশধর থুৰ কৰ্ম্মকাণ্ডের কথা বলতেন। তিনি বারণ করতেন। ''অত কর্ম্ম করতে বলোনা। ল্যাঞ্চা মুড়া বাদ দিয়ে বলো। কলিতে অন্ধগত প্রাণ: সব সংক্ষেপ করবে। তার নামেই ফল হবে।" একজন তাঁকে জিক্তাসা করেছিল, "বীজমন্ত না হ'লে কি সির্দ্ধ হয় ?" ভিনি ভাকে

শুনিয়ে এক তান্ত্রিক সাধুকৈ কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে, "হয়; গুরুর বাক্যে বিশাস করলে সব হয়। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যম্।" তখন ওকে বললেন, "শুনে নাও।"

ঠাকুর আনন্দচিত্তে শুনিতেছেন। আবার ঠাকুরের অহুখের কথা উঠিল। মাফার মহাশয় ঠাকুরের শরীরের জন্ম খুব চিস্তিত। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন।

ডাক্টার সাহেব। (দেওয়ালে বড় ছবি দেখাইয়া) তুই বছর আগের ছবি দেখুন। আর এখন শরীর কি রকম হয়েছে।

🕮 ম। হাা দেখছি, খুব খারাপ হয়েছে।

পরমহংসদেবের কথা আবার বলিতেছেন।

শ্রীম। ওঁর ভাগনে (ছাদয় মুখুজো) যথন চলে গেল, তখন বলতেন, "আমার শরীর রক্ষা করবে কে মা १ নিজে ত পারব না।" তথন যারা কাছে থাকত তারা সব ছেলে মামুষ। তারা ভাবত, 'তিনিই আমাদের দেখবেন। ক্রমে শরীর ভাঙ্গতে লাগল। বলভেন, "হৃদে যদি থাকত, এত লোক আসতে দিত না।" আমরা যেতুম, ছুপুরে একটু শুয়েছেন, দেখেই অমনি উঠে বদলেন। আমরা বলতুম, "একটু বিশ্রাম করুন, তবে ত শরীর থাকবে।" তা শুনতেন না। যারা সব এসেছে তাদের দেখে ভাব উথলে উঠত। শেষকালে বলতেন, "শরীর আর থাকবে না; মা রাখবেন না। মা যদি শরীর রাখতেন. আরও গোটা কতক লোকের চৈতক্ত হ'ত। তা মা রাখবেন না।" वलाजिन, "मा, এখন কে দেখবে মা ? अत्रा দেখবে ? ওদের সময় কই মা। নিজেদের সংসার রয়েছে; ওদেরই বা দোষ কি।" রাখাল মহারাজ কাছে থাকতেন। ঝাউতলায় বাহে যেতেন। রাখাল গাড় নিয়ে যেতেন। গাড়ু বাইরে রেখেছেন।—ভাবে বিভোর হ'য়ে আসতে আসতে তারে লেগে পড়ে ঠাকুরের (পরমহংসদেবের) হাত ভেঙ্গে গেল। কলকাতা থেকে ডাক্তারেরা সব গেছে। মুহুমুহি সমাধি হ'চেছ। বলছেন, "মা, রাখালের ত দোষ নেই মা, ওর ত তার পর্য্যস্ত

যাবার কথা নেই। ওর দোষ নেই মা।" মার কাছে রাখালের দোষ কাটিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীমন্তাগবতে যে সব অবস্থ। আছে —বালকবৎ, উন্মাদবৎ, অভ্বৎ, পিশাচবৎ—সব অবস্থা হ'তে দেখেছি। কলকাতা থেকে কুলপী বরফ নিয়ে যেত; তাই খেয়ে গলার অস্থের সূত্রপাত হয়। বলতেন, "মা, কুলপী আর খাব না, মা। এবার ভাল ক'রে দাও। আর কখনও খাব না মা।" একেবারে বালক। সেবাশ্রমে সাধুভোজন হ'ছে। সাধুরা সব খেতে বসেছেন। উনিও গেছেন। ওঁকেও খাবার দেওয়া হয়েছে। উনি বসেই খেতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। সাধুরা সব বলে উঠল, 'এ ক্যা করতা হায়।' তিনি বেঁকে বসেছেন। বললেন, "আমি ত বাপু তোমাদের লাইনে বসিনি।" (সকলের হাস্ত)। বালক যেমন খাবার পেলেই খেতে আরম্ভ করে।

বলতেন, "কেউ কেউ সাধু আছে, ছেলেপিলে নিয়ে বেশ থাকে। যেই কেউ এল, অমনি ছেলে কোল থেকে ফেলে দিয়ে গোঁপে চাড়া দিয়ে, আসন ক'রে বসলেন; বললেন, "কুচ প্রশ্ন হায়।" (সকলের হাস্ত)। ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন করতে হ'ত না। গিয়ে বসলেই উপদেশ শুনছে। ফুলের যেমন কাছে গেলে আপনিই গদ্ধ পাবে। আর, এই তথা কছেন, এই সমাধি।

আবার ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কথা বলিতেছেন।

শ্রীম। (ডাক্তার সাহেবকে) এঁর থুব বিশ্রাম দরকার, কেমন ? আপনি ভ ডাক্তার।

ভাক্তার সাহেব। তা ত বটেই। তবে সময় কই 📍 সব জক্তরা আসে। তাদের নিয়ে থাকেন।

শ্রিম। সে ত ঠিক্। ভক্ত না হ'লে থাকার যো নেই। ঠাকুরও (পরমহংসদেব) যে দিন ভক্তরা আসত না, গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতেন, নৌকা আসছে কিনা। বলতেন, "কই, কেউ ত এল না।" কাঁদতেন, "কেউ না এলে কি ক'রে থাকব ?" **डाक्टांत्र मारहर । उर्दार्थ ड काक रहा ना ।** 

📵 । Nerve-System ( স্নারু-সংস্থান ) সৰ আলাদা কিনা। শরীর আলাদা। Common Sense ( সাধারণ বোধ ) এই টের পাওয়া যায়। বৈভারা ত জানে না। এ রকম ত দেখেনি। ঠাকুরের ( পরমহংসদেবের ) চিকিৎসা করত, মধু ডাক্তার। ওর ওর্ধ বেশ লাগত, খেতেন। হাত ভেঙ্গে গেল, মধু ডাক্টার এসেছেন। বলভেন, "আমার বিপদের মধুসুদন।" (হাস্তা)। তাঁকে কত যত্ন; কাছে বসাতেন. আলাপ করতেন; যেমন হরিহরাত্ম। ঠাকুরের (পরমহংসদেবের) বালক অবস্থা। একদিন রাত্রি ১০।১১টা হবে, হঠাৎ শরীর খারাপ বোধ করলেন। প্রাণ আইটাই করতে লাগল। রাম, আরও চু'একজন আছেন। বলেছেন, "ভা'লে শরীর ভ্যাগ হবে। ওকে ( মা-ঠাকুরুণকে ) ডাক।" মা-ঠাকুরুণ নহবতে ছিলেন। তাঁকে ডাকা হ'ল। বললেন. "শরীর ত্যাগ হবে।" মা বললেন, "ডাক্তার ডাকুক না।" তা বলছেন, "এত রান্তিরে আবার আমার জন্ম কে ডাক্তার ডাকতে যাবে ১" রাম বললেন, "কি খেয়েছ ?" তখন বললেন, "হালুয়া খেয়েছি।" "ওই হয়েছে। ঘি খেয়েছে কিনা; গাওয়া ঘিতে হয়েছে। সেরে যাবে।" ঠাকুর ( পরমহংসদেব ) বলে উঠলেন "ও ভাই 🥍 বলে নাচতে আরম্ভ করলেন। (সকলের উচ্চহাস্থা)।

এইবার মান্টার মহাশয় প্রণাম করিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিতে ডাক্তার সাহেবের পূজার ঘর দেখিতে গেলেন। পূজার ঘরটা বেশ। আসনের মাঝখানে ঠাকুরের বড় তৈলচিত্র। দক্ষিণ পার্ষে গণেশ ও বাম পার্ষে যুগলমূর্ত্তির ছবি আছে। সম্মুখে একটা গোপাল-মুর্ত্তি আছে।

মান্টার মহাশয় ও ডাক্তার সাহেব সে ঘরে গেলেন।

ভাক্তার সাহেব। (ঠাকুরের ছবি দেখাইয়া) এই আসনে বসে দেখুন, ছবিটী কেমন স্থান্দর। আপনি আসনে বসলে আমার আসন পবিত্র হবে। মান্টার মহাশয় বসিয়া দেখিতেছেন। জেপ করিতেছেন। তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল। প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। কথা হইতেছে ;—

শ্রীম। আপনার সঙ্গে ওর (ঠাকুরের) দেখা হয়, কতদিন হ'ল ? ডাক্তার সাহেব। প্রায় চার বছর আগে। আপনি যে সব ভাব বললেন, ঠাকুরের মধ্যে সব দেখেছি।

শ্রীম। তাত হবেই। এঁর কোন সন্ন্যাসী ভক্ত আছে ? ডাক্তার সাহেব। না ; সন্ন্যাস ত কাকেও দেন নি।

শ্রীম। আপনারা গুরু পেয়েছেন, আবার কি; ঠাকুর (পরমহংস-দেব) বলতেন, "গুরু পেলে, তাকিয়া পেয়ে গেলে।"

ওঁর শরীরের ওপর যত্ন রাখবেন। ওঁর সাক্ষাতে বলতে পারলুম না; একট্ট rest এর (বিশ্রামের) ব্যবস্থা করবেন।

ডাক্তার সাহেব ঠাকুরের কথা বলিতেছেন।

ভাক্তার সাহেব। কীর্ত্তন ক'রে পাঁচ মিনিট পর্যাস্ত সমাধিতে থাকতেন। দক্ষিণেশ্বরে একবার থুব ভাব হ'ল। মায়ের মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে টলতে লাগলেন। প'ড়ে যান ব'লে আমরা ঘিরে দাঁড়ালুম। চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জ্বল পড়ছে। মাতালের মত টলতে টলতে চলতে লাগলেন।

তুই একটা কথার পর মাফার মহাশয় উঠিলেন। যাইবার সময় ঠাকুরকে বলিভেছেন, "এঁরা আবার প্রসাদ খাইয়ে দিলেন।''

ঠাকুর। আপনি যখন ইচ্ছা হয় আসবেন।
মাফীর মহাশয় বিদায় গ্রহণ করিলেন।
বৈকাল ৫টা। ঠাকুরের শরীর ছুর্ববল। জ্ব ৯৯'৪ আছে।
ঠাকুর গান করিতেছেনঃ—

ওমা, কতই ছলনা, করিবে বলনা,
মা হ'রে সস্তানে মহেশ-ললনা।
আশামাত্র দিয়ে, এনে থেলাঘরে,
দিরেছ, দিতেছ কতই যাতনা॥

দিরেছ বে হাতে বিষর চুষিকাঠি,
দিবারাত্র চুষি, কতই কাঁদি কাটি,
রস নাই মা ভাতে, শুধু লালে ভেজা মাটি,
লাললাঠি, জমিদারি, বালাধানা॥

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, প্রিয় সহচর, স্থতাস্থত, দারা, থেলনা স্থন্দর, বসন-ভূষণ, র**ঙ্গিণ** ঝালর,

মনোমুগ্ধকর বিচিত্র থেলনা॥

যদি কভু ডাকি, 'মা মা' বলিয়ে, ওমা সংসার দোলাটি দাও মা দোলায়ে, জগত-জননী, তালিয়ে তলিয়ে,

कांनित्र कानित्र, शाहे या माखना ॥

যদি কেই হয় ছষ্ট কিম্বা আকারে ছেল, সাধের থেলনায় সে কি কভু ভোলে, দের টেনে ফেলে, ডাকে 'মা মা' বলে,

মা দোহাগী ছেলে মা বিনে বাঁচেনা॥

ভক্তরা আসিতেছেন। অবপূর্বব, রাজেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, পুতু ডাক্তার সাহেব, কালু ও আশু আছে। কালীবাবু আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদার (মাডাঠাকুরাণীর ভাই) আসিয়াছেন।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমিয়মাধব মল্লিক আদিয়াছেন। গতবার ঠাকুরের বাতের সময় প্রথম আদেন; ঠাকুরকে খুব ভক্তি করেন ও ভাল বাসেন। ঠাকুর কলিকাতায় আদিয়াছেন খবর পাইয়া এবং তাঁহার শরীর খারাপ শুনিয়া, দেখিতে আদিয়াছেন।

ঠাকুর। অমিয়মাধব এস। অমিয়মাধব। আপনি কেমন আছেন ?

ঠাকুর। রোজ বিকালে একটু জ্বর হ'ছেছে। একটার পর থেকে হয়। আবার, রাভ ১২টায় কমে যায়। শ্লীহার কথা হইতেছে। অমিয়মার্থৰ বাবু সেটা পরীক্ষা করিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বলিতেছেন, "এ record spleen; কিন্তু চেহারা দেখে এ জিনিষ যে ভেতরে আছে বোঝা যায় না। শরীর তুর্বল হ'তে পারে কিন্তু বাইরে যা দেখেছি, তার কোন পরিবর্ত্তনই টের পাচিছ না। তা আপনার সাধারণ নিয়ম খাটবে না।"

ঠাকুর। কালাম্বর বলে সন্দেহ করছে। তাও ঠিক্ বলতে পারছে না।

অমিয়মাধব। কালান্ধরের একটা লক্ষণও নেই। পুরণো ম্যালেরিয়া থেকে হয়েছে : মজ্জাগত জ্বর হ'তে পারে।

ঠাকুর। এঁরা (ভক্তরা) বিদ্যাচল নিয়ে গেলেন। তু'ভিন দিন বেশ ছিলুম। পুব কিদে হ'ল। আবার কিস্তু স্থ্র হ'তে লাগল। অস্তথের সম্বন্ধে নানা কথা হইতেছে।

কালীবাবু। আমাদের কথা হ'চেছ, ঠাকুর ইচ্ছা করলেই সারাতে পারেন; এখন ইচ্ছাটা যদি হয় তবেই বাঁচি।

ঠাকুর। যদি সারাতে পারতুম তবে কি আর রোগ ভোগ করি ? ভবে ভোমাদের বিখাসে যদি সেরে যায়। যীশাস বলতেন, faith cure (বিখাসবলে আরোগ্য করা)। আমার ত অত বিখাস নেই।

কালীবাবু। ওবুধেও ত কাল হ'চেছ না।

ठीकुत। ना, अभिग्रमाथरवत्र ७सूर्य रमस्त्र यारव।

অমিয়মাধব। আমি ত একটা উপলক্ষ।

কালীবাবু। দেখুন না কম কি ভুগছেন ?

অমিয়মাধব। তিনি ভুগছেন না; ভুগছেন ভাপনারা।

কালীবাবু। বাইরে থেকে কেউ এসে যদি দেখে, ছু'বণ্টা, আড়াই ঘন্টা কথা বলছেন, তবে বিশ্বাসই করবে না যে অসুখ।

অমিয়মাধব। সাধারণ ডাক্তারী আইন চলবে না, একটু ভেবে একটা ওবুধ দেব। ঠাকুর। অমিয়মাধব ভক্ত লোক; ওর ওষুধ খেটে যাবে।

অনিয়মাধব। সারাবার মালিক যদি আমি হতুম, তবে আর ভাবনা থাকত না। চিকিৎসা কি ? একটা আরাম করতে গিয়ে দশটা না আসে। আমরা ত একটা আরাম করতে গিয়ে পঞ্চাশটা নিয়ে আসি।

নানা কথার পর ডাক্তার রবিবারে ওর্ধ পাঠাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

বিভূতি, অচ্যুত ও হরিপদ আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহের বাড়ীর মেয়েরা আসিয়াছেন। জোড়াসাঁকর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের পুক্র। ঠাকুরের ওপর তাঁহার ও তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের থুব ভক্তি ভালবাসা। মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। ঠাকুরও তাঁহাদিগকে দেখিলে বড়ই আনন্দিত হন। বলেন, "ও রকম সংপ্রকৃতির ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ পরিবার আজকাল বড় কম দেখা যায়।"

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর ও জক্তরা মায়ের নাম করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে, বিজয়চন্দ্র সিংহের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে কথা হইতেছে। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কেমন আছেন ?"

ঠাকুর। দেখছ, বেশ আছি। তোমাদের দেখলে কি খারাপ থাকি ? তোমাদের দেখলে বেশ থাকি। আমাকে দেখলে রোগা বোধ হয় কি ?

— इं॥ ।

ঠাকুর। ওই, শুনেছ কিনা; কেউ দেখে ত বলছেনা রোগা।
—শীলেতে পেট উঁচু দেখাচেছ।

ঠাকুর। ওই সব শুনেছ। পেট উঁচু ত ভুঁড়িতেও হ'তে পারে। (সকলের হাস্ত)।

বি**জ**য়বাবুর (মাখমবাবুর) অহুখ। ঠাকুর সে**জগ্ন** বড় চিস্তিড হইয়াছেন। ঠাকুর। মাধম পুব ভুগছে। কাশীতে 'বেশ সেরেছিল; ছু'দিন থাকলেই পারত। শরীরটাও ত দেখতে হবে।

—আপনাকে ওবুধ খেতে হবে।

ঠাকুর। মাধম আগে বেশ ক'রে সারুক। এখন তাকে ভাবাব না : বেশ ক'রে স্থন্থ হোক। আমার কি, আমি বেশ আছি।

কিছক্ষণ পরে ঠাতুর গান গাহিতেছেন।

কি স্থ জীবনে মম, ওছে নাথ দয়াময় হে। (১৯ পৃষ্ঠা) আবার গাহিতেছেন। এই গানটা ঠাকুরের স্বর্গটিত।

আমি তাই ভাকি 'মা মা' বলে।
মা যে আমার সর্ব্বমরী, আমি মারের ছেলে॥
প্রভাতে উঠিরে যবে, ডাকি 'মা না' বলে,
মা আসিরে আমার মোহের আবরণ দেন তুলে॥
নিজাবেশে অচেতন যবে থাকি নিশাকালে,
আমি স্বপ্নযোগে দেখি যেন, মা নিরেছেন কোলে॥
গর্ভ-বাসে ছিলাম যবে পড়ি নাই ভূতলে,
আমার খাবার তরে হৃদরে ক্ষীর, মা রেথেছেন তুলে॥
মার রূপায় মরুমাঝে স্থশীতল জল মিলে,
মা যে আমার সকলের মা, স্থর্গ, মর্ত্ত্যা, রসাঙলে।
দীন বলে অজ্পাত্তে থাকৰ মায়ের কোলে,
দেখি কালে কেমনে লয় মারের কোলের ছেলে॥

পঢ়, কানাই, শশী, স্তর্থ, সোমদেব, যুগল ও জিতেন আসিল।

আব্দ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শেষ করিয়া, ঠাকুর সঞ্চীতের ভাব, স্থর ও লয়ের কথা বলিতেছেন,—

ঠাকুর। ভাবই হবে জিনিষ। সমস্ত মনটাকে এক ক'রে নেওয়া। কথা ত সবাই জানে। ভাব নিয়েই কাজ। তবে স্থর, তাল এ সবে সাহায্য করে। সমস্বরে একমনে ডাকলে অপর চিস্তা ভূল হ'য়ে যায়। মন এক হয়। নানারকমে মন এক করা যায়। সংসারীয়া গল্প নিয়ে এক করে। আর কেউ তাঁর জিনিষ নিয়ে এক করে।

দঙ্গীত হ'চেছ শব্দ-ব্রহ্ম। প্রণবের কাজ করে। গান করতে
করতে অপর চিন্তা ভুল হ'য়ে যায়। তা নইলে 'রাধাকৃষ্ণ'ত অনেকেই
বলে। 'রাধাকৃষ্ণ' বলে চুরিও করছে। আদল হ'চেছ মনের সঙ্গে
সম্বন্ধ। একটা অবস্থা হয়, গান করতে করতে নিজের বোধ থাকে
না: চিত্ত লয় হ'য়ে যেতে পারে, মিশে যেতে পারে।

এজন্য তাঁর নাম সমস্বরে করা খুব ভাল। নিজে ত ডাকতে পারে না। নানা চিন্তায় মন থাকে। তবে এক স্থানে এসে সবাই মিলে ডাকলে, অপর জিনিব ভুলে যায়। মন এক হ'লে অপর জিনিব ভুলে যাবে। জ্ঞান-পত্মা সংসারীদের জন্য নয়। মায়ার বন্ধনে থাকতে তা হয় না। এজন্য ভালবাসা প্রধান জিনিষ। ভালবাসা দিয়ে যত কাজ করান যায়, তত 'অমুক কর, তমুক কর' বললে হবে না। করবে কে ? মনের শক্তি কই ? সংসারীদের সঙ্গই প্রধান।

ঠাকুরের 'Travelling (ভ্রমণে সঙ্গে লইবার জন্ম) সিংহাসন' আসিয়াছে। ঠাকুর কাশীতে প্ল্যান দিয়াছিলেন। ছোট জার্মাণ সিলভারের সিংহাসন, যেন কোথাও যাইতে ভেক্সে ভাঁজ ক'রে ঝুলিতে নেওয়া যায়। সেইখানে একটা তৈরী করা হইয়াছিল। ঠাকুরই নাম দিয়াছেন 'ট্রাভেলিং সিংহাসন'। এইখানে সোমদেব সেইটা দেখাইয়া আরও ভাল করিয়া একটা তৈরী করাইয়াছে। বেশ ভাল হইয়াছে। ঠাকুরের থুব পছন্দ হইয়াছে। সোমদেবকে বলিতেছেন,—

ঠাকুর। সোমদেব, ভোমরি সিংহাসন বেশ হয়েছে। খুব স্থন্দর সিংহাসন হয়েছে।

নানা কথা হইতেছে। পুন্তু ঠাকুরের খুব সেবা করে। ঠাকুর কথা-প্রসঙ্গে তাহার কথা বলিতেছেন,—

ঠাকুর। পুন্ত, বড় ভাল ছেলে। অল্প বয়সে এ রকম ধর্ম্মের দিকে টান বড় কম দেখা যায়। অথচ লেখা পড়াতেও পুব ভাল। আমার ওপর একটা অগাধ ডক্তি শ্রেকা। আমার যথেষ্ট সেবা করে। এ বর্ষস থেকেই তার সর্বাদা চিন্তা, কিংস মনের উন্নতি করবে। কিসে ঠিক্ ঠিক্ সৎ হ'তে পারবে। বালকের এ রকম ভাব বড় কম দেখা যায়।

রাত প্রায় ১০টা হইল; অনেকেই উঠিলেন। ১০টার পর আরভি ইইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

#### প্রথম ভাগ---চতুর্বিংশ অধ্যায়।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩ বাং ; ২১শে মে, ১৯২৬ ইং ; শুক্রবার, শুক্লা-নবমী।

#### মাঝের গ্রাম।

ঠাকুরের পূর্ববাদস্থান মাঝের গ্রামে—ভক্তগণদহ ঠাকুরের স্থাগমন।

ঠাকুরের বাড়ী—ভক্তরুল ও ঠাকুরের আগমন—প্রজাদের প্রতি উপদেশ— আহ্নিক ও নারায়ণ দর্শন—ঠাকুরদালানে কথাবার্ত্তা ও গান—আহার।

আজ মাঝের গ্রাম যাইবার দিন, মাঝের গ্রাম ঠাকুরের পূর্ববি বাসন্থান; নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অন্তর্গত। কলিকাতা হইতে বনগ্রামের বড় রাস্তা দিয়া, বনগ্রাম হইয়া যাইতে পারা যায়; বনগ্রাম হইতে দশ বার মাইল উত্তরে। অথবা ই, বি, রেলওয়ের রাণাঘাট কিংবা বনগ্রাম জংশনে ট্রেণ বদলাইয়া মাজির গ্রাম ফৌশনে যাওয়া যায়। মাজির গ্রাম ফৌশন হইতে ঠাকুরদের বাড়ী আধ মাইল উত্তর দিকে।

অনেকদিন হইতে ভক্তরা ঠাকুরের বাড়ী দেখিবার জন্ম উৎস্থক হইয়া আছে। ঠাকুর যাইতে রাজী হ'ন নাই। এইবার যাইবেন বিলয়াছেন। সকলের পুব আনন্দ হইয়াছে। আজ যাওয়া হইবে। তুই তিন দিন আগে হইতে বন্দোবন্ত হইতেছে। এখান হইতে মোটরে যাওয়া হইবে।

আমরা কয়েকজন ট্রেণে যাইব। এগারটায় বনগাঁর গাড়ীতে উঠিলাম। খানিকদূর গিয়া দেখিলাম, একটা খুব উঁচু এবং প্রশস্ত

গাছের সারি আঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের পঁঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। ঐ নাকি বনগাঁর রাস্তা; ঐ রাস্তায় ঠাকুর আদিবেন। তুই ধারে বুক-স্থশোভিত রাস্তাটী বড স্থল্বর। বনগাঁয় টেণ বদলাইয়া আমরা ঠিক্ সময়ে মাঝের গ্রাম আসিলাম। ৩টার সময় ঠাকুরদের বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম। সকলে আমাদিগকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বসাইলেন। বিশ্রামের পর বেশ জলযোগ হইল। বাড়ীর এবং গ্রামের সকলে আদিয়া ঠাকুরের কথা বিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ঠাকুর অন্যাম্যবার আসিবেন কথা থাকিলেও আসিতে পারেন নাই। এবারও তাঁহাদের 'বিশেষ ভরসা ছিল না। আমাদিগকে দেখিয়া আশস্ত হইলেন: বলিলেন, "আপনারা যখন এসেছেন তখন 'মেজদা' আসিবেন আশা করতে পারি"। গ্রামের সকলে আসিয়া একত্র হইল: অনেকদিন পরে তাহাদের মেজবাবুকে দেখিবে। লেঠেলরা মেজবাবুকে লাঠি খেলা দেখাইবে। তাহাদের আজ খুব আনন্দ। বাড়ীর সকলেই ঠাকুরের স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাদা করিতেছেন। তাঁহার শরীর খারাপ শুনিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়াছেন। উপরে যে ঘরে ঠাকুর বসিতেন, গান বাজনা হইত, সেই ঘরেই ভক্তদের থাকিবার জায়গা করা হইয়াছে। স্থান নির্দেশ থুব স্থন্দরই হইয়াছে। বাড়ীর রাস্তাঘাট সব পরিকার করা হইয়াছে।

প্রকাশ্ত চক-মেলান বাড়ী, সম্মুখে দোতলায় অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি স্তম্ভ সংশোভিত বারান্দা ও তত্নপরি ত্রিকোণ pediment (পেডিমেন্ট) বেশ স্থন্দর দেখাইতেছে। নীচে ভিতরে যাইবার পথ। ভিতরে বড় উঠান। তার উত্তর দিকে ঠাকুরদালান। এইখানে তুর্গাপূজা হইত। খুব বলি হইত। বলির রক্ত যাইবার জন্ম নর্দ্দমা এখনও আছে। উঠানের অপর তিনদিকে উপরে ও নীচে ঘর এবং বারান্দা। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের ঘর পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকের ঘরেই ঠাকুরের বৈঠকখানা ছিল। দিবারাত্র গান-বাজনায় ঐ ঘর মুখরিত থাকিত। সেই ঘরে ঠাকুরের আগেকার একখানা ফটো আছে। তার নীচেও

বৈঠকপানা। সেখানে ঠাকুরের এখনকার ছবি আছে। বাহিরের মহলের উত্তরে ভিতরের মহল। সেখানেও চক-মেলান ঘর। দক্ষিণে পুরুর দালানের চকটা ভগ্ন অবস্থায় আছে। আর তিন দিকে. উপরে নীচে বড় বড় ঘর। দক্ষিণ দিকের উপরের ঘর পডিয়া গিয়াছে। নীচে মাঝখানে নারায়ণের ঘর। উপরের তলায় ঠাকুরের শুইবার ঘর ছিল। সে দব পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বব ও পশ্চিমদিকে বড বড ঘর। উত্তর দিকের বড় হলঘর এবং বাড়ীর থানিক অংশ ঠাকুরের গৃহত্যাগের পর পড়িয়া গিয়াছে। বাড়ী এবং জমিদারীর অর্দ্ধেকের মালিক ছিলেন ঠাকুর। এখন দব জ্ঞাতিরা ভোগ করিতে-ছেন। প্রায় দেডশত বৎসরের প্রাচীন বাড়ী: অনেক অংশ পড়িয়া शिशा (इ.स. १५०० वर्ष वर्ष के किन वर्ष के क ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, দোলের সময় উপরে নীচে সব জোড়া থাম গোলাপী দেয়ালগীরের আলো দিয়া সাজান হইত। জানালা দিয়া বস্তা বস্তা আবির ফেলিয়া দেওয়া হইত। লাল আভায় সমস্ত বাড়ী ভরিয়া যাইত। সকলেই বলিতেছেন, ঠাকুর থাকিতেও এক রকম ছিল: তিনি যাইবার পরে একেবারেই নফ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাড়ী দেখিয়া বৈকালে রাস্তায় বেড়াইতে হইলাম। কয়েক-জন মুসলমানের দেখা পাইলাম। ঠাকুরের কথা বলিতে তাহাদের খুব আননদ; বলিল, "আমাদের জমিদার মেজবাবু আসবেন। আমরা কি সহজে ছাড়ব! জোর ক'রে রেখে দেব।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ঠাকুর শীঘ্রই আসিবেন। সকলেই উদ্গ্রীব হইয়া আছে। রাস্তায়, পুকুর পাড়ে সকলে একত্র হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মোটরের বাঁশী শুনিতেই সকলে অগ্রসর হইয়া গেল। গাড়ীর সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল; চারখানা গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। ঠাকুর, মা, দিদি, মা-মিন, ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী, ও তাঁহার মেয়ে আনা আসিয়াছেন। কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব, পুতু, অশোক, অজ্যা, রাজেন, শশী, পচু সাহেব, কিরণবাবু, অপূর্বর, নৃপেন,

অজ্ঞ হৈরে ছেলে শচীন আসিয়াছে। ইঞ্লিনিয়ার সাহেব আসিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ঠাকুরের সারথী। ঠাকুর যেখানে যান সে-ই প্রায় মোটর চালায়; সে একজন বড় মোটর ইঞ্জিনিয়ার। ঠাকুরের ওপর ভাহার পুব ভক্তি বিশ্বাস। তাহার মনটীও বড় সরল। কানাই, সভ্যেন, অচ্যুত, মৃত্যুন আগে আসিয়াছে।

গাড়ীর কাছে ভিড্ জমিয়া গেল। বাড়ীর ও প্রামের আবালবৃদ্ধবিতা সকলেই ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর উপরে উঠিয়া গেলেন। বৈঠকখানা ঘরের বারান্দায় চেয়ার দেওয়া হইল; সেথানে বসিলেন। সকলে আসিয়া একে একে দেখা করিতে লাগিল। নীচে প্রামের সব প্রজারা দাঁড়াইয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে। ঠাকুর তাহাদের কয়েকজনকে ডাকাইলেন। তাহারা আসিয়া প্রণাম করিলে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহারা অপরিচিত ( অনেকদিন দেশে যান নাই, তাই অনেককে জানেন না ) তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। পেঁচো, হিমসাগর ইহারা ঠাকুরের প্রিয় অমুচর ছিল। তাহাদের স্বাস্থ্য খারাপ ইয়াছে বলিয়া তুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। রিসক ঠাকুরেব একাস্ত প্রিয় ভৃত্য ছিল। সে মারা গিয়াছে, সেজক্য তুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। "রসকেকে বড্ড ভাল বাসতুম; সেও নেই। সাবেকী লোক সব মরে গেছে। এদেরও শরীর খারাপ হ'য়ে গেছে দেখছি।" ঠাকুরের শরীরের জন্য সকলেই বিশেষ চিস্তিত হইয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন—

ঠাকুর। তাতে কি ? শরীর খারাপ হয়েছে কিন্তু আমি ভাল আছি। তোমাদের দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। তোমরা সব সস্তান। আমার এ বাড়ীতেওঁ যা তোমাদের বাড়ীতেও তাই। তোমাদের বাড়ীতেও উঠতে পারতুম, তবে এদের এখানে একটা সংস্কার আছে; এরা ছঃখিত হবে। এই সব গাড়ী টাড়ী দেখে ভেব'না সব আমার। আমার কাল খাবার সংস্থাপন নেই। আমি দরিজ্ঞ বাস্থাণ। এঁরা (ভক্তরা) আমায় যতু করেন। ছেলের চেয়েও

বেশী দেখেন। ছেলে থাকলেও এত করতে পারত না। এঁরাই সব নিয়ে এসেছেন। আমার এই এক কাপড় সম্বল। আমি অবশ্য সে দরিদ্র নই। দরিদ্র ছু'রকম আছে। এক, ভোগের জিনিষ নেই দরিদ্র; আর, বাদনা আছে, পোরাবার উপায় নেই, সেই এক দরিদ্র। আমার বিষয়ও নেই, বাসনা পোরাবার ইচ্ছাও নেই, অভাবও নেই। এঁরাই আমায় নিয়ে এসেছেন। আমি আশীর্কাদ করছি ভোমাদের সব মঙ্গল হো'ক; ভোমরা সব আপন, সন্তান; ভোমাদের সমস্ত মঙ্গল হো'ক।

কিছুক্ষণ পরে ভক্তদের হাত মুখ ধোওয়া হইলে, সকলে ঠাকুরের থাকার জন্ম যে ঘর ঠিক্ করা হইয়াছে সেইথানে গেলেন। ঠাকুর সেই 'ট্রাভেলিং সিংহাসন' পাতিয়া পূজার ছবি রাখিলেন। সন্ধ্যা ও আরতি করা হইল। তারপর বাড়ীর ভিতরে নারায়ণ দর্শন করিছে যাইতেছেন। ভক্তরা সকলে সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন। দোতলার পূর্ববিদিকের ঘরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন; যাইতে যাইতে বাড়ীর ঘর সব দেখাইতেছেন। নীচে নারায়ণের ঘরে আসিয়া ঠাকুর নারায়ণ দর্শন করিলেন, ভক্তরাও দর্শন করিলেন। ঠাকুরকে জলখাবার দেওয়া হইল। ভক্তরাও প্রশাদ গ্রহণ করিলেন। পূর্ববিদিকের র'কে ঠাকুর বিসলেন, ভক্তরা সব ঘিরিয়া বিসয়াছেন। সকলেরই আজ পুর আনন্দ। ঠাকুরের বাড়ীতে সকলে একত্র হইয়াছেন। মা, মা-মিনি, দিদি, ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী, ইহারা আসিয়াই রায়া লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভক্তদিগকে খাওখাইয়াই তাঁহাদের আনক্ষ।

কিছুক্ষণ পরে পূজার দালানে সকলে আসিয়া বসিলেন। স্থারেন বাবু কয়েকটা গান করিলেন। ভাল গায়ক। গান শুনিয়া সকলেরই আনন্দ হইল।

নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর সকলের সঙ্গে বেশ তাহাদের ভাবে মিশিয়া তাহাদের স্থপত্যুংখের কথা বলিতেছেন। তাহাদেরও খুব আনন্দ। কথায় কথায় বলিতেছেন, "তিনজন বড় প্রিয় ছিল। জ্যাঠাইমা, ডাক্তার ম'শায় আর রসকে; তা তিনজনের একজনও নেই। মনটা কেমন করছে।"

জ্ঞানৈক ভদ্রলোক। এদের নিয়ে বেশ আনন্দে আছ। ভগবান সাঙ্গ পাঙ্গ বেশ জুটিয়ে দিয়েছেন। বেশ আছ। দর্শন করলে পাপ কয় হয়।

কিছক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ঠাকুর আহার করিতে গেলেন। ঠাকুরের আহারের পর ভক্তরা ও অস্থান্থ অনেক ডন্রলোক প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভিতরের মহলের পূর্বব ও উত্তর র'কে খাইবার জায়গা করা হইয়াছে। অনেক লোক বসিয়াছে: চুইদিক ভরিয়া গিয়াছে। আহারের বেশ পরিপাটী ব্যবস্থা। আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে যাহার৷ পারদর্শী, যেমন অপূর্বব, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, মামা (কিরণবাবু), নুপেন, ইহারা দিস্তার পর দিস্তা শুচি শেষ করিয়া আনন্দটাকে বেশ জমাইয়া ভূলিয়াছে। ডাক্তার সাহেব, কালী বাবু, কানাইও বড় কম করেনি। ঠাকুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছেন। পশ্চিমদিকে রাশ্লাঘর। মা রাশ্লাঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছেলেদের খাওয়া দেখিতেছেন। আজ সকলেরই আনন্দ। ঠাকুরবাড়ীতে আনন্দের মেলা বসিয়া গিয়াছে। আহারের পর কুলপী বরফ খাওয়া হইল। কালীবাবু সঙ্গে কুলপী বরফ ওয়ালা একজন নিয়াছিলেন। আমরা আর কুলপী বরফ খাইবার জায়গা রাখি নাই। সেখানকার সকলে খাইয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখন সকলেই শুইবার জন্ম ব্যস্ত। প্রকাণ্ড বাড়ী: যে যার স্থবিধামত শুইয়া পড়িলেন।

## প্রথম ভাগ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ বাং ; ২২শে মে, ১৯২৬ ইং ; শনিবার শুক্রা-দশমী।

#### মাঝের গ্রাম।

ঠাকুরের বাড়ীতে ভক্তদের ঠাকুরকে লইয়া আনন্দ।

প্রাতে স্নানের পর গ্রাম দর্শন—মৃক্জীব, বন্ধবীব, মুমুক্জীব ও নিত্যজীব—
ঠাকুরের জ্যাঠামশারের দঙ্গে কথাবার্তা—ভক্তদের জ্ঞলযোগ—লাঠিখেলা—
গ্রামের দকলের দঙ্গে কথাবার্তা—কালীবাবু ও ডাক্তারসাহেব—আহার—
স্বরেন চাটার্জি মহাশরের দঙ্গে কথা—ঠকুরের পূর্বকথা—ঠাকুরের উপদেশ
—সংসারত্যাগ—ভক্তদের দশ্বন্ধে কথা—গোহাটির মুদলমান ভক্তগণ—
মুদলমানের হাতে আহার—গ্রামের মেরেদের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ—ঠাকুরের
ও ভক্তদের কলিকাতা আগ্যনন।

ভোরে ৫॥ টায় ঠাকুর সকলকে লইয়া স্নান করিতে গোলেন।
কিছু দ্রে পুকুর, বেশ স্থানর বাঁধান ঘাট। সে পুকুরে স্নান শেষ
করিয়া গ্রাম দেখাইতে বাহির হইলেন। ভক্তরা সব সঙ্গে আছেন।
প্রথমতঃ ফৌশনের দিকে কিছুদূর যাওয়া হইল। ঘুরিয়া আসিয়া বাড়ীর
উত্তরদিকে যাইতেছেন। ছুই ধারে বাগানের মাঝখানে রাস্তা চলিয়া
গিয়াছে। রেল লাইন পার হইয়া একটা পুকুরের ধারে গেলেন।
সে পুকুরে মাছ ধরা হইতেছে। পুকুরে বেড় দিয়া মাছধরা সহরবাসী অনেকের পক্ষেই নুভন। মাছ লাফাইয়া পলাইতেছে দেখিয়া
সকলে বেশ আনন্দ অনুভব করিলেন। অপূর্ব্ব ত আনন্দে চিৎকার

করিয়া উঠিল। ঠাকুর মাছের উদাহরণ দিয়া মুক্তজীব, বন্ধজাব, মুমুক্তজীব ও নিত্যজীবের কথা বলিতেছেন।

ঠাকুর। মাছের সব রকম দেখ। এরা, যারা পালাচ্ছে, সব হ'ছে যুক্ত জাব, জাল ফেলে ঘিরে ধরছে, তারা লাফিয়ে পালাচ্ছে। এদের আটকাইতে পারবে না। তেমনি মুক্ত জাবদের সংসারে আটকে রাথতে পারে না; পালাবেই। আর কতক আছে, ঢুঁস মারছে পালাবে বলে, কিন্তু পারছে না। এরা হ'ছেছ মুমুক্তুজীব। ইচ্ছা আছে বেরিয়ে যাবে, পেরে ওঠে না। আর আছে বন্ধ ; তারা বেশ জালশুদ্ধ মুখটা পাঁকে গুঁজে বসে আছে। ভাবলে বেশ আছে। এদিকে জেলে হিড়হিড় করে টেনে তুলে ফেলছে। তেমনি বন্ধজীব বেশ সংসারে মজে খাকে, শেষে কি হবে তা ভাবে না। আর নিত্যজীব, তারা জালেই পড়ে না। যতই ঘের, তাদের ধরতে পারবে না। তারা জালেও থাকবে, জালও তাদের ওপর দিয়ে যাবে; কিন্তু তাদের ধরতে পারবে না। তারা ভারও পারবে না। তেমনি নিত্য আত্মা সংসারেই পড়ে না। তারা ভার ওপরে আছে।

পরে পশ্চিমদিকে আম-বাগান দেখাইতে দেখাইতে চলিলেন।
এসব জায়গা, বাগান ঠাকুরদের। ছই ধারে বিস্তৃত বাগান। ঘুরিতে
ঘুরিতে এক পুরাতন পুকুরের ধারে যাওয়া হইল। সেখানে বহুপূর্বেব থুব
বড় বাজার ছিল। বিদেশী পথিকেরা আসিয়া বিশ্রাম করিত। বাগান
দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া গ্রামের পশ্চিমদিকে আসিলেন। সেখানে
দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। তার কাছে চৌরাস্তায় আগে পণ্ডিতদের
বিচার ছইত। আসিতে পথে একটা জায়গা দেখিলাম, সেখানে আগে
ছাতী, ঘোড়া সব থাকিত।

প্রাম দেখিয়া প্রায় ৭॥টার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।
নারায়ণ দর্শন করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করা হইল। তারপর ভক্তদের
খুব জলবোগ হইয়া গেল। সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন।
ঠাকুরের পণ্ডিতমহাশয় আসিয়াছেন। তাঁহার কাছে প্রথম

শিক্ষারম্ভ হয়। তিনি খুণ্ সৎব্যক্তি, শাস্তম্বভার এবং নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্মণ। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইতেছে। ঠাকুরের জ্যেঠা মহাশয় (শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায়) আসিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি সকলের সঙ্গে আলিক্ষন করিয়া আদর করিলেন। তাঁহার খুব সরল আনন্দপূর্ণ ভাব। কথাবার্ত্তা হইতেছে। তিনি বলিলেন, "আমরা জিতুকে ত পাবই, কারণ তার বাড়ী, সে ত আসবেই। তোমাদের পাওয়াই সোভাগ্য।" তাঁহার সৌজত্যে সকলে মুগ্ধ হইল। ঠাকুর মাটীতে বসিয়াছেন দেখিয়া, মা-মণি আসন দিতে বলিলেন; ঠাকুর বারণ করিলেন। জ্যেঠা মহাশয়ের সামনে আসনে বসিবেন না। বলিলেন, "তোমাদের সেখানে তোমাদের ভাব। এখানে আমি তাঁর ছেলে।" কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর উপরে আহ্নিক করিতে গেলেন। তারপর সকলে আসিয়া ঠাকুরদালানে বসিলেন। লাঠিখেলা হইবে। পোঁচো, হিমসাগর প্রভৃতি কয়েকজন বেশ লাঠিখেলা দেখাইল। ডাক্তার সাহেব ও কালীবাবু তাহাদিগকে বথসিস্ দিলেন। তাহারা আনন্দিত হইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ীতে থুব নারকল গাছ। কাঁদি কাঁদি ডাব ঝুলিতেছে। কালী-বাবু ও ডাক্তার সাহেব বন্দুক দিয়া কয়েকটা শিকার করিলেন।

শীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায় আদিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহার পরিচয় দিলেন। তিনি একজন বড় গায়ক। আগে প্রায়ই গান বাজনা লইয়া ঠাকুরের কাছে এ বাড়ীতেই থাকিতেন। সভীশবাবু ও নরেনবাবু সম্পর্কে ঠাকুরের ভাই। তাঁহারা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে কথা হইতেছে। কথায় কথায় ঠাকুর বলিতেছেন, "গোপেনটী এলেই বেশ হ'ত। তার বড় ইচ্ছা ছিল; বলছিল, 'আমি যেন যেতে পারি। তা বড় case (মকদ্মা) পড়ে গেছে আসতে পারলে না।"

শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ চৌধুরী বর্দ্ধমানের ডেপুটি ম্যাব্রিষ্ট্রেট। আবার কথা হইতেছে।

ঠাকুর। এরা (ভক্তরা) দব নিয়ে বেড়াচ্ছে। বিশ্ব্যাচল,

হরিদার খুরিয়ে আনলে। কালী আবার বলছে 'নৈনীতাল চলুন'। সেবার চাটগাঁ যাবার কথা ছিল। (সভ্যেনকে) তুমি চাটগাঁর বলে লজ্জিত হয়োনা; (সকলের হাস্ত)। চাটগাঁ যাবার কথা ছিল, তা হ'য়ে উঠল না।

চাটুয্যে মহাশয়ের সঙ্গে কথা হইতেছে। তিনি আমাদের বলিতেছেন ;—

চাটুয্যে মহাশয়। এখানেই ত সব সময় থাকতুম। হয় খেলা ধূলানাহয় গান-বাজনা নিয়ে।

ঠাকুর। গান বাজনার কাছে আর জিনিষ নেই। মনকে স্থান্থির করে; কুচিন্তা আসতে দেয় না। সঙ্গীত বেদের অঙ্গ। সামবেদ থেকে নিয়েছে। আগে এ সব ঋষিদের ছিল। ইদানীং মুসলমানেরা নেয়।

ঠাকুর। কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব প্রভৃতি ভক্তদের কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের ঠাকুরের ওপর অসীম ভক্তি ভালবাসা।

ঠাকুর। এরা অত সম্পদের মধ্যে থাকে, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে কিরকম ভাবে খুরছে। যেখানে সেখানে শুয়ে থাকে। মহাধনী সব, অথচ ধনের অহঙ্কার নেই। কালীর প্রকাণ্ড বাড়ী, জমিদারী, আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ টাকা আয়, অথচ কি রকম চলে। এই ডাক্তার সাহেব, সাত বছর বিলাতে থেকে পড়েছে। সে সব সাহেবী চালেছিল। কিন্তু এখন দেখ কি পরিবর্ত্তন! আমার সঙ্গে সঙ্গে নাইতে যায়। আমার কাপড়টি নিয়ে ধায়, ভিজে কাপড়টি নিজে কাচে। এরাই শুধু নয়, সব ছেলেই খুব ভাল। প্রত্যেকটি ছেলে বড় স্থুনর।

কালীর ভোগের জিনিষ আছে, অথচ ভোগ নেই। যার প্রায় দেড়শত চুইশত আমলা, সে কি রকম কাশীতে থাকে। একখানা ছোট কাপড় পরে আমার সঙ্গে নাইতে যায়। নিজে নিজের কাপড় কাচে, আবার আমার কাপড়টিও কাচে। নিজের পাঁচখানা গাড়ী, দামী দামী সব; ছ'খানা রোলস্ ( Rolls Royce )। অথচ নিজে হয় ত ট্রামেই আসছে। গাড়ী অপরে চেয়ে নিয়েছে। একদিন ট্রামে আসছে, খুব বৃষ্টি হ'চেছ, ভিজতে ভিজতে এসেছে। চটিটা পথেই ফেলে দিয়েছে। নীচে থেকে চাকরের একটা কাপড় পরে আমার কাছে এসে উপস্থিত। আমি ত ময়লা কাপড় দেখে বললুম, ভোমার কাপড় এত ময়লা কেন ? তা বললে "এ আমার নয়, আমারটি ভিজে গেছে। গোবিন্দর কাপড়টা পরে এসেছি।" তার সরল বালক-ভাব ও প্রাণখোলা ভালবাসা দেখলে মনের বড়ই আকর্ষণ হয়; প্রাণের মধ্যে একটা ভাবের উদয় হয়। মনের খুব উচ্চতা, মুক্তহস্ত; অর্থের মধ্যে থাকে কিন্তু অর্থে আসক্তি নেই। তা দেখ, শাল্রে বলেছে, মহামহিমাশালীনের লক্ষণ, 'হেতুরেকে ফলাভাব।' অহঙ্কারের হেতু থাকবে, অহঙ্কার থাকবে না। হেতু নেই, অহঙ্কার, সে ত যা তা। হেতু আছে, অহঙ্কার আছে, এই স্বাভাবিক। হেতু নেই, অহঙ্কার ওনই, এও স্বভাব। কিন্তু যার অহঙ্কারের হেতু আছে অহঙ্কার নেই, সেই মহাত্মা।

এদের দেবা, ভক্তি ভালবাসার কি তুলনা আছে ? কেউ ভালবাসে ভক্তি করে, স্বার্থ নিয়ে। কিন্তু এদের সে সব বোধ নেই। ছেলের অম্থ; কাশীতে আমার কাছে গিয়ে পড়ে আছে। একটী বলে নয়, প্রত্যেকেরই এই ভাব। ডাক্তার সাহেব চাকরী করে; তবু তু'মাস ছুটা নিয়ে কাশীতে বসে আছে। প্রায়ই কাশীতে দৌড়ুচ্ছে। আমাকে না দেখে থাকতে পারে না। সংসার, জগৎ, কোন দিকেই লক্ষ্য নেই। আমাকে দেখলে, আমার কাছে থাকলে যেন এর মহা শাস্তি। আমার উপদেশগুলি তার অস্তরে গাঁথা আছে। তা পালন করবার জন্ম প্রাণপণে চেন্টা করে। সর্বেদাই আমার চিন্তা নিয়ে আছে। জগতের আর কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। কেবলমাত্র উদরাল্পের জন্ম চাকরিটা করে, নচেৎ আর কোন চিন্তা রাখে না। এর ক্ষম ভক্তি বিশ্বাস এবং ভালবাসা সংসারীদের মধ্যে দেখা যায় না। এর আর কালীর ভাব ও ভক্তি বিশ্বাসের বিষয় যথন ভাবি, তখন

চোখে জল আসে। সংসার জগতে এত ঝঞ্চাটের মধ্যে থেকে এ রকম ভক্তি ভালবাসা রক্ষা করা, এ তাঁর খেলা ছাড়া হ'তে পারে না। এক্ষয় এদের দেখলে আমার তাঁর উদ্দীপনা হয়; একটা মহা আনন্দের ভাব ভেতরে ওঠে। এদের না দেখলে মন চঞ্চল হয়, দেখবার জন্ম বাস্ত হয়। এরা তু'জন আমার কাছে থাকলে নিশ্চিস্ত ও মহা শাস্তিতে থাকি।

জ্ঞানৈক ভদ্ৰলোক। স্থামি ভাবি এ সব কি ক'রে হয়! এঁরা সব কি ক'রে এলেন।

ঠাকুর। আমি কি জানি? তিনি করিয়াছেন। পূর্বব জন্মের যোগ ছিল।

ওদের ভক্তি অসীম। কোথায় কলকাতা, কোথায় কাশী, এক ক'রে রেখেছে। আমার অস্থ ; কেঁদে ভাসাতে লাগল! কালী ত তারকনাথে গিয়ে ধন্না দিলে। এতটা ভক্তি বিশাস।

জ্ব-ভ। কি ক'রে হয় ? এঁরাও বেশ; সব ভাই ভাইএর মত আছেন।

ঠাকুর। হাাঁ; ঠিক্ নিজেদের ভাইএর মত। হয়ত নিজের ভাইএর সঙ্গে অত মিল নেই, যতটা এদের মধ্যে।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আহার করিতে গেলেন। ঠাকুরের খাওয়া হইলে ভক্তরা সকলে এবং অন্যান্ত অনেক ভদ্রলোক প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ঠাকুরদালানে জায়গা করা হইয়াছে। সকলে পুর আনন্দ করিয়া খাইতেছেন। পুকুর হইতে প্রচুর মাছ ধরা হইয়াছে। খুর স্থাত্ব মাছ। অন্যান্ত নানারকম আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে। মা নিজে সব রায়া করিয়াছেন; অভি চমৎকার হইয়াছে। ঠাকুর খাওয়া দেখিতে আসিলেন। ঠাকুরের জ্যোঠামহাশয়ও আসিয়া বসিলেন। অমূল্যবার, বীরেনবারু, মণিবারু (ঠাকুরের জ্যাঠতুত ভাই) ইঁহারা থুব যত্ন করিয়া সকলকে আহার করাইতেছেন। পাড়ার ছেলেরা পরিবেষণ করিতেছে। খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

শাছের মুড়ো, মাছের মুড়ো' রব পড়িয়া গেল। প্রভ্যেকেই মুড়ো খাইতেছেন। অনেকে হু'টি তিনটি করিয়া লইলেন। কিরণবাবু, অপূর্বন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, নৃপেন প্রভৃতি ভক্তরা এ বিষয়ে (আহারে) বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিলেন। শশী, কানাই, তাহারাও কম করিলেন না।

আহারের পর আবার উপরে ঠাকুর, স্থবেন চাটুয্যে মহাশয়, সঙীশ, বাবু, নরেনবাবু প্রভৃতি কয়েকজনকে লইয়া গল্প করিতেছেন। একটু বিশ্রাম করিতে বলিতে বলিলেন, "না; আবার কখন আসব না আসব, এঁরা সব এসেছেন, একটু কথাবার্ত্তা হো'ক।"

স্থরেন চাটুয্যে মহাশদ্ধের সঙ্গে কথা হইতেছে। কালীবাবু, সভ্যেন, আরও কয়েকজন আছে।

ঠাকুর। চাটুয্যে ম'শায় ত শুধু ছুবেলা খেতে বাড়ী যেতেন; আর সব সময় এখানে থাকতেন।

চাটুয্যে ম'শায়। ওঁর খুব গানবাজনার ঝোঁক ছিল। ওঁর পিতারও খুব ঝোঁক ছিল। অনেক জায়গার গাইয়ে সব এখানে আসত। কালীবাবু। ঠাকুরও খুব গাইতে পারতেন।

চা-ম। হাঁা; উনিও বেশ গাইতেন। আর বাঁয়া-তবলা বাজাতেন। গান-বাজনায় ওঁর পিতারও সথ ছিল। তিনি আমাদের চেয়ে চের বড় ছিলেন। তবু আমরা গাইতাম, তিনি বাজাতেন।

কালীবাবু। ঠাকুরের গলার খুব জোর; খুব উচু পদ্দায় গাইতেন।

চা-ম। হাঁ।; ওঁর গলার খুব জোর ছিল। এখান থেকে সব ছেড়ে কাশীতে গিয়েও গান ক'রে বেড়িয়েছেন আমরা শুনেছি। বারা দেখে আসত, বলত, মেজবাবুকে দেখলুম অমুক ঘাটে, কেদারে এত রাত অবধি, বসে গান করছেন। আর খুব ভক্তির ওপর গান করেন। ভাতে গলা এক রকম খুলে যায়; উঁচুতেই ওঠে, নীচে আসে না।

কালীবাবু। শুনেছি, আগে কালীতে বা খিদিরপুর মঠে গান ধরলে

রাস্তায় ভিড় জমে যেত। আপনি ত ঠাকুরকে ছোট বেলা থেকে দেখছেন, সে সময়কার কথা কিছু বলুন, শুনি।

চা-ম। হাঁা; সে সময় থেকেই একটা নীতিবল ছিল। ঠাকুর দেবতার ওপর খুব একটা ভক্তি ছিল। হয়ত পাঁজি দেখছেন, তাতে যে সব ঠাকুর দেবতার ছবি আছে, এক এক ক'রে সে সব অনেকক্ষণ পর্যান্ত দেখছেন; প্রণাম করছেন। কতবার ওসব দেখেছেন, তবু পাঁজি হাতে করলেই প্রত্যেকটা দেখা চাই। আর দেবমন্দির, কালী মন্দির পেলে শতকাজ ফেলেও সেখানে যাচ্ছেন, ব'সে আছেন, গান করছেন। খুব বাবু ছিলেন, দামী পাম্প-স্থ ছাড়া পায়ে দিতেন না। সে অমুঘায়ী সব কাপড় চোপড়। আর এবাড়ীর জাঁগজাঁমক কি রকম ছিল! ফট ক'রে সব ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কালীবাবু। আমি এই বাইরের ঘরটী এবং ভেতরের চক প্রত্যক্ষ স্বপ্নে দেখেছি। বাইরের দক্ষিণের ঘরে সব রূপোর বাসন সাজান আছে।

ঠাকুর। তা দেয়ালটা দেখতে পার। ঐ সব যা তা দেখছ। (হাস্থ)
চা-ম। উনি সব ছেড়ে গেছেন বটে; কিন্তু এখনও লোকে বলে
মেজবাবুর বাড়ী, মেজবাবুরই সব। এদেশের চাষাভূষো সব ওঁকেই
জানে। উনি ত কোন সম্পর্কই রাখেন নি। ছেলেবেলা সৌখিন
ছিলেন। নিজে খাওয়া দাওয়া যেমন করতেন, তেমনি পাঁচ জনকে
ডেকে খাওয়ান, এসব খুব ছিল। এটা তাঁর পিতারও ছিল। যে
আসছে, অবারিভ ছার।

ঠাকুর। চাটুয্যে মশায় আমাকে খুব ভালবাসেন। কুড়ূলগাছি যেতেও তাঁকে সঙ্গে নিতুম। চাটুয্যে মশায়ের বাবার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব ছিল। তা আমার সঙ্গেও খুব আপনত্ব। আমার কাছ ছাড়া খাকতেন না। অতি শাস্ত, সং লোক। আর পঞ্চানন চক্রবর্তী, পাঁচু মামা, আভ্রতোষ চক্রবর্তী মন্মথ দা এরা কেউ নেই, আমাকে এরা বড় ভালবাসতেন। করেকজন ভদ্রলোক আসিলেন। ঠাকুর তাহাদিগকে বলিতেছেন। "এস, তোমরা সব বস।" সকলের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের কথা বলিতেছেন।

কালীবাবু। খিদিরপুর থেকে আমাদের এক গুরুভাই \* কাশী
গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথের আরতি দেখতে গেছেন। দোর
পর্য্যস্ত গিয়ে শুনেন, যেন বলছে "বিশ্বনাথ ত তোর কাছেই রয়েছে।
এখানে কেন ?" তু'বার এরকম শুনলেন; তবু, ওসব কিছুনা মনে
ক'রে, জোর ক'রে ঢুকতে গেলে তাঁকে ধাকা মেরে ফেলে দিলে।
তখন তিনি ফিরে এলেন।

আর এক গুরুভাইএর স্ত্রী, তাঁর অস্থুখের জন্ম তারকেশবে ধন্না দিলেন। পরে শুনলেন, বলছেন, (ঠাকুরের শরীর দেখাইয়া) পুরু চরণামৃত খাও তবে সারবে। তাই হ'ল।

ঠাকুর। ও সব কি জ্ঞান ? পড়ে থাকতে থাকতে একটা যা তা দেখে।

कालीवावु। अभन्न कारकछ (मथरलन ना रकन ?

অপর প্রদঙ্গ উঠিল। সংসার ত্যাগের কথা উঠিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন।

ঠাকুর। দেখ, সংসার ছাড়া ত বললেই হয় না। মনের সে অবস্থা না এলে কাজ হয় না। যখন যে ভাবে আছে, সে ভাবে কাজ করতে হয়। তাই অর্জ্জুন যখন বললে, "এই যুদ্ধ ক'রে কি হবে ? সব স্বজনগণ বধ হবে; কাদের নিয়ে রাজত্ব করব ? এ সব গুরুজন এবং জ্ঞাতি বধ ক'রে রাজত্ব আমি চাইনে। আমার বনই ভাল। আমি বনেই যাব।" তখন ভগবান বলছেন, "দেখ অর্জ্জুন, ডুমি বেশ পণ্ডিতের মত কথা বলছ বটে, নিজের অবস্থা বুঝতে পারছ না। তোমার অজ্ঞান এসেছে; শোক, মোহ এসেছে। এখন বলছ, 'বনে যাব' কিন্তু তোমার প্রকৃতি কাজ করবে। যখন সূর্য্যোধনাদি এরা কাপুরুষ

<sup>\*</sup> থিদিরপুরের যুগল।

বলে ঠাট্টা করবে, তখন আর ধৈর্য্য থাকবে না। তাই বলছি তোমার যা প্রকৃতি, সে অমুযায়ী কাজ কর। 'স্বধর্ম্মে নিধনংশ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে ভয়াবহ'। তোমার যা ধর্ম্ম সে ভাবে চল। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করা তোমার ধর্ম্ম। তাই কর। আত্মধর্ম্ম পালন কর। যেটা তোমার নয়, ভাতে যাবে কেন ?" এর আবার অভ্য মানে আছে। স্বধর্ম্ম হ'চেছ আত্মার ধর্ম্ম; পরধর্ম্ম হ'চেছ রিপুর ধর্ম্ম। রিপুর ধর্ম্ম ছেড়ে আত্মার ধর্ম্মে এদ। আত্মা নিত্য; তার কি ধ্বংস হয় ? পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, তুমি কেন নিচছ; সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও; নিজের কাজ ক'রে যাও।

তা দেখ, মনের স্বভাব, বুলুদের মত নানা ভাব ঠেলে উঠে। আবার মিশে যায়। এককা সদ্গুরু। তিনি অবস্থা বুঝে কাজ করেন। ফস্ ক'রে সন্ধ্যাস দেন না। মনের অবস্থা তৈরী না হ'লে বাইরে গিয়ে ঠিক্ থাকতে পারে কি ? তুই তিন দিন হাওয়া খেতে যেতে পারে। পরেই তুঃখ কফা দেখে দৌড় মারবে। মনে যতক্ষণ তাঁর আনন্দ না আসছে, ততক্ষণ এসব জিনিষ ছাড়বে কি ক'রে ? ঠিক্ ভাব না এলে হয় না। যতক্ষণ অভাব থাকে ততক্ষণ স্বভাব আসে না। আর এক হয়, যেমন লোকের সঙ্গে ভালবাসা হয় সে রকম স্বভাব হয়। কেউ হয়ত একটা বেশ্যাকে ভালবেসে স্ত্রী, পুক্র, সব ছেড়ে দিলে। সেখানে হয়ত খুব তুঃখ পাছেছ; তবু পড়ে আছে। তবে যাতে ভালবাসা হয়, ভার যে প্রকৃতি সেই রকম প্রকৃতি হয়। অসহকে ভালবেসে সংকি ক'রে হবে ? তার যা প্রকৃতি তাই হবে। আর সহএ ভালবাসা হ'লে, সহ হয়।

তা দেখ নেশা এমন জিনিব: পরমহংসদেব বলতেন, 'আফিং খাইয়ে দেওয়া হয়েছে।' ঠিক মৌতাতের সময় আসতে হবে। লেগে গোলে আর রক্ষে নেই। যতক্ষণ না লাগে ততক্ষণ গগুগোল। এত সোজা কথা নয়। আবার কাম, ক্রোধ, লোভ, এদের তাড়না আছে। সব বৃঝি, তবু জোর ক'বে নিয়ে যায়। রোগীর তেঁতুল খেলে অনিষ্ট হবে, ডাক্তার বারণ করেছে, তবু খেতে চায়। তাই বলেছে— জানামি ধর্মাংন চমে প্রবৃতিঃ। জানাম্যধর্মংন চমে নিবৃতিঃ॥

জেনেও করবারওজো নেই। এজন্য সঙ্গ, তাতে আপনি সর নিবৃত্তি হয়।

আর এক আছে, দেখছি এ সংসারে ছুঃখ কফ আছেই। কাজেই সব সহ্য করতে হবে, শক্তি করতে হবে। তবে এ পথে যাওয়া কঠিন। অনেক ধাকা খেতে হয়। ভালবাসায় সেটা সোজা হ'য়ে যায়। আর ফেরবার যো নেই, আপনি গতি করে। এ জন্ম সঙ্গ, স্থান; এতে বড্ড কাজ হয়।

এই যে এরা (ভক্তরা) আমার জন্মে এত করছে। এদের সঙ্গেত কোন রক্তের সম্বন্ধ নেই। আগে কথনও দেখা শোনাও নেই, তবু যেখানে যাচ্চি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুচ্ছে। কোথায় কলকাতার ইলেক্ট্রিক পাথার নীচে থাকত, আর এই পাড়াগাঁ জায়গায় এসে ভাঙ্গা বাড়ীতে গরমে মরছে; এ কেন ? ভালবেসে ফেলেছে বলেই না! কাজেই গবম হো'ক, যাই হো'ক দৃকপাত নেই; গতি করছে। পরমহংসদেব বলতেন, "সাধুর কাছে লোক আসে ওমুধ নিতে, হাত দেখাতে, নয়ত গ্রহ শান্তি করাতে। উঠে যাবার সময় বড় জোর হুটো একটা মুক্তি মোক্ষের কথা বলে যায়। ওবে তোরা যে আসিস, আর আমায় ছাড়িস না; কেন জানিস ? পূর্বজন্মের সব সম্বন্ধ আছে। দেখা মাত্র আপন হ'য়ে যায়।" এদের ত আমি কিছু দিইনি। বরং ওরাই আমাকে খাওয়াছে। যেখানে যা ভাল পাছেছ, নিয়ে ছুটছে। ছেলে পরিবারের মুখে না দিয়ে আমার জন্ম নিয়ে আসছে। না খেলে কেঁদে ফেলছে। এমনি এদের ভালবাসা।

ওরা গুরু বলে, পুণ্যের লোভে বা ভয়ে ভালবাসে না। গুরু এলে ত লোকে তু' একদিন ছানা চিনি খাইয়ে তু' পাঁচ টাকা দিয়ে, বিদায় ক'রে দিতে পারলেই বাঁচে। এদের সে বোধ নেই। আমার কফ দেখলে ভেউ ভেউ ক'রে কেঁদে ফেলছে। কি বেটাছেলে কি মেয়েছেলে সকলেরই এই ভাব। এ ত অতিরিক্ত ভালবাসা না এলে হয় না। দেখ, আমি এখন খেতেও পারি না ; তবু যেখানে যা পাচেছ এনে জোটাচেছ।

কালীবাবু। ঠাকুর ত বহুদিন কিছুই খাননি। খাওয়া ত ছিল না।

চা-মা। তা সব জানি ; কাছে না থাকলেও আমরা সব খবর রাখি। ঠাকুরের অস্থথের কথা হইতেছে।

কালীবাবু। ঠাকুর আমাদের ব্যাধি সব টেনে নিয়েছেন। একজন এসে প্রণাম করছেন, আর আশীর্বাদ করছেন; তাতেই অস্থ বেড়ে গেল। আমাদের বেশ সেরে গেল। পীলেটা আপনাদের এখানকার জিনিষ। এখানে রেখে যেতে বলুন।

সতীশবাবু। আমাদের ত আস্তরিক ইচ্ছা সেরে যাক।

ঠাকুর প্লীহাটা টিপিয়া দেখিতেছেন, বলিতেছেন, "দেখছি কমছে কিনা।" (সকলের হাস্তা)। নানা কথা হইতেছে।

ঠাকুর। আমাদের সব ঘোরবার কথা হ'চ্ছে। বিলাত যাওয়া হবে। একটী জাহাজ থাকবে, তাতে সব গঙ্গাজল টল থাকবে। তা আমাকে খালি পায়ে খালি গায়ে নামতেই দেবে না।

কালীবাবু। একটা আলখাল্লা পরলে বেশ Clergy-manএর (পাদ্রী সাহেব) মত দেখাবে। ঠাকুর বলেন বেশ, হিন্দু এলে 'হরি কালী' বলব, মুসলমান এলে 'আল্লা আলা' বলব। কিছু ধরতে পারবেনা; দাড়ী রয়েছে।' (সকলের হাস্তা)।

ঠাকুর। গৌহাটিতে মুসলমান ভক্ত আছে। তারা খুব ভাল লোক, নিজেদের ছেলেকে হরিনাম শিখিয়েছে। আমাকে ধরেছিল তাদের হাতে খেতে। আমায় প্রথম বললে, "আপনাকে ভক্তি পূর্বক যে খেতে দেবে খাবেন ?" আমি বল্লুম, ভাত ছাড়া সব খেতে রাজী আছি। ভাত আমি এমনি কারও হাতে খাই না। এ ছাড়া ভক্তি ভাবে দিলেই খাব।

সে বললে, "আমার স্ত্রী যদি ব্রহ্মপুত্রে চান ক'রে, নতুন কাপড় পরে, নজুন বার্গনে, কোন হিন্দুর জায়গায় পবিত্র ভাবে রেঁধে দেয়, খাবেন ?" আমি বললুম, খেতে পারি: তবে একটা সর্ত্ত আমার সঙ্গে করতে হবে। যেখানে গোমাংস রন্ধন হবে, বা তার কোন সংশ্রব থাকবে, সেখানে তুমি এবং তোমার স্ত্রী কখনও খাবে না। কুসংস্কারই হো'ক আর স্থসংস্কারই হো'ক, আমরা গরুকে মানি। গরুর ছুগ্ধে শিশুরা বাঁচে। তার চাষে যে শস্ত হয়, তা খেয়ে আমরা দেহ ধারণ করি। যার কাছ থেকে এত উপকার পাই, তাকে আমরা মানি: ভগবতী বলে পূজা করি। যেখানে তার হত্যার সংশ্রেব আছে, সেখানকার জিনিষ খেতে রাজি নই। সে বললে, "আমি কিংবা আমার ন্ত্রী কেউ ত গোমাংস খাই না।" আমি বললুম, তোমরা না খেতে পার: কিন্তু যেখানে গোমাংস হয় সে সংশ্রেবে খাওনা কি ? কুটুম-বাড়ী খেতে যাও, দেখানে গোমাংস রন্ধন হয় না ? সে সংশ্রবে ভোমরা খাও না ? তোমাদের কি আলাদা রেঁধে দেয় ? হোটেলে তোমরা খাওনা ? আবার বললে, "আমাদের মসজিদে যে জবাই হয়. সে মাংস খেতে পারেন ?" তা বললুম, খেতে পারি যদি সে মসজিদে কখনও গরু কাটা না হয়।

ভারপর ভাকে বললুম, দেখ, ছুঃখিত হয়োনা। ভোমাদের ধারণা, খেলেই বুঝি ভালবাসা হয়। তা নয়; তা'হলে বাপ ছেলেতে, ভাইএ ভাইএ ঝগড়া হয় কেন? তোমাদের মোগল পাঠানে বিবাদ কেন? তা ত নয়। আসল ব্যাপার হ'ছেছ স্বার্থ আর হিংসা। আমাদের ত আছে, সে কালের বুদ্ধারা অনেকে ছেলের বউএর হাতেও খায় না। তা বলে কি তাকে ভালবাসে না? ভালবাসা আলাদা জিনিষ।

নানা কথা হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিভেছেন,—

ঠাকুর। ধীরেন এলেই বেশ হ'ত। সে এল না। ধীরেন বড় স্ভাল ছেলে। পুর কঠোরী, কফ-সহিষ্ণু। আর বোধশোধ পুর পরিকার; যেখানে যা করবার, ঠিক্ জানে। পুব সংক্ষেপে থাকতে পারে। বড় স্থন্দর ছেলে।

ঠাকুর সাড়ে চারটায় আবার কলিকাতা রওনা হইবেন। সে ব্যবস্থা হইতে লাগিল। পাড়ার মেয়েরা সব ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাদিগকে বলিতেছেন;—

ঠাকুর। ভোশাদের যতু, ভালবাসা আমি ভুলিনি। সে ত ভোলবার নয়। তবে সে ভাবে ব্যবহার করতে পারি না। কারণ, তিনি এখন আর এক ভাবে রেখেছেন, সে ভাবেই আছি। তা বলে তোমরা ভেবনা যে তোমাদের ভালবাসা আমি ভুলেছি। তোমাদের কথা আমার সর্ববদা মনে আছে। আমি আশীর্বাদ করি, তোমাদের সব মঙ্গল হো'ক।

চারটা বাজিয়া গেল। ঠাকুর আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ভিতরে নারায়ণ দর্শন করিয়া আসিলেন। সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। সকলেরই খুব কফট হইতেছে; তাঁহারা কাঁদিতেছেন।

বাড়ীর সকলেই ঠাকুরকে এবং ভক্তদিগকে খুব আদর যত্ন করিয়াছেন। অমূল্যবাবু, মণিবাবু, বীরেনবাবু, বাড়ীর সব ছেলেরা থুব ভালবাসার সহিত ঠাকুরও ভক্তদের যত্ন করিয়াছেন। পিসীমা এবং বাড়ীর মেয়েরাও ঠাকুরের সেবা করিয়াছেন; সকলকে যত্নপূর্ববক আহার করাইয়াছেন।

প্রায় ৪॥টায় গাড়ী ছাড়িল। বেশ স্থন্দর রাস্তা; রাত ৮॥টায় মঠে আসিয়া পৌছিল। ১০টায় আরতি হইল। তারপর ভক্তরা বিদায় লইলেন।

# প্রথম ভাগ—ষড়্বিংশ অধ্যায়।

৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১০০০ বাং ; ২৩শে মে, ১৯২৬ ইং ; রবিবার, শুক্লা-একাদশী।

## কলিকাতা।

#### মঠে—কালু প্রভৃতি ভক্তদের সঙ্গে কথা।

ডাক্তার (মতিকাল) — মাঝের গাঁ সম্বন্ধে কথা — ডাক্তার ম'শার — ভাবারুষায়ী ব্যবহার — রামারণ গান — কীর্ত্তন — উপদেশ — সমস্বরে 'মা' ডাক — সহধর্ম্মণী — ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ — সাধুকে নষ্ট করা — সাধুদের ভালবাদা – ধনী — মহারাজা মণীক্রচক্র নন্দী — কর্ম ও তার ক্ষর। '

আজ ঠাকুরের জ্ব ৯৯ ২। কাল ভাল ঘুম হয় নাই। শরীর ক্লান্ত।
ক্রমিয়বাবুর ওযুধ আজ থাইয়াছেন। বৈকালে ভক্তরা সব একে
একে আসিতেছেন। খিদিরপুরের ললিত, বিভৃতি, অচ্যুত, কালু
আসিয়াছে। ভবানীপুরের পুতু, ডাক্তার সাহেব, ইঞ্জিনিয়ার
সাহেব, রাজেন, শ্বরথ, জিতেন, কানাই ও তাহার ছেলে আসিয়াছে।
কলিকাতা হইতে কালীবাবু, মা-মণি, নির্মালবাবুর জ্রী, কালীবাবুর জ্রী,
গ্রুব, প্রতাপ, কামু আসিয়াছে। ঘতীন বোস্ আসিয়াছে। শিবপুরের
ছইজন ভদ্রলোক আসিয়াছেন। মৃত্যুন, অপূর্বর, পচু সাহেব, সভ্যেন
আছে।

ডাক্তার (মতিলাল) আজ কাশী হইতে আসিয়াছে। সে আগে নিজেদের গ্রামে (হাওড়া, শেয়াখালায়) ডাক্তারী করিত। ভাল ডাক্তার ছিল। ঐ অঞ্চলে তাহার খুব নাম ছিল। টাকাও বেশ রোজগার করিত। ছয় সাত বৎসর হইল, ব্যবসা ইত্যাদি সব ছাড়িয়া ধর্মকার্য্য লইয়া থাকিবে বলিয়া সন্ত্রীক কাশীতে যায়।

সেখানে কিছুদিন পরে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়। ডাক্তার খুব ভাল লোক; ঠাকুরের উপর ভাহার খুব ভক্তি ভালবাসা। পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও খুব কঠোরী; জুতা, জামা একপ্রকার ত্যাগ করিয়াছে; সামাশ্য বস্ত্র ও আহারের উপর থাকে। পূজা, আহ্নিক, দেবদর্শন ইত্যাদি ধর্মকর্ম্ম লইয়া সমস্ত দিন থাকে। আফিং, তামাক প্রভৃতি চল্লিশ বৎসরের সংস্কার ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

তবে তাহার কতকগুলি অন্তত খেরাল আছে। সাধু বা প্রক্ষাচারী হইবে, লোকে তাহাকে সাধু বলিয়া সম্মান করিবে, এ সব ইচ্ছা বেশ আছে। সাধুদের অসুকরণ করিতে ভালবাসে। সাধুরা এক কাপড়ে থাকেন, কাজেই ডাক্তারের গায়ে বিতীয় বস্ত্র সহু হয় না। সাধুদের দাড়ী আছে, স্থতরাং ডাক্তার আর দাড়ী কামাইবার স্থযোগই পায় না। কাজেই শুধু দাড়ী নয়, চুলগুলিও বেশ দীর্ঘ এবং জটিল হইয়া উঠে। ঠাকুরের অসুকরণ করিতেও ডাক্তার বড় ভালবাসে। ঠাকুর দেবস্থানে যে জায়গায় বসেন, ডাক্তারও একটু সেখানে বসিয়া লইল। ঠাকুর যে ভাবে হাত নাড়েন, দেবদর্শন করিতে করিতে ডাক্তারের হাতও সে ভাবে নড়িয়া যায়। ডাক্তার বেশ প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পারে, কিস্তু সেটা কাহারও কাছে স্বীকার করিবে না; বলিবে, শ্রামার একমৃষ্টি অন্ধ ইইলেই যথেষ্ট।"

হঠাৎ ডাক্তারের বিবেক উপস্থিত হইল, কামিনী-কাঞ্চনের সংশ্রবে আর থাকা হইবে না। তৎক্ষণাৎই দ্রীকে কাশী হইতে একেবারে বঙ্গদেশের হুগলী জেলায় ( শুশুরালয়ে ) রাখিয়া আসা হইল। পরদিনই শ্বহস্তপক অর্দ্ধদার আর অর্দ্ধসিদ্ধ আলু পেটে পড়াতে উপলব্ধি হইল, 'সর্ব্বময়ং খলিদং বেলা'; কে ন্ত্রী, কেই বা পুরুষ ? স্থতরাং সেই মুহুর্ত্তেই—বিলম্ব আর সহিবে না—তাঁহাকে আনিবার জন্য টেণ ধরিতে ফৌশনে ছুটিল। ডাক্তার দেখিল যে নির্ভরতা থারা সাধনে অঞ্চনর হইতে তের বিলম্ব; পুরুষকার ছাড়া হইতেই পারে না;

স্বাবলম্বী হইতে হইবে;, পরের উপর নির্ভর করা অন্যায়। স্থভরাং ঘরের মাঝখানে পর্দ্ধা পড়িয়া গেল। একদিকে ডাক্টার 'একমৃষ্টি' মাত্র চা'ল আলু-সংযোগে সিদ্ধ করিতে লাগিল। অপরদিকে মৎস্ত ভর্জ্জিত হইতে লাগিল। মৎস্তের গন্ধ বারবার নাসিকাতে প্রবেশ করিয়া চিন্তচাঞ্চল্য ঘটাইতেছে দেখিয়া, আর স্বপাক ব্যবস্থায় সাধনার বিদ্ধ হয় বলিয়া, ঠিক্ করিল যে—নির্ভরতাই ঠিক্। 'অহং'কে নাশ করিতে হইবে। কাজেই পর্দ্ধা আবার উঠিয়া গেল। এ রকম খেয়াল সব মাঝে মাঝে হয়। তাতে একটু ছঃখকর্ষ্টও পায়। একক্য ঠাকুর তাহার উপর একটু কড়া নীতি লইয়াছেন। কাছে বেশীক্ষণ থাকিতে দেন না। প্রায়ই বুঝান। আজও বলিতেছেন,—

ঠাকুর। দেখ ডাক্তার, একটা নীঙি নিয়ে চল। আর এ ভাবে থেকে নিজেও কফ্ট পেয়ো না. আমাকেও অস্তম্ব শরীরে বিরক্ত করো না। সাধু হবে ত ঠিক্ ঠিক্ সাধু হও। সে রকম কঠোর নীতি নিয়ে চল সাধন-ভজন কর, দুঃখকফে স্থির থাক। নয় ত সংসার কর তাঁকেও ডাক। বেশ ডাক্তারি করতে, তাই কর। খাও দাও, ভগবানের নামও কর। একটা পথ ধর। না এদিক না ওদিক ক'রে কি হবে ? কোন সাধুকে দেখেছ ভোমার এ নীতিতে সাধনা করতে ? কতকগুলি চুলদাড়ী রাখলেই কি সাধু হয় ? याख. একটা নীতি নিয়ে চল। এলো মার্কণ্ডি ক'রে কিছু হয় না। হয় বাড়ীতে যাও কাজকর্ম কর ভগ-বানের নামও কর: নয় ত সামান্য যা আয় আছে তাতে কাশীতেই থাক। তিনি ত তোমাকে খুব স্থাধে রেখেছেন। স্বামী-স্ত্রী চু'জন, আর কেউ নেই। কোম্পানী-কাগঞ্জের মাসিক কিছু বাঁধি আয়ও আছে। এ অবস্থায় কেন চালাতে পার না ? তোমার ত কোন চিস্তা থাকা উচিত নয়। ধার ক'রে দুঃখ আনছ। কাশীস্থানে থাকবে. মন্দ কি ? তাঁর নাম করভেই ত থাকবে। একটু কফ ক'রেই না হয় থাকলে ? যা হো'ক একটা নীতি নাও।

ডাক্তার প্রণাম করিয়া বিদায় লইল,। তারপর ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

ঠাকুর। দেখ দেখি, মিছিমিছি কফটভোগ করছে। এমনি বেশ ভাল। সব ছেড়েছে, বেশ কঠোরভাবে আছে। সৎ, শাস্তপ্রকৃতি, চরিত্রবান, এসব কতকগুলি গুণ ওর মধ্যে খুব আছে। শুধু খেয়াল দোষে কফটভোগ করছে। আর দেখ, সরলতা নেই; বলবে এক আর কাজে করবে আর একরকম। মঠে থাকতে চায়। তা এ সব খেয়াল আর এখন সহু করতে পারব না। তার স্ত্রীর আমার ওপর ভার চেয়েও বেশী ভালবাসা। তারও এমনি বেশ কঠোরতা আছে। তবে বোধশোধ বড় কম; মঠে থাকা হ'তে পারে না।

ডাক্তার ভক্তদের সকলকে থব ভালবাসে। ভক্তরাও তাহাকে লইয়া প্রায়ই আনন্দ করে। ধীরেন, কালীবাবু, পুত্র, অপূর্বব, তারাপদ, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, সভ্যেন প্রভৃতি ভক্তরা তাহাকে লইয়া কাশীতে গঙ্গায় নৌকা করিয়া বেডাইতে বাহির হইয়াছে। ডাক্তার কাহাকেও পায়ের ধূলা দেয় না। কিছুক্ষণ পরে ধীরেন বলিয়া উঠিল, "আজ শুভ পূর্ণিমা তিথিতে, শনিবারে, মঘা নক্ষত্রে, এই মাহেন্দ্র ক্ষণে, পুণ্যতীর্থ বারাণসীতে গঙ্গাবক্ষে যে সৎত্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করবে, তার বহু বৎসর অক্ষয় স্বর্গবাস।'' অমনি সকলে ডাক্তারের পায়ের ধূলা লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ডাক্তার কিছুতেই দিবে না। তাহারাও ছাড়িবে না। একটা হলস্থল পড়িয়া গেল। নৌকা ডুবে আর কি! ডাক্তার চটিয়া লাল; "কি তোমরা আক্ষাণকে বিপদগ্রস্ত করছ; তোমাদের কি মঙ্গল হবে ?" অমূনি সকলে বলিয়া উঠিল, "কি ডাক্তারদা, আমাদের অভিশাপ দিলেন ? আমরা আপনার গুরুভাই।" ডাক্তার তখনই জল। "না ভাই, না ভাই. ভোমাদের কি শাপ দিতে পারি ? ভোমরা সব আপন। সব ত আপন। তবে আমায় বিরক্ত কর কেন ভাই।" এই সব খেয়াল থাকাতে তাহাকে লইয়া সবাই আনন্দ করে।

মাঝের গাঁর কথা হইতেছে।

মা-মণি, কালীবাবু, ডাক্তার সাহেব, সকলে বলিতেছেন, সেখানে খুব আনন্দ হইয়াছে।

ঠাকুর। দেখলে ত, কি রকম মোটরে চড়লে আর বাড়ীর দোরে গিয়ে নামলে। আর ওথানে যেতে হ'লে (অর্থাৎ কুড়ুলগাছি, মার দেশে) কোথাও বা হাঁট, কোথাও সাঁতার কাট, কোথাও বা গরুর গাড়ীতে চল। আর এ কেমন সহর জায়গা। (সকলের হাস্ত)।

এই ভাবে নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর বলিতেছেন,—

ঠাকুর। পাডার মেয়েরা সব এসেছিল: বললে, "থেকে যান।" আমি বললুম, সে ত হবার যো নেই। তোমাদের সঙ্গে যে ভাবে ছিলুম এখন সে ভাবে থাকা আর পোষাবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকতে গেলে, হয় তোমাদের আমার ভাবে আসতে হবে, নয়ত আমার তোমাদের ভাবে যেতে হবে। কোনটাই হবার যে নেই। তোমরাও আমার ভাবে আসতে পারবে না. আমিও ভোমাদের ভাবে বেশীক্ষণ থাকতে পারব না। আর ভোমাদের সঙ্গে থাকতে হ'লে অর্থ চাই। দেও ত আর হবে না : তিনি ত সে অবস্থায় রাখলেন না। ডাক্তার মশায়ের মেয়ে এদেছিল: বললে বাবার মুখে সর্ববদা আপনার নাম। আপনি যথন আসতেন, আবার চলে যাবেন শুনলে বাবা কাঁদতে থাকতেন। আপনি ভুলিয়ে চলে যেতেন।" এই আকর্ষণেই যেতুম। তিনজনার একজনও নেই। রসিক চাকর আমার ছেলের মত ছিল, আমার জন্ম জীবন দিতে কুষ্ঠিত হ'ত না। এত ভক্তি ভালবাসা ছিল। সেও গেল। জ্যেঠাইমা নিজের ছেলের চেয়েও আমায় ভালবাসতেন: তিনিও নেই। আর ডাক্তার ম'শায়ও (যদ্রনাথ ভট্টাচার্য্য) নেই: তিনি একজন যোগী, ত্যাগী এবং পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ রকম সংব্যক্তি, অভ বড় পণ্ডিত ওদিকে ছিল না। খুব নিষ্ঠাচারী, কঠোরী ছিলেন। পূর্বেব ডাক্তার ছিলেন, একখ্য ডাক্তার ম'শায় বলতাম। তিনি আমাকে সন্তানের চেয়ে বেণী ভালবাসতেন। আমি আসব শুনলে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতেন। গরীবপুর বাচ্ছি বলে

ভূলিয়ে আসতুম। এঁরা কেউ নেই। ৃতবে পূর্বের সেই লক্ষীনারায়ণকে দর্শন করব, আর ছেলেদেরও প্রবল ইচ্ছা একবার যাওয়া, তাই গেলুম।

আর জ্যাঠাম'শায়ের ( শ্রীযুক্ত রামদাস মুখোপাধ্যায় ) সঙ্গেও দেখা হ'ল। তিনি আমায় বড় ভালবাসেন। খুব ভাল লোক; ভেতরে কোন রকম কুটিলতা নেই; বুদ্ধিমান, সং, স্থায়পরায়ণ। কাশীতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে দেখা হ'লেই অনেকক্ষণ বসে গঙ্গা করতুম।

কালু। এ মিলন বড় স্থানর।

ঠাকুর। হাঁ; যদি তাতে ভগবন্তাব থাকে। তা ভিন্ন স্বার্থ উঠবে। আর এর মাধুর্য্য থাকবে না। ভগবন্তাব এলে স্বার্থ-শৃত্য হয়। প্রাণ থেকে ভালবাসা হয়।

তাদের সঙ্গে তাদের ভাবে বেশ ব্যবহার করলুম; তারাও সম্ভ্রম্ট হ'ল। তাদের কা'কেও আলাদা করিনি, সবকে নিয়ে বসলুম। তারা বেশ খুসী হ'ল। যারা ভয়ে কাছে আসত না, তাদেরও সাহস হ'ল। ভয় গিয়ে ভালবাসা এল। যদি গল্পীর হ'য়ে ওপরে বসে থাকতুম তবে তাদের সে আনন্দ হ'ত না। তাদের মেয়েদের 'মা-লক্ষ্মী' বলে সম্ভোধন করলুম। শাল্পে আছে 'অমানীন মান দেনা।' মানী যে তাকে ত মান দেবেই, অমানীকেও মান দেবে। তাদের প্রাণটা গলে গেল। বললে, "আর কিছু চাই না; আপনি আশীর্বাদ করুন, এই চাই।" যদি চুপ ক'রে বসে থাকতুম, তারা কোন আনন্দই পেত না।

কালু। যেখানকার যে ভাব।

ঠাকুর। ইা; বে ভাবে দেখেছে, তার পরিবর্ত্তন হ'লেই কফ হয়।
এই দেখনা, তোমাদের খিদিরপুরে একভাবে ছিলুম; এখানে তিনি
আর এক রকম রেখেছেন। ঠিক্ সে ভাবটা না পাওয়াতে ভোমাদের
প্রাণটা খারাপ হ'ছে। তা বহুকে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। সব
সময় ত এক রকম চলে না।

অশোক, আশু, কিশোরী, গুরুপদ আসিল। শশী, অসিতা, অমুকুল, কানাই, পচু সাহেব, ফকির এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আসিলেন। নানা প্রসঙ্গ হইতেছে। রামায়ণ পাঠের কথা উঠিতে ঠাকুর একটী হাসির গল্প বলিলেন;—

ঠাকুর। জয়রাম কামার বলে একজনা, তার ছেলের অস্থ হওয়াতে একজন বললে, "দৈব কিছু করুন, সেরে যাবে।" কি করে; রামায়ণ গান দিলে। মূল গাইন পোষাক টোষাক পরে, চামর টামর চুলিয়ে গান করছে। এখন গান করতে করতে হনুমানের নাম ভুলে গেছে। মহা মুস্কিল। সবাই জানতে পারলে কি বলবে! তাই করলে কি, সঙ্গে সঙ্গেই হার করে বললে,

'লম্ফ দিয়ে ঝম্প মারে, তার নাম কি ?'

দোয়ারকিরা বুঝলে যে হমুমানের নাম ভুলে গেছে। মূল গাইনই ভাগ বেশী নেয়, তারা কম পায়। ভাবর্লে, এই স্থ্যোগে তাকে জবদ করা যাক। বললে,

'ভাগের বেলা বাড়াবাড়ি, আমরা জানি কি ?' (সকলের হাস্ম)। গাইন দেখলে, 'সর্বনাশ, এরা ত বিপদে ফেলবে'। অমনি চট ক'রে বলে দিলে,

> 'এবার হইবে ভাগ সমানে সমান।' তথন দোয়ারকিরা বললে,

'তবে বুঝি তার নাম বীর হমুমান।' (সকলের হাস্থা)।
গান চলছে। জয়য়াম কামারের ছেলেটাকে সেখানে এনেছে।
গাইন গাচেছ, 'শক্তিশেল বাণে পড়ে ঠাকুর লক্ষন' ইত্যাদি।
দোয়ারকিরা শুধু ধরে আছে, 'সে ত বাঁচবে না, সে ত বাঁচবে না।'
এমন সময় জয়য়াম কামার বললে, "ছেলেটিকে একটু আশীর্বাদ
করুন।" গাইন বললে, "হাঁ।"; বলেই চামর ঢুলিয়ে গাইলে,
'জয়য়াম কামারের পুজের করহ কল্যাণ'; দোয়ারকিরা ঠিক্ ধরে
আছে, 'সে ত বাঁচবে না, সে ত বাঁচবে না।' (হাস্থা)। জয়য়াম কামার

বললে, "ওরে বেটা, বাঁচবে না! রামায়ণ দিলাম ছেলের জন্ম, আর সে বাঁচবে না!" (সকলের উচ্চ হাস্থ)। দোয়ারকিরা ঠিক্ তাদেরটা ধরে আছে, ওদিকে কি হ'চেছ না হ'দেছ সে সব দেখবে না।

সন্ধ্যা হইলে আলো জ্বালা হইল। ঠাকুর মায়ের নাম করিতেছেন। জ্ঞক্তরা ধ্যান করিতেছেন।

আজ কীর্ত্তনের দিন। ৮॥টায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। কীর্ত্তন শেষ করিয়া ঠাকুর বলিতেছেন,—

ঠাকুর। তোমরা সমস্বরে তাঁকে 'মা মা, বলে ডাকছ, খুব ভাল। বিশ্বাস রাখবে, বিশ্বাসই প্রধান। এটা মনে ভেব'না যে এ সব কিছু নয়। এই যে সমস্বরে 'মা মা' ডাক, এতে অনেক কর্ম্ম ক্ষয় হয়। চিত্তশুদ্ধি হয়, সংএ বিশ্বাস হয়; এতে দিন্দিন উন্নতি হবে। 'মা মা' বলে যে সর্বদা ডাকে, মা সর্বদা ভার কাছে থাকেন। একবার তাঁকে 'মা' বলে ডাকলে তিনি থাকতে পারেন না, এসে কোলে নেন। তাঁর এত দয়া। যে তাঁকে ভেকেছে তাকেই তিনিকোল দিয়েছেন। কিছু সময় তাঁকে দেবে। সংসার ত করলে। সংসার এমনি ভাবে গড়া, একে ভাল রাখতে কেউ পারেনি। মন এটা সেটা ধরে নেয়; একটা হয় ত হ'ল আর একটা হ'ল না; তাঁকে ছাড়বে না। তাঁকে ধরে যদি অর্থ আসে তাতে মঙ্গল হয়। পারমহংসদেব বলতেন, ভক্তের যদি অর্থ হয় তাতে সন্বায় হয়। খাওয়া দাওয়া, ঘুমান, এ ত আছেই; পশুতেও করে। এর আর বাহাত্রি কি ? কিছু সময় তাঁর ভাবে থাকবে, তাতে নিজ্বেও মঙ্গল হবে, পাঁচজনারও উপকার হবে।

কামিনী-কাঞ্চনগভ্যাগ যে করতেই হবে ভার মানে কি ? শুকদেব বলেছেন, সংসারীদের পক্ষে কামিনী-কাঞ্চন ভ্যাগ নয়। সহধর্মিণী যে স্ত্রী, যার সাহায্যে আত্মোন্ধতি হয়, সে কামিনীর মধ্যে নয়। সে সঙ্গে থাকলে অনেক বিষয়ে সাহায্য হয়; ভাতে উপকারই আছে। আর, যে অর্থে বহু লোক প্রতিপালিত হয়, যে অর্থ নিজের ভোগসুখের জান্তা নয়, সে অর্থ কাঞ্চন নয়। তাতে বহু লোক উপকৃত হয়। সে ধনী ভাবে, 'এ অর্থ 'আমার নয়। আমাকে দিয়ে তিনি বহু লোকের উপকার করাচেছন। আমি তাঁর দাস মাত্র।'

এজন্য শান্তে আছে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। আগে ধর্ম পরে অর্থ। ধর্ম্মের ভিত্তি থাকলে তবে অর্থের ব্যবহার বুঝবে, অর্থের ডার পাবে। উন্মাদ কি কিছুর তার পায় ? তাকে ভালই খেতে দাও আর মন্দই খেতে দাও সে কোন তারই পাবে না। সে হিতাহিত জ্ঞান-শৃত্য: কিলে অর্থ হবে রাতদিনই এই চিস্তা। কামনা-বাসনার ভাডনায় অন্থির। তার 'দেহি দেহি পুনঃপুনঃ' রব, সে অর্থের কি তার পাবে ? মানুষ 'ভোগ ভোগ' করে, ভোগ করা কি সোজা কথা ? সে যে মহাশক্তির কাজ : তার ধাকা কে সামলাবে ? যার ধর্ম সহায় নেই সে ধনীর চেয়ে দরিদ্রে কে আছে ? তার সর্ববদা অশান্তি, কোন অবস্থাতেই স্থুৰ নাই। তার চেয়ে ধার্ম্মিক দরিদ্র চের স্থা। তার বাসনা-কামনার জ্বালা অতটা নেই। সেত আনন্দে আছে। অর্থের পর কাম: কাম মানে কামনা। ধর্ম সহায় আছে, যে কামনা আসবে তা সৎই হবে। কামনা পুরণ হ'য়ে গেল। বৃত্তি পুরণ হ'লে মোক্ষ আদবে। বৃত্তি পুরণ না হ'লে 'মোক্ষ এস, মোক্ষ এস' বলে চেঁচালেও আসবে না। এ ত বললেই হয় না। তাই দিয়েছে সাধুসঙ্গ। সদগুরুর সঙ্গে কাজ হয়। বলে. "দাধুকে নফ ক'রে ফেলে।" শুনতে পাই. কেউ কেউ নাকি বলে, "অমুক সাধুকে ভক্তরা নষ্ট ক'রে ফেললে।" তারা कारन ना, माधु कि व्यवश्वा। माधु कि व्यवश्वाय वरम व्याह्न, जारक ভার মা ধরে আছেন, নফ্ট করবে কে রে ? ওর নফ্ট ফট্ট কি রে ? নির্কোধ, তোরা বুঝিদ না, যা পুদী বলিদ। সাধু খারাপ হ'য়ে যাবে ? ভাকে মাধরে আছেন, কে ভার ধারে যাবে ? যারা নিজেকে চালাতে পারে না, দুর্ববল, ভারা সাধুকে নফ করবে কি ক'রে ? সাধুকে নফ করতে কত শক্তির কাজ; সাধুর ওপর শক্তি না হ'লে সাধুকে নষ্ট করতে পারে ? অন্ধ তোরা, নিজের কামনা-বাদনার তাড়নায়

সর্বদা পাগলের মত ছুটোছুটি কচ্ছিস, নিজের কি অবস্থা জানিস
না, তোরা সাধুর অবস্থা ধরে ফেলবি ? সাধু কোন্ ভাবে কখন কাজ
করবে, কোন্ প্রকৃতি নিয়ে কখন চলবে, তুমি যদি তা ধরতে পারতে,
তবে ত তুমিই সাধু হ'য়ে যেতে। সাধু কারও কথায় চলবে না; তারা
তোমাদের আপন সন্তানের চেয়েও বেশী দেখে। কিসে তোমাদের
মঙ্গল হয়, তাদের এই চিন্তা। কোন স্বার্থের আশা রাখে না।
বাড়ী, ঘর, টাকা, কোম্পানীর কাগজের চিন্তা তারা রাখে না। কেন
রাখবে ? তাদের অভাব কি ? যাদের সর্ব্বদা অভাব, কামনা-বাসনায়
ভূবে আছে, কখন কি হবে জানে না, তারা চিন্তা রাখবে। যারা
দেখছে, যখন যেখানে থাকে, তাদের খাবার নিয়ে ছুটেছে, পাছে কয়ট
হয়, তাদের ভাবনা কি ? তাদের তিনি ভাঁড়ারী রয়েছেন। তারা
আবার নিজে ভাঁড়ারী হবে ?

ভোমাদের ভারা ছেলের চেয়েও বেশী দেখে। কিসে ভোমাদের মকল হবে তাই ভাবে। তাদের শান্তি অশান্তি ভোমাদের কানতেও দেবে না। দেহ গেলেও তারা ভাবে না। তোমাদের মক্সলের কান্ত কাক করে। তাদের কি স্বার্থ ? তারা আপনের চেয়েও আপন। পরমহংসদেব ভাকভেন, ওরে ভোরা আয়, ভোরা যে আমার বড় আপন; ভোদের না দেখলে যে প্রাণ কেমন করে, ভোরা না এলে কাদের নিয়ে থাকব ? কেঁদে ফেলভেন। গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকভেন। তাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসেন। মানুষ ভাবে, এ স্বার্থ ছাড়া কি ক'রে হয় ? কারণ তারা ত নিঃস্বার্থ ভালবাসা দেখেনি; কখনও ভাদের কেউ নিঃস্বার্থ ভালবাসনি, ভারাও কখনও কা'কে স্বার্থ ছাড়া ভালবাসেনি। কাকেই ভালবাসায় ভাদের সন্দেহ হয়। সে অবস্থায় পড়েনি, সে সঙ্গ করেনি; তারা কি ক'রে বুঝবে ? সাধুদের প্রাণের টানে, প্রবল ভলেবাসায় মানুষ পাগল হ'য়ে যায়।

বলিতে বলিতে ঠাকুরের কণ্ঠস্বর কোমল হইরা আসিল, চোধ মুখ অপূর্বজাবে মণ্ডিত হইল। গান ধরিলেন :—

আপন বলিরা আসিরাছি আমি, বড়ই আপন তোরা। (৭ পুঠা)

গান শেষ করিয়া 'আর্নন্দম্, আনন্দম্, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, মা মা, ওঁ ওঁ মৃত্মুত্ এই সকল আনন্দব্যঞ্জক ধ্বনি করিতেছেন। বলিতেছেন, 'ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন জগদানন্দময়ী মাকে জানে।' সকলকে আশীর্কাদ করিভেছেন, "সব মঙ্গল হো'ক, আনন্দ হো'ক, সমস্ত মঙ্গল হো'ক!"

কিছুক্ষণ পরে আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। ধনীরা যদি সং হয় তবে বস্তু লোকের উপকার হয়। এই দেখ গীতাতে আছে, যোগজফুরা উচ্চ আহ্মাণবংশে বা পবিত্র ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করে। দেখ, মণীক্রচক্র নন্দী—আমার কাছে প্রায়ই আসে—থুব সং লোক, বহু লোকের উপকার করে, অনেক অর্থ দান করেছে, বহু লোক তার দ্বারা প্রতিপালিক হয়। অত বড় রাজা, তা অভিমান নেই। তবে সংসার এমন জিনিষ, এখানে ত কেউ স্থা নয়, এজন্ম শুধ অর্থে শাস্তি হয় না, সর্ববদা তাঁতে লক্ষ্য রাখতে হয়।

অনেকে বিদায় লইলেন। ঠাকুর সকলকে হাত তুলিয়া আশীর্কাদ করিতেছেন।

একজন মাড়ওয়ারী আদিয়াছে; গজাননবাবু নাম। গঙ্গার ঘাটে ঠাকুরের সঙ্গে রোজই দেখা হয়।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় থাক ?"

গঞ্জানন। এই চেলোপটাতে।

ঠাকুর। বেশ, থুব ভজন করবে। তাঁর নাম নেবে। সংসার ত আছেই, তা ছাড়া আর একটা জিনিষও আছে। সংসার জায়গা ত ভয়ানক।

গজানন। সবই ত বুঝি, কিন্তু মন ত বোঝে না।

ঠাকুর। এজন্ম সঙ্গ। ভুলিয়ে দেয় কা'রা ? ছেলে পরিবারের মায়াই না ভুলিয়ে দেয় ? তাই সর্ববদা সে সঙ্গে থাকতে নেই। ময়লা নিয়ে থাকলে ময়লার গন্ধই পাবে; ফুলের কাছে এলে ফুলের গন্ধ পাবে। তাই সৎসঙ্গই প্রধান। সংসারে অভাব ত লেগেই আছে, কত পোরাবে ? যত আন, আরও চাই।

গজানন। আমাদের তা লেগেই আছে; সংসার নিয়েই আছি।
ঠাকুর। সংসার ভাল। সংসারও কর, তার মধ্যে তাঁকেও রাখ।
পিতাকে বলে যেমন সব কাজ কর, তেমনি তাঁকে মনে রেখে সব কাজ
করবে। সবাই ত আর সংসার ছেড়ে কৌপীন নিয়ে বনে
যাবে না। বেশ ত, ভগবতে মন রেখে সংসার কর, তাতে যে অর্থ
আসবে তাতে সদ্বায় হবে। সংসারও ধর্মা; এও ত তাঁর। শুধু ধনী
হ'লেই ত স্থী হয় না। ধর্মা ভিক্তি হ'লে ধনে বহু লোকের উপকার
হয়। কবীর বলেছেন, "অহকারে বিপদ আসে, পাপে তঃখ আসে,
দানে সৈহা্য আসে, আর উপেক্ষায় ভগবান আসেন।" অর্থ থাকে ত
দান করা ভাল।

গঙ্কানন। খারাপ ভাবে যদি কখনও অর্থ আচে তবে মনে বড় অশান্তি হয়। বেশী পয়সা বেরিয়ে গেলে তবে শান্তি হয়।

ঠাকুর। এজন্মই আমাদের দিয়েছে—ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁর ভঙ্গনা করবে। তাঁর দাস মনে ক'রে থাকবে, ম্যানেজারের মতন থাকবে। নিকেশের সময় ঠিক্ নেবে, তহবিল ভাঙ্গলেই জেল দেবে।

সেই গান আছে ন!.—

মা! আমার বড় ভর হয়েছে।
সেথা জমা ওরাশীল দাখিল আছে॥
রিপুর বশে চল্লেম আগে, ভাবলেম না কি হবে পাছে।
ওই যে চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা করেছি তাই লিখেছে॥
জমা-জমাস্তরের যত বকেরা বাকীর জের টেনেছে।
যার যেমনি কর্ম তেমনি ফল, কর্মফলের ফল ফলেছে॥
জমার কমি, থরচ বেশী, তরব কিলে রাজার কাছে।
রামপ্রসাদের মনের মধ্যে কেবল কালীনাম ভর্বা আলে ॥

জমায় কমি, খরচের ভাগই বেশী। তা'হলে হবে না। তা হিসেব নিকেশ ঠিকু রাখবে। ম্যানেকার এমনি বেশ আছে; বাবুর সঙ্গে খুব ভাব, বাবুর জুড়ী গাড়ী সবই ব্যবহার করে। প্রজারা বাবুর চেয়েও তাকে বেশী মানে। কিন্তু ম্যানেজার প্রাণে প্রাণে জানে, জমিদারের কাছে হিসেব দিতে হবে। কাজেই যতই প্রজারা সম্মান করুক আর যাই করুক, নিজের কাজ ঠিক্ রেখেছে।

অসিতা। পূর্বজনাকৃত তুজর্ম এ জীবনের স্কর্মে ক্ষয় হয় কি। ঠাকুর। হাঁা; হয় বই কি ? কর্মে কর্মক্ষয় হয়। এই নীতি। অসিতা। আর সে জন্ম পরিতাপ হয় না ?

ঠাকুর। কর্মাত ক্ষয় হ'য়ে গেল। আর পরিতাপ কি ? দেখ, কর্মাত হ'য়ে যায়। যতক্ষণ বৃত্তি সব ঠিক্ না হয়, কর্মাহবেই। এজন্য এমন স্থানে, এমন সঙ্গে থাকতে হয়, যেখানে ইচ্ছা থাকলেও করবার যো নেই। পাড়াগাঁয়ে বাস কর, সন্দেশ খেতে লোভ হ'ল; সেখানে পাওয়া যায় না; কি ক'রে খাবে ? য়েসে করতে করতে বৃত্তি কমে যায়। সঙ্গ প্রালোভনের বস্ত থেকে দূরে রাখে। আর লোভ আছে, অথচ সন্দেশের দোকানে বসে আছি; এ সন্দেশ ছাড়বার লক্ষণ নয়। দূরে থাকতে হবে। একে বিকারে রোগী, তার ওপর আচার তেঁতুল আর জালের জালা ঘরে থাকলে কি বিকার কাটবে ?

নানা কথা হইতেছে। ঠাকুর ছোট ছেলেদের সঙ্গে কথা বলিতেছেন। কালীবাবুর ছেলে গ্রুব কাছে গেছে। ভাহাকে আন্তে আন্তে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

ঠাকুর। কি রকম, প্রসাদ থেয়েছ ? সে মাথা নাডছে।

ঠাকুর। তুমি কি হবে ? জজ হবে না জমিদার হবে ? তুমি ঘোড়ায় চড়তে শিখেছ ?

ঘোড়ার প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিভেছেন,—

ঠাকুর। পরমহংসদেবকে একজনা বলেছিল—ব্রহ্ম নীরস। তিনি বললেন, একজনা বলে, আমার মামার গোয়ালে মেলা ঘোড়া আছে। মানে, সে গরুও দেখেনি, ঘোড়াও দেখেনি। গোয়ালে যে ঘোড়া থাকে না, ভা সে জানে না। (সকলের হাস্ত)। ব্রহ্ম কি, তাই জানে না, ভার কি বুঝবে।

কালীবাবু , মা-মণি উঠিতেছেন। বাড়ীর মেয়েরা উঠিতেছে।

ঠাকুর কালীবাবুর স্ত্রীকে বলিতেছেন—ভাল আছ ত ? খুব তাঁর নাম নেবে। তাঁর নামে থাকলে মঙ্গল হবে।

নির্মালবাবুর স্ত্রীকে বলিভেছেন—বৌমা উঠছ ? ভোমাদের কথা আমার সর্ববদা মনে আছে। ভোমাদের ভক্তি ভালবাসা ত ভোলবার জিনিব নয়।

সত্যেন ঠাকুরের কথা লিখিতেছে। ঠাকুর জিজ্ঞানা করিলেন, "কি রকম, সব লিখে ফেললে ?"

ভাক্তার সাহেব। সভ্যেন আমাদের সকলকে আশ্চর্য্য করেছে। আপনি এত তাড়াতাড়ি সব কথা বলেন যে সাধারণের লিখে ওঠা অসম্ভব। সভ্যেন কিন্তু সব কথাগুলো অবিকল লিখেছে। তবে ভার Rough (খসড়া) খাতা বিন্দু বিদর্গও পড়া যায় না। Short handএর বাড়া!

ঠাকুর। হাঁ দেখছি, সত্যেনের ক্ষক্ষে যেন মা চেপেছেন। এই সমস্ত কথা লেখা বড় সোজা ব্যাপার নয়। এর ভেতরে যেন তাঁর একটা অন্তুত শক্তি খেলা করছে। আমি যে ভাবে কথা বলে যাই, সে সব সঙ্গে সঙ্গে লেখা সাধারণ শক্তির কাজ নয়। তার ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় অসীম; আর আমার ওপর ভক্তি বিশাস পূর্ণমাত্রায় খেলছে। বুদ্ধিমান, সংপ্রকৃতির ছেলে। এ রকম ছেলে বড় কমই দেখা যায়। এতদিন ধরে অনেক চেফা ক'রে যে কার্য্য সমাধা করতে পারেনি, এর ভক্তির জোরে ও তাঁর ইচ্ছার্য সে কাজে সে অনেকটা সফলভা লাভ করেছে। এতেই বোঝা যায়, সত্যেনের ভেতর পুর একটা ভাব খেলছে। আর খুব কঠোরী, লোভশূত্য। সামান্য অর্থের ভেতর নিজেকে চালাচ্ছে, অথচ বেশীর জন্ম আকাজ্যাও রাখে না। লজ্জা-নিবারণের বন্ত্র ও কুধানিবৃত্তির আহার পোলেই সন্তুট। কাশীত্তে এ আর অন্তুত আমাকে দেখবার

জন্য যায়; সামাস্য অর্থের মধ্যে নিজে রেঁধে খেরে থাকে। যা কিছু কাজ, সব নিজের হাতে করে। এমন কি বাসনাদি সব নিজ হাতে মাজে, নিজেরা জল ভোলে। অথচ এতে কফ বা নিজেকে অন্থবী মনে করে না। বালকের এ রকম সব অবস্থায় সম্ভাইতা দেখলে বড় আনন্দ হয়।

রাত দশটা হইল। অনেকে উঠিলেন। আরতি হইলে সকলে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## প্রথম ভাগ--সপ্তবংশ অধ্যায়।

## কলিকাতা।

## খিদিরপুর মঠে—ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কথা। \*

সদ্গুরু কে ?—সংসার—জনক—পূর্ব্বজ্ঞাের কর্ম্ম—শবসাধকের কথা—
নির্জরতা—বিশ্বাস—ভগবান, নারদ ও বিশ্বাসী চাষার গল্প—সংসার মনে—
'কৌপীনকা ওয়াত্তে'র গল্প—সংসারীর উপায়—সৎসঙ্গ—সংসারীর উপার তাঁর
বেশী দয়া—ভগবান, নারদ ও সংসারী চাষার গল্প—বিবেক, বৈরাগ্য—সাধনা
—তাঁর ব্যাকুলতা—অনিত্য বোধ—কালের কথা—উপায় সদ্গুরু-সঙ্গ।

ডাক্তার সাহেব। সদ্গুরু কে ? তাঁকে কি ক'রে চিনব ?
ঠাকুর। যাঁকে দেখলে আপন বাধ হবে, যাঁর কাছে গেলে
মনে শাস্তি আসবে, এবং যার কোন অভাব নেই, সর্বনাই আনন্দে
বঙ্গে আছেন, তোমরা এ তিনটে অবস্থা দেখেই বুঝবে। সদ্গুরু ত সেই সচিচদানন্দ। তবে যাঁর ভেতর দিয়ে তিনি কার্য্য করেন। যেমন
বৃষ্টির জল ছাতে পড়ে সিংহের মুখ দিয়ে বেরুচেছ। তোমরা মনে করছ
সিংহের মুখ থেকেই পড়ছে, কিন্তু তা নয়; আকাশ থেকেই পড়ছে।
তা ভিন্ন তুমি সাধুকে কি ক'রে চিন্বে ? নিজের ছেলেকে, নিজের
চাকরকে চিনতে পার ? আর অত চেনার দরকারই বা কি ? যাঁতে
মন মজে তাঁকেই গ্রুক্ত ভাববে। তুঁড়ির বাড়ীতে কত মদ আছে
জানবার কি দরকার ? তোমার ত এক গেলাস খেলেই নেশা হবে।

প্রায় চার বৎসর পূর্বে ভাক্তার সাহেবের সঙ্গে প্রথম ঠাকুরের দেখা
 হইলে যে সকল কথোপকথন হয়, তিনি সেগুলি তথন লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।
 তাহাই এইখানে দেওয়া হইল।

একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে একদানা চিনি খেলেই পেট ভরে যায়, আর এক দানা মুখে ক'রে বাড়ী নিয়ে আসে; আর মনে করে, এবার এসে সব পাহাড়টি বাড়ী নিয়ে যাব।

ডাঃ সাঃ। ভগবানের দিকে সব মন দিলে সংসার চলে কি ?

ঠাকুর। তুমি কা'কে ডাকছ? 'রামা' মেথরকে না 'হরে' চাকরকে? 'রাজরাজেশরী মা' বলছ, কিন্তু বিশ্বাস কোথায়? যিনি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছেন, তিনি তোমার পুক্ত-পরিবারকে ছুটো খেতে দিতে পারবেন না? তা ছাড়া, এই সংসারটা কার? ভোমার না তাঁর? ছেলে কি ইচ্ছা কংলেই একটা আনতে পার? পুক্ত, পরিবার, পরিজন, তারাও ত তাঁর। কাজেই তুমি তাঁকে ধরলে, তিনি কি তাদের দেখবেন না?

ডাঃ সাঃ। তিনি যদি সর্বভূতে সচিচ্দানন্দরূপে আছেন, তা'হলে আমরা আনন্দ উপভোগ করি না কেন ?

ঠাকুর। তুমি মৃচ্ছ । হ'য়ে পড়ে গেলে, তোমার মুখে যদি সন্দেশ দেয়, তুমি কি তার পাও ? এই মৃচ্ছ ারূপ মায়াকে ভাড়াও। মেঘ সরাও, সূর্য্য আপনি দেখা দেবে। উপায়—সদ্গুরু-সঙ্গ। তাঁতে বিশাদ: তাঁর কথাকুযায়ী কার্য্য।

ডাঃ সাঃ। ভগবান আমাদের এই মায়ায় ফেলেন, আবার তার হাত থেকে নিদ্ধৃতি পাবার জ্বল্য ডাকতে বলেন কেন ? আমাদের দোষেই ত আমরা মায়ায় জড়াইনি, তবে আমরা ডাকব কেন ?

ঠাকুর। কেউ ত ডাকতে বলছে না বাপু। তুমি যদি সংগারে বসে শান্তি আনক্ষ পাও, সে ত খুব ভাল কথা।

ডাঃ সাঃ। (কন ? জনক রাজা ত সংসার করতেন ?

ঠাকুর। সকলেই কি জনক হ'তে পারে ? জনক ছিলেন রাজিথ। সংসারে থেকে মুক্ত। তিনি সংসারটাকে অধীন ক'রে সংসার করতেন। আর বন্ধজীবেরা সংসারের অধীন হ'য়ে সংসার করে। জনেক তফাৎ। তাঁর পূর্বজন্মের অনেক তপস্থা ছিল। তাই রাজা হ'রেও জীবমা,ক্ত হ'য়ে সংসার করেছিলেন।

দেখ, একজন সাধক রাভ ভিন প্রহর ধরে শাশানে বসে শব-সাধনা করলে। চতুর্থ প্রহরে অর্ঘ্য দিলে তার সিদ্ধি লাভ হবে। এমন সময় একটা বাঘ এসে ভাকে টেনে নিয়ে গেল। একটা লোক গাছের ওপর বদে এ সব দেখছিল। সে নেমে এসে শেষ অর্ঘটি **मिर्ल। (यमन रम् ७ ऱ्रा. मा क्ष्रमञ्ज इ'र्य कारक रम्था मिर्लन। रम** লোকটা বললে. "মা. ভোমার এ কি রকম বিচার ? সে বেচারী সমস্ত রাভ ধরে ভোমার পূজা করলে, শেষ অর্ঘাটি দিলেই ভার কার্য্য শেষ হ'ত। কিন্তু তাকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল। আমি কিছই করিনি, শুধ ওই শেষ অর্ঘটি দিলাম: আর তুমি আমার ওপর প্রসন্ন হ'য়ে দেখা দিলে!" মা বললেন, "বৎস, কোন অবিচার হয়নি; ঠিক্ই হয়েছে। ভোমার পূর্বাঞ্জন্মের কথা কিছুই স্মরণ নাই; তাই তোমার মনে এরূপ ভাব উঠছে। পুর্বেজন্মে তোমার সব কার্য্য করাছিল। শুধু ওই শেষ অর্ঘা দেওয়াটি বাকী ছিল। তাই এবার সেটি দেওয়ায় আমার সাক্ষাৎ পেলে। আর এর কিছু কামনা বাসনা রয়েছে; আসছে জন্মে সে সব পূর্ণ হবে। তারপর শেষ অর্ঘাটি দিলেই আমার দেখা পাবে।"

ভা দেখে, জানক একটা অবস্থা। পূর্বাঞ্চন্মের অনেক সুকৃতি না থাকলে তা হয় না।

ডাঃ সাঃ। সবই যদি তিনি করছেন, আর কর্ম্মফল যদি মানতে হয় তবে আর তাঁকে ডেকে কি হবে ? যা হবার তা ত হবেই।

ঠাকুর। সে ত সবই ঠিক্। ঘাসের পাতা পর্যাস্ত তাঁর ইচ্ছা না হ'লে নড়ে না। কিন্তু তোমার সে বোধ কোথার ? সে বিশাস কোথার ? তোমার জ্রীকে যদি কেউ রাস্তার লোক এসে অপমান করে, কিংবা ভোমাকে একটা গালাগাল দিয়ে যায়, অমনি ভোমার রাগ হর কেন ? তিনিই যখন সব করছেন, তবে ভোমার আবার রাগ কেন ? সে উপলব্ধি, সে বিশাস যদি ঠিক্ ঠিক্ থাকে, তা'হলে ত তুমি
নিশ্চিন্ত থাকবে; কোন ভাবনা থাকবে না। যেমন ছোট ছেলে, সে
মা ভিন্ন কিছুই জানে না। মা ছু'টো চড় মানলে 'মা মা' ক'রেই
কাঁদে; মার কোলেই মাথা লুকাতে যায়। সে রকম বিশাস আন।
তা ভিন্ন নিজে কর্তা সেজে বসে আছি, 'মামার ঘর, আমার বাড়ী,
আমার পরিবার, আমি ভাদের থেতে দিছিছ, আমি ভাদের হুখী
করব', এসব বোধ রেখেছ; আর ঈশ্বকে ডাকবার বেলাই
বলবে 'যা হবার তা হবে।' এ রকম কপটতা থাকতে তাঁর দ্য়া
আসে না।

ডাঃ সাঃ। তাঁর উপর বিশাস কি রকম ক'রে আসে 🤊

ঠাকুর। দেখ, বিশাস বললেই আসে না। বিশাস একটা অবস্থা।
যার এসে গেছে সে ত জগৎ মেরে দিয়েছে। পূর্ববস্থকতি অমুষায়ী
বিশাস আপনি আসে। যীশাস বলেছিলেন, 'এক তিল বিশাস তাঁর
ওপর এলে পাহাড় টলে যায়।' বিশাস আনবার উপায়—তাঁকে
একাগ্রচিতে ডাকা, তাঁর নামগুণকীর্ত্তন করা, সদ্গুরু-সঙ্গ করা এবং
সদ্গুরুর কথাসুযায়ী কার্য্য করা।

ডাঃ সাঃ। বইএতে আচুছে, তাঁকে একবার ডাকলে ভিনি আসেন। এটা কি ঠিক্ ?

ঠাকুর। সবই ঠিক্; তাঁকে ডাকবার মত ডাকতে পারলে একবারেই তিনি কাছে এসে উপস্থিত হবেন। গান আছে না? "ডাক দেখি মন ডাকার মত, কেমন শ্রামা থাকতে পারে।" সমস্ত মন তাঁকে দাও, যোল আনা বিশ্বাস নিয়ে ডাক, তিনি ঠিক্ দেখা দেবেন। প্রহলাদের স্থির বিশ্বাস ছিল, স্তস্তের ভেতর হরি আছেন; তিনি সেখান থেকেই দেখা দিলেন। এর একটা গল্প আছে।

নারদ একদিন ভগবানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারায়ণ, বৈকুঠের কাছে একটা অতি স্থাদার প্রকাণ্ড অট্টালিকা কার জন্ত নির্মাণ হ'চেছ ?" নারায়ণ বললেন, "নারদ, ভারতবর্ধের অমুক প্রামে একটা

চাষা তার পরিবার সহ বাস করে। সে আমার পরম ভক্ত। তার জন্ম এই সুন্দর ইমারৎ তৈরী হ'চেছ।" নারদ ভাবলেন, "কে ওঁর এত বড় ভক্ত। গিয়ে দেখতে হবে।" এই ভেবে সে গ্রামে গিয়ে উপন্থিত হলেন। দেখলেন যে চাষাটি প্রতাহ সকালে উঠে লাঙ্গল নিয়ে চাষ বাস করতে মাঠে যায়, বিকালে ফিরে আসে: আর জ্রী-পুক্র নিয়ে সংসার করে। দিনান্তে একবারও সে হরিনাম করে না। নারদ তিন দিন ধরে দেখলেন, প্রত্যহ এই রকম সংসারের কাজ করে, একবারও হরিনাম মুখে আনে না। কিন্তু 'নারায়ণ যখন বলেছেন, তখন নিশ্চয়ই তার ভেতর কিছ আছে।' এই ভেবে একদিন সকাল বেলা চাষা যখন লাঙ্গল নিয়ে মাঠে যাচেছ, তখন তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন; বললেন, "তুমি সমস্ত দিন সংগারের কাজ কর, কই একবারও ত ভগবানের নাম নাও না ?" চাষা অমনি বলে উঠল, "চপ চুপ, আমি একটা নাম জানি, সে নাম কিন্তু মুখে কখনও আনব না। সে নাম উচ্চারণ করলেই আমার দেহ থাকবে না। অমনি তাঁর কাছে চলে यात।" नातम এक हे (हरम वलालन, "এक वात्र रम नामिष्ठ कत्र है ना কেন ?" চাষা বললে, "দে নাম আমি করতে পারি, যদি ভূমি আমার ন্ত্রী. পুত্র, সংসার, এসবের ভার নাও।" নারদ স্বীকৃত হওয়ায় চাঘাটি বটতলায় যোগাসনে বসে তিনবার 'হরিবোল' বলাতে ব্রহ্মরন্ধ ফেটে প্রাণবায় বেরিয়ে গেল।

কি রকম বিশ্বাস দেখ।

ডাঃ সাঃ। আমাদের সংসারীর পক্ষে তাঁকে ডাকা ত হয় না। ডা'হলে সংসারীদের কি উপায় ? সংসারে থেকে হবে না কি ?

ঠাকুর। তোমাদের সংসার ছাড়তে হবে কেন ? সংসার কি তাঁর নয় ? রামচন্দ্রের তীত্র বৈরাগ্য, বনে যাচেছন ; দশরথ রাজা তাঁকে ফেরাবার জন্ম বশিষ্ঠকে বললেন। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রাম, কোথায় যাও ?" রাম বললেন, "বনে।" বশিষ্ঠ বললেন, "কেন ? সংসারটা কি তাঁর নয় ?" রামচন্দ্র ভাবলেন, 'ভাই ত, যাঁরই বন ভাঁরই সংসার, তবে যাই কোথা ?' আর দেখ, সংসার ছাড়ার কথা যা বলছ, ভা ছাড়বে কে ? সংসারটা কি বাইরে ? সংসার ত ভোমার ভেতরে, মনে। মনে যদি সংসার থাকে, ভা'হলে বনে গেলেও সংসার ভোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

দেখ, একজনা সংসার ছেড়ে কৌপীন পরে তপস্থা করতে বনে গেল। সেখানে একটা গাছতলায় বসে তপস্থা করে। এ রকম ক'রে কিছুদিন যায়। পরে একদিন দেখে ইঁছুরের বড় উপদ্রব হয়েছে। তার কৌপীনটা ছিঁড়ে ফেলবার যোগাড় করছে। কি করে; ভেবে চিস্তে স্থির করলে যে, একটা বেড়াল পুষলে ইঁছুরের উপদ্রবটা যায়। তাই একটা বেরাল ধরে কাছে রাখলে। এখন বেরাল রাখতে হ'লে তাকে ত ছুধ খেতে দিতে হবে। তাই একটা গরু পুষলে। কিন্তু গরুকে কি খেতে দেয় ? কোথায়ইরা রাখে ? সেজ্ল্য একটা গোয়াল ঘর তৈরী করলে, আর চাষবাস আরম্ভ করলে। ক্রমে একটা কুঁড়ে ঘর তৈরী হ'ল। এ ভাবে সাধুটি বনের ভেতরই বেশ একটা

কিছুদিন পরে একদিন তাঁর গুরু ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মনে করলেন, 'শিয়ের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে যাই।' এসে দেখেন, শিষ্য একটা প্রকাশু সংসার ফেঁদে বসেছেন। ক্সিজ্ঞাসা করাতে শিষ্য উত্তর দিলে, "গুরুকী! এ সব কৌপীনকাওয়ান্তে।" (সকলের হাস্য)।

তা হ'লেই দেখ, মন থেকে সংসারকে না দূর করতে পারলে, বাইরে সংসার ত্যাগ করলে কোন লাভ নেই। বাইরে গ্রেক্সা প্রশেক কি হবে ? মনকে গ্রেক্সা প্রাও। আর এক রকম আছে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের তাড়নায় তাড়িত হ'য়ে, হয়ত বা কারও সঙ্গে ঝগড়া করে, হঠাৎ একদিন বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু এ বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। কারণ মন থেকে ত সংসার যায়নি। হয়ত কাশী চলে গেল। কিন্তু দিন কতক বাদে বাড়ীতে চিঠি লিখলে,

'ভোমরা আমার জন্ম ভেবনা, আমি বেশ আছি। একটা চাকরীর যোগাড়ে আছি। চাকরী ঠিক্ হ'লে বাসা ঠিক্ ক'রে ভোমাদের নিয়ে আসব।' (সকলের হাস্ম)। কথা হ'চেছ, সংসারে থেকেই মন ভৈরী করতে হবে; বিবেক বৈরাগ্য আনতে হবে। তখন সংসারটা অনিভ্য বোধ হবে। হাভে যদি ভোমার কেউ জ্বলস্ত আগুন রেখে দেয়, সেটা কেলে দেবার জন্ম তুমি যেমন ব্যস্ত হও, বিবেক বৈরাগ্য এলে সংসারটা ছেড়ে যেতেও সে রকম ইচ্ছা হবে। বিবেক বৈরাগ্য না এলে ব্রহ্মভেজ চুকে না। কামনা বাসনা থাকতে বিবেক বৈরাগ্য আসে না। কামনা বাসনাই অনর্থের মূল। ভারা গেলে মন স্থির হয়। যেমন হাঁড়ির ভেতর চাল, ডাল, আলু, পটল সব লাফাচেছ; কিন্তু ভারা নিজের শক্তিতে লাফালাফি করছে না। অগ্রি সংযোগেই লাফাচেছে। এই অগ্রি হ'চেছ বাসনা। আগুন যদি নিভিয়ে দাও, ভখন আলু, পটল, সব স্থির হ'য়ে যাবে। বাসনার ভাড়নায় মন ভোলপাড় করছে। বাসনা ছাড় মন স্থির হবে, শান্তি পাবে।

ডাঃ সাঃ। ভোগে কি বাসনার অবসান হয় না ?

ঠাকুর। তা কি হয় ? আগুনে যত কাঠ দেবে, যত স্থতের আছতি দেবে, তত আগুন বেড়েই যাবে। নির্ত্তিতে বাদনার অবসান হয়, শাস্তি আসে।

ডাঃ সাঃ। তা'হলে আমাদের সংসারীর উপায় ?

ঠাকুর। সংসারীদের পক্ষে প্রধান হ'চেছ সাধুসঙ্গ। ঘেমন স্থির বায়ুর কাছে চঞ্চল বায়ু এলে, চঞ্চল বায়ুও স্থির হয়ে আসে; সে রকম সাধুসঙ্গে মন আপনি স্থির হ'য়ে যায়। সঙ্গ করতে করতে সাধুর ওপর যদি ভালবাসা এসে পড়ে, তা'হলে আপনি কাল হ'তে থাকে। কারণ মন কখনও ছুটো জিনিষ একসঙ্গে ধরে না। যে জিনিষের ওপর ভালবাসা জন্মায়, মন স্বভাবতঃ সেদিকে যায়, বলতে হয় না। মন ক্রেমার্যে যে যে বস্তার চিন্তা করে, তত্তৎ প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। বেমন তেলাপোকা কাচপোকার চিন্তা করতে করতে কাচপোকাই

হ'য়ে যায়। তেমনি সাধতে যদি ঠিক্ ঠিক্ বিবেক, বৈরাগ্য, আনন্দ ও শান্তি থাকে. যে তাঁর চিন্তা করে, তার মনেতেও ওই সব জিনিষ ঢোকে। সাধুর ওপর যদি ঠিক্ ভালবাসা হয়, তা'হলে আপনিই কাল হয়। কিন্তু তাত বললেই হয় না: সেক্সন্তে ক্রমান্বয়ে সাধসক করতে হয় : তাঁদের উপদেশ অমুঘায়ী কাল করতে হয়। সংসার কর : কেউ ভ সংসার ছাড়তে ৰলছে না। কিন্তু তার ভেতর থেকে যভটুকু সময় পার মন দিয়ে তাঁকে ডাক. এবং সাধুসঙ্গ কর। দেখবে ধীরে ধারে শাস্তি আসছে, শক্তি বাড়ছে। শক্তি না নিয়ে সংসার করতে গেলেই লোহা-পেটা হবে: তঃখের ইতি থাকবে না। যেমন একটা সবল মুটে বড় বোঝা মাথায় ক'বে কেম্ব হাদতে হাদতে পথ দিয়ে চলে যায়: কিন্তু একজন আয়েদী বাবু একটা হাওব্যাগ হাতে করে ধানিকটা দূর হাঁটতে গেলেই কফ্ট মনে করে। তেমনি এই সংসার একটা প্রকাশু বোঝা। সেরূপ শক্তির সঞ্চয় কর, দেখবে সংসারেই শান্তি পাবে। সংসারে থাক, ক্ষতি নাই: কিন্তু সংসারকে তোমার মধ্যে থাকতে দিও না। तोका **क**रल थारक थाकुक, किस्तु तोकांग्न रयन कल ना छारक। সংসারের দাস হ'য়ে থেক' না। সংসারটাকে দাস ক'রে রাখ।

ডাঃ সাঃ। তাঁকে কতক্ষণ ডাকা উচিত 📍

ঠাকুর। দেখ, ঠিক্ ঠিক্ সরলভাবে ডাকলে, সংসারীদের ওপর তিনি একটুতেই সম্ভব্ট হন। তিনি ত জানেন, 'আহা, এরা কি করবে; মাথায় মন্ত বড় সংসারের বোঝা রয়েছে, তার ভাড়নাতেই অস্থির।

এই বলিয়া ঠাকুর রাজকার্য্যরত ধার্ম্মিক ত্রাক্ষণের গল্প বলিলেন। (২২০ পৃষ্ঠা)। আবার বলিতেছেন।

ঠাকুর। তাঁকে অল্প সময়ের জন্ম ডাকলেও তাঁর দয়। আসওেই হবে। বিশেষতঃ সংসারীদের ওপর তাঁর বিশেষ দয়া। তাঁর দিকে এক পা অগ্রসর হ'লে, তিনি এক দা' পা অগ্রসর হ'য়ে আন্সেন। একটা গল্প আছে, শোন। নারদ একদিন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভোমার সব চেয়ে বড় ভক্ত কে ?" ভগবান বললেন, "অমুক প্রামে একটা চাষা বাস করে, সে-ই আমার প্রধান ভক্ত।" নারদের মনে মনে ভারী অভিমান হ'ল। বললেন, "কি রকম! আমি সমস্ত দিন ভোমার নাম-গুণ-কীর্ত্তন করছি, আমি ভোমার ভক্ত হলুম না ? আর কে এক চাষা, ঘোর সংসারী, সে হ'ল গিয়ে ভোমার বড় ভক্ত!" নার্বায়ণ বললেন, "নারদ, তুমি আমার থ্ব ভক্ত বটে; কিস্তু সেই চাষাটী ভোমার চেয়েও বড় ভক্ত।" নারদ ভাবলেন, 'চাষাটী কি রকম ভক্ত একবার দেখে আসতে হবে।' এই ভেবে নারদ সেই গ্রামে গিয়ে সেই চাষার গভিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখেন যে, চাষাটি সকল বেলা যখন লাক্ষল নিয়ে কাজে যায়, তখন একবার হরিনাম করে; আবার সন্ধ্যার সময় যখন মাঠ থেকে লাক্ষল নিয়ে ফেরে, তখন আর একবার হরিনাম করে। বাকী সময় সংসারের কর্ম্ম নিয়েই ব্যক্ত থাকে। এই দেখে নারদের মনে আরও অভিমান এবং ক্রোধ হ'ল।

নারদ ভগবানের কাছে গিয়ে বললেন, "ভোমার ভক্তটিকে দেখে এলুম। সে সকাল বেলা যখন মাঠে যায়, তখন একবার ভোমার নাম করে; আর সন্ধ্যাবেলা যখন মাঠ থেকে ফেরে তখন একবার ভোমার নাম করে। বাকী সময়টা ভোমার কোন ধারই ধারে না। দিব্যি সংসারের কার্য্য নিয়ে মঙ্গে আছে। এই ভোমার বড় ভক্তণ ভোমার বিবেচনারও বলিহারি।" নারায়ণ বললে, হঁয়া নারদ, সেই আমার বড় ভক্তা। দেখ নারদ, এক কাজ কর। তুমি এই ভেলের বাটিটা নাও; নিয়ে এই ব্রহ্মাগুটা প্রদক্ষিণ করে এস। আর সংখ্যা রেখ', কভবার আমার নাম জ্বল করেলে। কিন্তু দেখ' নারদ, যেন এক ফোটা ভেলও ভূঁরেতে না পড়ে।"

নারদ তেলের বাটিটা নিয়ে প্রদক্ষিণ করতে বেরুলেন। তেলের বাটির দিকে নজর থাকাতে, —পাছে এক ফে'টো তেল মাটিতে পড়ে, — ভগবানের নাম নিতে ভুলে গেছেন। প্রদক্ষিণ ক'রে ভগবানের কাছে আসলে, ভগবান জিজ্ঞাদা করলেন, "কি নারদ, ত্রন্ধাণ্ড প্রদক্ষিণ ক'রে এলে ?" নারদ উত্তর দিলেন, "হাঁঁ"। "ভেল মাটিতে পড়েনি ত ?" "না, এক ফোঁটাও পড়েনি।" ভগবান বললেন, "বেশ, বেশ; আমার নাম কতবার করছে সংখ্যা রেখছ ?" নারদ বললেন, "ঠাকুর, যা তেলের বাটি দিয়েছিলে, দেদিকে মন থাকাতে—পাছে তেল পড়ে যায়—তোমার নাম নিতে ভুলে গেছি।" তখন ভগবান বললেন, "নারদ, তোমার মত ভক্ত, যার সমস্ত ভার আমি নিয়ে নিয়েছি, তারও যদি সামাত্য একটা তেলের বাটির বোঝার আমার নাম করতে ভুল হ'রে যেতে পারে, তা'হলে দেখ দেখি নারদ, সে চাষাটির ঘাড়ে কত বড় সংসারের বোঝা রয়েছে। তার ভেতর থেকেও সে নিয়ম ক'রে তু'বার আমাকে ডাকে। এখন বল দেখি, কে বড় ভক্ত ?"

তা দেখ, সংসারীদের ওপর তাঁর অশেষ দয়া। তিনি ত জানেন, সংসারের বোঝায় এরা পীড়িত। তার ভেতঁর থেকে, যে কিছু সময় তাঁকে মন দিয়ে ডাকে, তার ওপর তাঁর কুপা আসতেই হবে।

ডাঃ সাঃ। বিবেক এবং বৈরাগ্য কা'কে বলে ?

ঠাকুর। হিতাহিত জ্ঞানকে বিবেক বলে। ঠিক্ ঠিক্
বিবেক চিত্তশুদ্ধি না হ'লে আসে না। তবে কিছু বিবেক-বৃদ্ধি
সকলের ভেতরই আছে। যে পরিমাণে চিত্তশুদ্ধি হয় সে পরিমাণ
বিবেক আসে। সংসারীদের বৃদ্ধি কি রকম? যেমন
প্রদীপের আলা; তাতে শুধু ঘরের ভেতরের জিনিষই দেখা যায়।
বাইরের জিনিষ মোটেই দেখা যায় না। তেমনি এ বৃদ্ধিতে শুধু
টাকা রোজগার করা, ছেলেপিলে মানুষ করা, এই অবধি চলে।
এর বাইরে আর ভালবাসতে জানে না। ভতের বৃদ্ধি যেমন
টাদের আলা। ভেতর বা'র হুইই দেখা যায়, কিন্তু স্থুল। দেওয়াল
দেখা যাবে; তার ওপর পিঁপড়ে চলছে তা দেখা যাবে না। সে
বৃদ্ধিতে আত্মীয়, স্কলন, গ্রাম, দেশ, এ সবের ওপর ভালবাসা
থাকে। আর ত্তানীর বৃদ্ধি যেমন সূর্য্যের আলা। ভেতর,

বা'র, স্থূল, সূক্ষ্ম সব দেখা যায়। এতে সর্ববন্ধীবে ভালবাসা এবং প্রেম আসে। পূর্ণজ্ঞান এবং শুদ্ধাভক্তি একই জিনিষ।

আর বৈরাগ্য হ'চ্ছে দংদারীয় বস্ততে অশ্রদ্ধা। বিবেক বৈরাগ্য হ'ল, ঠিক্ ঠিক্ জানিত্য বোধে সংসার বস্ততে জারা। বৈরাগ্য তিন প্রকার। এক মর্কট বৈরাগ্য, অর্থাৎ সংসারের রোগ, শোক, তু:খ, কফে জর্জ্জরিত হ'য়ে রাগ ক'রে 'দূর ছাই' বলে বাইরে চলে যাওয়া। এ বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী এবং নিরানন্দজনক; বাইরে গিয়ে বেশী দিন থাকতে পারে না। দিনকতক পরে ফিরে আসে। কারণ, মনের বাসনা কামনা ইত্যাদি থেকে নিক্কৃতি না পেলে ত বাইরে থাকতে পারে না। আর হ'চ্ছে তীত্র বৈরাগ্য, হঠাৎ সংসার অনিত্য বোধ হয়, এবং ত্যাগ করে। এ পূর্ববিজন্মের খুব সাধনা না থাকলে আসে না। আর এক আছে, সদ্গুরু সঙ্গে হয়; সাধনা করতে করতে সংসারীয় বস্ততে ক্রেমে অশ্রদ্ধা এবং অনাসক্তি আসে। সে সব জিনিষ মন থেকে ত্যাগ হ'তে থাকে। কিন্তু এতেও পূর্ববিজন্মর স্কুকৃতি চাই। তা না হ'লে সদ্গুরু লাভ হয় না।

একজন তার স্ত্রীর কোন বিষয়ে যত্ত্বের ক্রটি দেখলে বলত, "আমার বৈরাগ্য এসেছে, আমি সংসার ছেড়ে চললুম।" স্ত্রী বেচারী তয়ে ভয়ে যথাসাধ্য চেন্টা ক'রে তার মন যোগাত এবং যত্ন করত। কিন্তু বত্ত্বের একটু ক্রটি হ'লেই স্থামী অমনি বলত, "আমি চললুম।" আর সে বেচারী কেঁদে ভাসিয়ে দিত। এ জাবে যথাসাধ্য চেন্টা ক'রেও যথন মন যোগাতে পারে না, তথন স্ত্রীটি বিরক্ত হ'য়ে একদিন খাবার সময় বললে, "আমি আর এর চেয়ে যত্ন করতে পারব না, তুমি বেরিয়ে যেতে চাও, যাও।" স্থামী বললে, "আঁয়, দেখবে ? চলে যাব ? আচ্ছা; এই চললুম।" বলে বাইরের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসে থেকে কিরে এসে বললে, "যাক, এবারটা তোমাকে ক্ষমা করলুম।" (সকলের হাস্থা)। এ এক প্রকার বৈরাগ্য। আর একজনার বাড়ীতে স্ত্রী তার স্থামীকে খাওয়াতে বসেছে। স্থামীটা হঠাৎ বলে উঠল, "দেখ, আমার

কেমন যেন মনে হ'ছে। "জী বললে, "তোমারও ওবাড়ীর বাবুর মত বৈরাগ্য এল নাকি ?" সে বললে, "না; মনটা কেমন করছে।" এই বলে সে উঠে পড়ল; যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই চলে গেল; আর ফিরে এল না। এই হ'ল ঠিক বৈরাগ্য।

ডাঃ সাঃ। এমন ত শোনা যায় যে, লোকে সাধন ভঙ্কন ক'রেও তাঁকে পায় না ; শেষে সাধন ছেড়ে দেয়।

ঠাকুর। যারা ও কথা বলে, তাদের সাধন ভজন কি রকম জান ? তাদের সব বিষয়েই পূর্ণমাত্রায় আসক্তি রয়েছে। ন্ত্রী, পুত্র, টাকা, বাড়ী, চাকরী ইত্যাদি সব বিষয়েই আকর্ষণ আছে। তারই মধ্যে একট্ট বঙ্গে তাঁর নাম করে। যতক্ষণ নাম করে, ততক্ষণই কি তাঁকে ঠিক্ ঠিক্ ভাকে 

সুখে 'হরি হরি, কালা কালী' করে বিড় বিড় করছে বটে. কিন্তু মনের ভেতর নানারকম সংসারের চিন্তা শ্যুরছে। তাতে কি হয় বাপু ে অল্ল সময়ের জন্মও ঠিক্ ঠিক্ তাঁকে ডাকলে তিনি নিশ্চয়ই শোনেন। অনস্ত সচিচদানন্দ সাগরের এক বিন্দু **অলের** তার পেলে কি আর রক্ষে আছে ? তার ছাড়তে পারবে কেন ? ক্রেমেই আনন্দ বেড়ে যাবে, চিত্তশুদ্ধি হ'য়ে আসবে। সংসারের জিনিষের ওপর আসক্তি ছেডে যাবে। এই দেখনা কেন. ছোটবেলায় 'অ, আ' থেকে আরম্ভ করে, কতবৎসর স্বদেশে এবং বিদেশে কঠোর পরিশ্রম ক'রে তবে ডাক্তারী পাশ দিয়েছ। এখন তার জোরে টাকা রোজগার করছ। এত বৎসর ধরে এত পরিশ্রম. এত সাধনা, এত কঠোরতা ক'রে কি হ'ল ? না কিছু টাকা উপার্জ্জন করতে পারলে। আর ত্র'বার 'হরি' কি 'কালী' বলেই ভগবান পেয়ে যাবে ? তাঁর কাছে ফাঁকি চলে না। সতোর আগায় একটু ফেঁসো থাকতে ছুঁচে ঢোকে না। একটু বিষয়বৃদ্ধির লেশ থাকতে তাঁকে পাওয়া যায় না। ঠিক্ ঠিক্ ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকলে. তিনি দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না। একবার তাঁকে দেখলে সমস্ত সংশয় ছিন্ন হ'য়ে বায়।

ড়াঃ माः। ठिक् ठिक् गांकून श'रत्र ভाका कि तकम ?

ঠাকুর। কি রকম জান ? যেমন ধর, মার একটা মাত্র সস্তান : জারি আদরের। সে হঠাৎ একদিন বাইরে খেলা করতে করতে কোথায় চলে গেল; কেউ থোঁজ পেলে না। তার মা ছেলেকে না পেয়ে পাগলের মতন হ'য়ে গেছে। অনেক থোঁজ করা হ'ল, কোথাও পেলে না। পরদিন একজন লোক এসে খবর দিলে যে, তার ছেলে বাইরে অমুক জায়গায় রয়েছে। তখন তার মা যেমন ব্যাকুলভাবে তাকে দেখবার জন্ম ছুটে যায়, খণ্ডর ভাস্থর বোধ নেই, গায়ে কাপড় আছে কিনা নজর নেই; যে কখনও স্বামী ছাড়া অন্ম পুরুষের সামনে মুখের কাপড় খোলেনি সে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচেছ, মনে সেই এক লক্ষ্য এবং ব্যাকুলভা পুত্রকে দেখবে বলে; সে রকম ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকলে নিশ্চয়ই দেখা দেবেন।

ডাঃ সাঃ। মনে ব্যাকুলতা আসে কি ক'রে ?
ঠাকুর। সাধুসঙ্গ এবং তাঁর উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করলে।
ডাঃ সাঃ। কিন্তু সদ্গুরু ইচ্ছা করলে ত কুপা ক'রে উদ্ধার করতে
পারেন।

ঠাকুর। সে ভ সবই ঠিক্। কিন্তু কুপা নেবার উপযুক্ত পাত্র হওয়া চাই ত। দেখ, মলয়পবন বইলে সারীগাছ চন্দনগাছ হ'য়ে যায়, কিন্তু পৌপাছ আর বাঁশগাছ হয় না। ভেতরে একটু কিছু থাকলেই সঙ্গে কাজ হবে। সংসঙ্গ করতে করতে মনের বিকার, সংস্কার ইত্যাদি কাটতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কুপা আসে ও আনন্দ উপলব্ধি হয়।

ডাঃ সাঃ। কিন্তু সদ্গুরু যদি এ আনন্দটা মনে ঢুকিয়ে দেন, ভা'হলে ভ শীঘ্রই কাঞ্চ হয়।

ঠাকুর। দেখ, ঘুমস্ত অবস্থায় যদি ভোমার মুখে সন্দেশ পূরে দেয়, তুমি কি সন্দেশের ভার পাও? বিকারী রোগী কি স্থমধুর সঙ্গীত উপভোগ করতে পারে। আগে বিকার কাটাও।

ডাঃ সাঃ। সংসারটা যে অনিত্য এবং তুঃখন্সনক, তিনি কেন সেটা আমাদের বুঝিয়ে দেন না ? ঠাকুর। তিনি ত ক্রমান্বয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমরা বোঝ কই।
যতক্রণ বন্ধতা থাকে ততক্রণ বোধ আসে না। এই দেখনা, মায়ের
একটা ছেলের অস্থ হ'ল। অনেক ডাক্তার বিদ্যা দেখিয়ে, টাকা
খরচ ক'রে রাখতে পারলে না; ছেলেটা মারা গেল। মার কি তাতে
বোধ এল যে ছেলে অনিত্য ? সে আর একটা ছেলেকে আরও
বেশী আদর যতু ক'রে রাখতে লাগল। মনে করে, এটাকে বাঁচিয়ে
রাখব। এ রকম তিনি কত ধাকা দেন, কিন্তু সংসার কি অনিত্য

দেখ, একজন, 'কাল'এর সঙ্গে দেখা হ'লে, তাকে বলেছিল, "দেখ কাল, যখন আমার যাবার সময় হবে, ভার কিছু পূর্বের আমাকে খবর দিও। তা'হলে সমস্ত মনটা আমি ভগবানের দিকে দেব।" কাল বললেন, "তথাস্ত।" এখত তার অনেক বৎশর কেটে গেল। অস্তিম সময় কাল গিয়ে হাজির। তখন সে লোকটা বলে উঠল, "এ কি কাল! তুমি যে বলেছিলে, আমার অস্তিম দিনের পূর্বের এসে খবর দিয়ে যাবে। তা তুমি তোমার কথা রাখলে না কেন ?" কাল উত্তর করলেন, "তোমাকে আমি একবার নয় তিনবার খবর দিয়েছি। কিন্তু তুমি আমার কথা গ্রাহ্ম করলে না। এখন সময় হয়েছে, তাই নিতে এসেছি।" লোকটী বললে, "কই, তুমি কবে এলে ?" কাল বললেন, 'ভূমি যথন ভোমার স্থন্দর কাল চুলে স্থান্ধি মাখিয়ে ভারই বিভাস করছ, তাতে মজে আছ, তখন তোমার চুল সাদা ক'রে पिन्म : **फानि**रत पिन्म , 'এতে ভূলে থেকে। না, এ স্থায়ী নয় ; তুমি শুনলে না। সেই সাদা চুলে কলপ মাখিয়ে দিব্যি পরিপাটি ক'রে বেড়াতে লাগলে। তখন তোমার চোখের জ্যোতিঃ নফ্ট ক'রে দিলুম। তুমি রূপের নেশায় ভুলে আছ : জানিয়ে দিলুম যে, এ সব স্থায়ী নয়, এতে মন রেখ'না ; তাঁকে ডাক। তুমি তাও শুনলে না। হাত দিয়ে নাতী-নাতনীদের টেনে নিয়ে তাদের আদর করতে লাগলে। তাতেই ভূলে রইলে। যথন তুমি নানারূপ হৃস্বাত্ আহারে রসনা

তৃপ্তি ক'রে, তাতে মজে আছ, তখন একে একে তোমার দাঁতগুলি ফেলে দিতে লাগলুম। বোঝালুম, 'এ রসৈ ভুলে থেকোনা; তাঁর দিকে মন দাও।' তবু তুমি শুনলে না। মাড়ী দিয়ে যতদূর পার চিবিয়ে রসনা তৃপ্তি করতে লাগলে। বারবার তিনবার তোমায় সতর্ক করেছি; তুমি শোননি; এখন সময় হয়েছে চল।

তা দেখ, এততেও সংসারীদের অনিত্য বোধ হয় না। অনিত্য বোধ ত দূরের কথা; তা চট ক'রে হয় না। সংসারে প্রবল আকর্ষণ। অনিত্য বোধ হওয়া কি সোক্ষা? দে জন্ম দিয়েছে সঙ্গ, সদ্প্রক্রর সঙ্গ; সদ্প্রক্র সব (চিয়েও আপিন। তিনি ভালবাসা দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। নইলে মাসুষের কি সাধ্য আছে মায়ার হাত এড়ায়? গুরুতে ভক্তি ভালবাসা রাখবে, তাঁতে মন রাখবে; তবেই সব হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন। এই গানটি ঠাকুর ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া রচনা করিয়াছেন।

গুরুপদে মন রাথ ভাই, অন্ত কিছুই ভেব'না।
ও তোর হঃখ যাবে, শান্তি পাবে, ভবভর আর রবে না॥
পূর্বজন্ম কর্মফলে, হঠাৎ দদ্গুরু মিলে,
গুরু ভালবেদে, প্রেম বিলারে উদ্ধার করেন তাও জান না॥
যার কাছেতে শান্তি পাবে,
( যার কাছেতে শক্তি পাবে ), গুরু বলে জানবে তাঁরে,
তাঁরে দেখলে পরে মন ভূলে যার, বড়ই আপন বলে হয় ধারণা!
এই কথাগুলো মনে রাখিদ, আর দরল মনে তাঁরে ডাকিদ,
গুরু দ্রে রইলেও দেখিব ক্লাছে, এননি প্রেমের কাণ্ডখানা॥
স্বীয় কার্য্য উদ্ধারিতে, আদেন জীবে শান্তি দিতে,
কার্য্যশেষে যার গো চলে, তখন তাঁরে যার গো জানা॥



## পরিশিষ্ট।

কাশী, কলিকাতা, ভবানীপুর, থিদিরপুর ও শ্রীরামপুর, এ কয় স্থানেই ঠাকুরের অধিকাংশ ভক্ত বাস করেন। তাহা ছাড়া বাঙ্গালায় ও বাহিরে অনেক স্থানে তাঁহার অনেক ভক্ত আছে। সকল স্থানের নাম দেওয়া সস্তব নয় বলিয়া কয়েকটি স্থানের নাম দেওয়া হইল।

পশ্চিমবঙ্গে—শিবপুর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, কোয়গর, বল্লভপুর, জনাই, শেয়াখালা, গোপালপুর, হরিনাভি, উলো, ক্ষনগর, বনপ্রাম, খুলনা, তারকেশ্বর, কালনা, শ্রীখণ্ড ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গে—ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফনিদপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গে—বগুড়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি। আসামে—গৌহাটি, লামডিং। বিহার ও উড়িয়্যা প্রদেশে—পুরুলিয়া, গয়া, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, মুজাফরপুর, সম্বলপুর। যুক্তপ্রদেশে— এলাহাবাদ, কানপুর, গোরক্ষপুর, লক্ষ্মে), বেরিলী। ময়প্রদেশে— বিক্সুবারা, জব্বলপুর, নাগপুর, রায়পুর। রাজপুতানায়—জয়পুর, পাঞ্জাব, কাশ্মীর ইত্যাদি।

ভক্তদের মধ্যে যাঁহারা প্রায় সময়ই ঠাকুরের কাছে আসেন এবং থাকেন, ভাঁহাদের কয়েকজনের পরিচয় নিম্নে প্রদন্ত হইল।

পুস্তকে প্রদত্ত নাম।

পরিচয়।

কালীবাবু।

শ্রীযুক্ত রায় অনাথনাথ বস্থ। রায়বাহাত্বর স্বর্গীয় পশুপতিনাথ বস্তুর পুজ্র। জমিদার ; কলিকাতা, বাগবাজার।

ডাক্তার সাহেব।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যেম্রনাথ মিত্র, এম, বি; সি, এইচ, বি (এডিন); ডি, পি, এইচ (ম্যাঞ্চেফার)। Asst. Director of Public Health (Bengal). স্বর্গীয় রাজরাজেশ্বর মিত্র, ০. ৪. ৪.

| পুস্তকে প্ৰদত্ত নাম। | পরিচয়।                                      |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
|                      | A. M. I. C. E., K. I. H., Supdt.             |  |  |  |
|                      | Engineer, c. p. এর পুত্র, কলিকাতা,           |  |  |  |
|                      | ভবানীপুর।                                    |  |  |  |
| ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।   | ইহার ভাই শ্রীযুক্ত হরিকেশব মিত্র,            |  |  |  |
|                      | Automobile Engineer; 🔏                       |  |  |  |
| পুত্তু।              | শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র মিত্র।                  |  |  |  |
| গোপেন।               | 🎒 যুক্ত গোপেন্দ্রকুমার ঘোষ চৌধুরী,           |  |  |  |
|                      | বি, এ; ডেপুটী ম্যাঞ্চিষ্ট্রেট। কলিকাতা,      |  |  |  |
|                      | শ্ঠামবাজার।                                  |  |  |  |
| দ্বিজেন।             | ইঁহার ভাই শ্রীযুক্ত বিজেক্সকুমার <b>ঘো</b> ষ |  |  |  |
|                      | চৌধুরী, বি, এ; বি, এল; Advocate,             |  |  |  |
|                      | সিন্ধুবারা ।                                 |  |  |  |
| তপেন।                | ইঁহাদের ভাই শ্রীযুক্ত তপেন্দ্রকুমার ঘোষ      |  |  |  |
|                      | চৌধুরী, বি, এ; Supdt. of Police              |  |  |  |
|                      | (Imperial Service ).                         |  |  |  |
| <b>८माम</b> ८म् ।    | শ্রীযুক্ত সোমদেব গঙ্গোপাধ্যায়; স্বর্গীয়    |  |  |  |
|                      | বেণীমাধৰ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুক্ত ; Supdt.      |  |  |  |
|                      | Zoo Garden (retired), Calcutta.              |  |  |  |
| ञ्तरमव ।             | ইহার ভাই শ্রীযুক্ত স্থরদেব গঙ্গোপাধ্যায়     |  |  |  |
| भग्दिय ।             | ও শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায়,             |  |  |  |
| ,                    | Proprietors, The Emerald                     |  |  |  |
| ,                    | Printing Works, কলিকাতা।                     |  |  |  |
| অজয়।                | শ্রীযুক্ত অঞ্চয়নাথ মিতা। স্বর্গীয়          |  |  |  |
|                      | ত্রিপেক্তেশ্বর মিত্রের পুক্র। ভবানীপুর,      |  |  |  |
|                      | কলিকাভা ।                                    |  |  |  |
| অশোক।                | ইঁহার ভাই শ্রীযুক্ত অশোকনাথ মিত্র।           |  |  |  |

| পুস্তকে প্রদন্ত নাম। | পরিচয়।                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| देकनामहन्त्र वस् ।   | রায়বাহাতুর কৈলাসচন্দ্র বহু ; আলিপুরের            |
|                      | সরকারা উকীল। কলিকাতা, শ্যামপুকুর।                 |
| অসিতা।               | শ্রীযুক্ত অসিভারঞ্জন ঘোষ, এম, এ; বি,              |
|                      | এল; উকীল, কলিকাতা হাইকোর্ট।                       |
|                      | ভবানীপুর।                                         |
| প্রভাস।              | শ্ৰীযুক্ত প্ৰভাসচ <del>ন্ত্ৰ</del> চট্টোপাধ্যায়, |
|                      | B. Sc,; হোমিওপ্যাথিক ডাব্ডার,                     |
|                      | ভবানীপুর।                                         |
| কানাই।               | শ্ৰীযুক্ত কানাইলাল সেন ; ভবানীপুর।                |
| কালীমোহন।            | শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন; উকীল,                     |
|                      | আলিপুর ; ভবার্নীপুর।                              |
| রাজেন।               | শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বস্থ ; Contrac-            |
|                      | tor, Public Works Dept.                           |
| শশী ৷                | 🗐 যুক্ত শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।                  |
|                      | হাইকোর্টে কাজ করেন। ভবানীপুর।                     |
| আশু।                 | শ্রীযুক্ত আশুতোষ হালদার; Sub-                     |
|                      | Inspector, Calcutta Police.                       |
| কিশোরী।              | শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখাৰ্জ্জ,                   |
|                      | C. I. D. Inspector, Calcutta                      |
|                      | Police.                                           |
| श्रीदत्रन ।          | শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়;           |
|                      | ঢাকা।                                             |
| যতীন বোস।            | শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ বস্থ ; ডকে                  |
|                      | Stevedore, গোয়াবাগান।                            |
| বিজয়।               | শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ পাল; মার্চেচণ্ট;             |
|                      | Chemist and Druggist शिनित्रপুর।                  |
|                      |                                                   |

পুস্তকে প্রদত্ত নাম পরিচয়। কালু। যোগেশচ<del>ক্র</del> মুখোপাধ্যায়। স্বর্গীয় ভগবানচক্র মুখোপাধ্যায় উকিলের পুত্র. খিদিরপুর: মেডিকেল কলেজে কাজ করেন। জিতেন। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধার: Deputy Supdt. of Police এলাহাবাদ। রায়বাহাত্বর শ্রীযুক্ত ব্রজরাখাল সাম্ব্যাল: ব্রক্তরাখাল। Supdt. of Police (retired.) কাৰী। শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য; মহা-নিত্যানন্দ ভট্টাচাৰ্য্য মহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বৰ্গীয় কৈলাসচন্দ্ৰ শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র। কাশী। কেষ্ট । भीयुक्त कृष्धविश्वती भील: मार्फिक : Colliery Proprietor; জীরামপুর। শীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় শীল: শীরামপুর। মৃত্যুন। শ্রীযুক্ত মহাদেব ঘোষ: গোহাটির মহাদেব। ८केमन माक्षात्र। श्रूलना। কিরণ। শীয়ক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ: B. E. Dist. Engineer. বগুড়া। শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর রায়; Zoo যুগল। Garden এ কাজ করেন: Chairman. Madanpur Union Board: Hony. Magistrate, Madanpur.

